

জন্ম শতবর্ষ সম্বাণ

ম্রামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

#### জন্ম-শতবর্ষ-শ্মরণে

# ষামী বিবেকাননের বাণী ও রচনা

সপ্তম খণ্ড



উদ্বোধন কার্যালয় কলিকাতা প্রকাশক স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ উদ্বোধন কার্যালয় কলিকাতা-৩

বেলুড় শ্রীরামক্বফ মঠের অধ্যক্ষ কর্তৃক সর্বস্থত সংরক্ষিত

প্রথম সংস্করণ কুফাসপ্রমী, ১৩৬৭

মূত্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায় নাভানা প্রিণ্টিং ওমার্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড ৪৭ গণেশচন্দ্র স্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩

## পত্রাবলী (প্রাহর্ডি)

### সূচীপত্ৰ

| <b>সূচাপত্ত</b>                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| विवन्न <b>ः</b>                                    | পৃষ্ঠাৰ          |
| পত্রাবলী ( পূর্বামুশ্বন্তি )                       | \$ <b>0</b> \$\$ |
| ( ক্রমিক সংখ্যা ১২৯—৩৬৪                            |                  |
| নভেম্বর, ১৮৯৪ হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭ পর্যস্ত ) |                  |
| কবিতা ( অমুবাদ )                                   |                  |
| সন্মানীৰ গী <b>তি</b>                              | 8.0              |
| প্রবৃদ্ধ ভারতের প্রতি                              | 8 0 1            |
| মৃত্যূরপা মাতা                                     | 875              |
| বেলামোর হ'ল শেষ                                    | \$\$\$           |
| <b>८</b> हार को द्या निष                           | 8 > 4            |
| रिश्व धत्र किছ्कान ८२ वीत अनग्र                    | 879              |
| অজানা দেবতা                                        | . 83•            |
| হে স্থপন                                           | . 830            |
| ষ্কালে কোটা একটি ফ্লের প্রতি                       | 828              |
| পাৰপাত্ৰ                                           | 8२७              |
| জাগ্ৰত দেবতা                                       | 826              |
| ু <b>আলো</b> ক                                     | 8२৮              |
| শান্তিতে দে ৰভুক বিশ্ৰাম                           | 826              |
| ष्पानी वीत                                         | <b>6</b> 58      |
| মৃ <b>ক্তি</b>                                     | 82>              |
| শান্তি                                             | 89•              |
| জীবন্মুক্তের গীতি                                  | 8७२              |
| শাষারই আত্মাকে                                     | 808              |
| তথ্যপঞ্জী                                          | 800              |
| ৰ্যক্তি-পরিচয়                                     | 883              |
|                                                    |                  |

893

নিৰ্দেশিকা

#### প্রকাশকের নিবেদন

এই গ্রন্থাবলীর ৬ঠ খণ্ডের শেষার্থ হইতে স্বামীজীর প্রাবলী (বধাসম্ভব সমন্নাস্ক্রমে) প্রকাশিত হইতেছে। ঐ থণ্ডে ১২৮ খানি পত্র (১২.৮.৮৮ হইতে ১৫.৯ ৯৪ পর্যন্ত) প্রকাশিত হইরাছে। বর্তমান খণ্ডে ২৬৬ খানি পত্র (নভেম্বর '৯৪ হইতে দেপ্টেম্বর '৯৭ পর্যন্ত) প্রকাশিত হইতেছে। অবশিষ্ট ১৮৮ খানি পত্র ৮ম থণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

খামীজীর পত্রাবলীর বাংলা সংস্করণ ক্রমে ক্রমে পাঁচ থণ্ডে প্রকাশিত হয় ছিল। যথন যেরপ পাওয়া সিয়াছিল এবং যেমন যেমন অনুদিত হয়, সেইরূপ মৃত্রিত হইয়াছিল। ১০৫৫-৫৬ লালে পরিবর্তিত সংস্করণে তারিথ অহুসারে সাজাইয়া তুই থণ্ডে প্রকাশিত হয়। অতঃপর মেরী লুই বার্কের আবিদ্ধারের ফলে আরও পত্র পাওয়ৣা গিয়াছে। ইংরেজী৮ম থণ্ডে (Vol. VIII—Complete Works) প্রকাশিত সেই পত্রগুলির অহুবাদ করিয়া তারিথ অহুসারে এই সংগ্রহে যথাস্থানে সন্ধিবেশিত হইল। এ কথা বোধ হয় সাহস্করিয়া বলা যাইতে পারে যে, এই সর্বপ্রথম খামীজীর সমগ্র পত্রাবলী (মোট ৫৫২ পত্র) সময়াস্ক্রমে সাজাইয়া প্রকাশিত হইতেছে।

গবেষক পঠিকদিগের জন্য—৮ম খণ্ডের শেষে পত্তাবলীর একটি পৃথক্
স্চীপত্র, দেওয়া হইবে। বর্তমান সংস্করণে বহু পত্ত শ্রীরামক্বফ মঠ ও
নিশনের সপ্তম অধ্যক্ষ প্জাপাদ শ্রীমং স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের উত্তোগে
বেল্ড় মঠে সহত্বে রক্ষিত মূল পাণ্ডলিপির সহিত মিলাইয়া লওয়া হইয়াছে।
তথাপি কিছু কিছু ক্রটি-বিচ্যুতি রহিয়া গেল, আশা করি ভবিশ্বতে তাহা
দ্রীভৃত হইবে।

এই থণ্ডের শেষাংশে স্বামীজীর ইংরেজী কবিভাগুলির অন্থবাদ সন্নিবেশিত হইল। কবিতাগুলি অধিকাংশ অভিশয় গুৰুগজীর ভাবের বাহক, করেকটি উৎসাহ-উদ্দীপনাব্যঞ্জক; অন্থবাদে এ-জাভীয় কবিতার ভাব ও ছন্দ রক্ষা করা অভি কঠিন। অনেকেই—কবি, সাহিত্যিক, স্ম্যাসী, ব্রন্ধচারী—সময় সময় স্বামীজীর কবিভার অন্থবাদে হাভ দিয়াছেন। কোন কোন কবিভার একাধিক অন্থবাদ আম্বা দেখিয়াছি। পুরাতন ও পরিচিত অন্থবাদগুলি

অধিকাংশই গ্রহণ করা হইয়াছে, তবে নৃতন অমুবাদের সংখ্যাই অধিক।
নেগুলির ক্ষেত্রে তাব ও ছন্দের সামঞ্জন্তের দিকে আমরা লক্ষ্য রাধিয়াছি।
কয়েকটি কবিতা পত্তের অচ্ছেড় অংশ বলিয়া পত্তাবলীর মধ্যেই প্রকাশিত
হইয়াছে। একটি কবিতাছন্দের (An Interesting Correspondence)
অমুবাদ এই খণ্ডে দেওয়া সম্ভব হইল না।

তথ্যপঞ্চীতে প্রধানত কবিতাগুলির রচনার স্থান, কাল ও পরিবেশ নির্ণয় করা হইল। পত্রাবলীর সংক্ষিপ্ত তথ্যপঞ্চী পরবর্তী থণ্ডে পাওয়া যাইবে। এই থণ্ডের শেষে পত্রাবলীতে উল্লিখিত 'ব্যক্তিগণের পরিচয়' সন্নিবেশিত হইল।

এই ধণ্ডের জন্ম বাঁহারা আমাদিগকে কিছুমাত্র সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলকে আমাদের আন্তরিক ধস্তবাদ জানাইতেছি।

এই গ্রন্থাবলীর অক্সান্ত খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ড ছাপাইবারও আংশিক ব্যর্ম ভারত- ও পশ্চিমবন্ধ-সরকার বহন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে আমাদের কৃতক্ষতা জানাইতেছি।

यात्रीकीत रागी ७ तहना चरत चरत चामूछ रहक, हेराह चात्रारमत आर्थना।

প্রকাশক

৫৪১, ডিয়ারর্বন এভিনিউ, চিকাগো# নভেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় দেওয়ানজী,

আপনার পত্র পাইয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। পরিহাস আমি ঠিকই বুঝিতে পারি, কিন্তু আমি কুদ্র শিশুটি নই যে উহাতেই নিরম্ভ হইব।…

সংগঠন- ও সংযোগণজিই পাশ্চাত্য জাতিগুলির সাফল্যের হেতু; আর পরস্পরের প্রতি বিশাস, সহযোগিতা ও সহায়তা দারাই ইহা সম্ভব হইয়া থাকে। তেজনধর্মাবলমী বীরটাদ গাদ্ধীর কথাই ধরুন, তাঁহাকে আপনি বোগাইয়ে যথেষ্ট জানিতেন। এই ভদ্রলোকটি এদেশের হুর্জয় শীতেও নিরামিষ ভিন্ন অন্ত থাত্য গ্রহণ করেন না এবং নিজের দেশ ও ধর্মকে প্রাণপণ সমর্থন করেন। এদেশের জনসাধারণ তাঁহাকে বিশেষ পছন্দ করে, কিন্তু যাহারা তাঁহাকে এদেশে পাঠাইয়াছিল, তাহারা আজ কি করিতেছে ?—তাহারা বীরটাদকে জাতিচ্যুত করিতে সচেষ্ট।

হিংসারপ পাপ দাসজাতির মধ্যেই স্বভাবতঃ উদ্ভূত হইয়া থাকে এবং উহাই তাহাদিগকে হীনভার পঙ্কে নিমজ্জিত করিয়া রাখে। এদেশে '—'রা বক্তা করিয়া অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিতেছিল এবং কিছু সাফল্য লাভ বে করে নাই—এমন নহে, কিছু তদপেক্ষা অধিকতর সাফল্য আমি লাভ করিয়াছিলাম; আমি কোনপ্রকারে তাহাদের বিশ্বস্বরূপ হই নাই। তবে কি কারণে আমার সাফল্য অধিক হইয়াছিল ? কারণ উহাই ভগবানের অভিপ্রায় ছিল।

এদেশে কেই যদি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে, তবে সকলেই তাহার সহায়তা করিতে প্রস্তুত। আর ভারতবর্ষে কাল যদি কোন একটি পত্রিকায় আপনি আমার প্রশংসা করিয়া এক ছত্র কিছু লেখেন, তবে পরদিন দেশস্ক্ষ সকলে আমার বিপক্ষে দাঁড়াইবে। ইহার হেতু কি? হেতু—দাসস্বভ মনোর্ত্তি। নিজেদের মধ্যে কেহ সাধারণ স্তর হইতে একটু মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইবে, ইহা তাহাদের পক্ষে অসহ্য। এদেশের মৃক্তিকামী, সাবলঘী ও প্রাতৃতাবে উহুদ্ধ অনগণের সহিত আমাদের দেশের অপদার্থ লোকগুলির কি

আপনি তুলনা করিতে চান ? আমাদের সহিত যাহাদের নিকটতম সাদৃশ্য আছে, তাহারা এদেশের সভোদাসত্বমূক্ত নিগ্রোগণ।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশে প্রায় ছই কোটি নিগ্রো আর মৃষ্টিমেয় কয়েকটি খেত-আমেরিকান বাস করে; অথচ এই খেতকায় কয়েকজনই নিগ্রোদিগকে দাবাইয়া রাখিয়াছে।

আইন অমুসারে সব ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এই দাসজাতির মৃক্তির জন্ত আমেরিকানরা ভাইয়ে ভাইয়ে এক নৃশংস যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। সেই একই দোষ—হিংসা এখানেও রহিয়াছে। একজন নিগ্রো আর একজনের প্রশংসা কিংবা উন্নতি সহ্ করিতে পারে না; অবিলম্বে তাহাকে নিম্পেষিত করিবার জন্ত আমেরিকানদিগের সহিত যোগ দেয়। ভারতবর্ষের বাহিরে না আসিলে এ বিষয়ে সম্যক্ ধারণা হওয়া সম্ভব নহে।

ষাহাদের প্রচুর অর্থ ও প্রতিপত্তি আছে, তাহাদের পক্ষে জগৎকে এইভাবে চলিতে দেওয়া ঠিক বটে; কিন্তু যাহারা লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ দরিদ্র ও নিম্পেষিত নরনারীর বুকের রক্তদ্বারা অর্জিত অর্থে শিক্ষিত হইয়া এবং বিলাসিতায় আকঠ নিমজ্জিত থাকিয়াও উহাদের কথা একটিবার চিন্তা করিবার অবসর পায় না—তাহাদিগকে আমি 'বিশাস্থাতক' বলিয়া অভিহিত করি।

কোথায় ইতিহাদের কোন্ যুগে ধনী ও অভিজাত সম্প্রায়, পুরোহিত ও ধর্মধ্বজিগণ দীনত্থীর জন্ম চিন্তা করিয়াছে? অথচ ইহাদের নিম্পেষণ করাতেই তাহাদের ক্ষমতার প্রাণশক্তি।

কিন্তু প্রভূ মহান্। শীন্ত্রই হউক আর বিলংগেই হউক, এ অন্থায়ের সম্চিত্তকলও ফলিয়াছে। যাহারা দরিদ্রের রক্ত শোষণ করিয়াছে, উহাদের অর্জিত অর্থে নিজেরা শিক্ষা লাভ করিয়াছে, এমনকি, যাহাদের ক্ষমতা-প্রতিপত্তির সৌধ দরিদ্রের তৃঃথদৈন্তের উপরই নির্মিত—কালচকৈর আবর্তনে তাহাদেরই হাজার হাজার লোক দাসরূপে বিক্রীত হইয়াছে; তাহাদের জীক্সার মর্যানান্ত হইয়াছে এবং বিষয়-সম্পত্তি সবই লুক্তিত হইয়াছে। বিগত সহস্র বংসর যাবৎ ইহাই চলিয়া আসিতেছে। আর ইহার পশ্চাতে কি কোন কারণ নাই বিলয়া আপনি মনে করেন?

ভারতবর্ষে দরিজগর্ধের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা এত বেশী কেন ? এ কথা বলা মুর্খতা যে তরবারির সাহায্যে তাহাদিগকে ধর্মান্তরগ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছিল। তবছত: জমিদার ও পুরোহিতবর্গের হন্ত হইতে নিছ্বতিলাভের জন্মই উহারা ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল। আর সেইজন্ম বাংলাদেশে, ষেথানে জমিদারের বিশেষ সংখ্যাধিক্যা, সেথানে ক্লমকসম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানেরই সংখ্যা বেশী।

এই নির্যাতিত ও অধংপতিত লক্ষ লক্ষ নরনারীর উন্নতির কথা কে চিন্তা করে? কয়েক হাজার ডিগ্রিধারী ব্যক্তিদারা একটি জাতি গঠিত হয় না, অথবা মৃষ্টিমেয় কয়েকটি ধনীও একটি জাতি নহে। আমাদের স্থযোগ-স্বিধা খ্ব বেশী নাই—এ কথা অবশ্য সত্য, কিন্তু যেটুকু আছে, তাহা ত্রিশ কোটি নরনারীর স্থা-স্বাচ্ছন্যের পক্ষে—এমনকি, বিলাসিতার পক্ষেও যথেষ্ট।

আমাদের দেশের শতকরা নকাই জনই অশিক্ষিত, অথচ কে তাহাদের বিষয় চিন্তা করে ?—এইসকল বাব্র দল কিংবা তথাকথিত দেশহিতৈষীর দল কি ?

এদকল দত্ত্বেও আমি বলি বেঁ, ভগবান অবশ্রই একজন আছেন এবং এ কথা পরিহাদের বিষয় নহে। তিনিই আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন; এবং যদিও আমি জানি যে, দাসজাতি তাহার স্বভাবদোষে যথার্থ হিতকারীকেই দংশন করিয়া থাকে, তথাপি ইহাদেরই জন্ম আমি প্রার্থনা করি এবং আমার সহিত আপনিও প্রার্থনা করন। যাহা কিছু সং, যাহা কিছু মহৎ, তাহার প্রতি আপনি যথার্থ সহাত্রভূতিসম্পন্ন। আপনাকে জানিয়া অস্ততঃ এমন একজনকে জানিয়াছি বলিয়া আমি মনে করি, যাহার মধ্যে সারবস্থ আছে, যাহার প্রকৃতি উদার এবং যিনি অস্তরে বাহিরে অকপট। তাই আমার সহিত তেমসো মা জ্যোতির্গময়'—এই প্রার্থনায় যোগ দিতে আমি আপনাকে আহ্বান করি।

লোকে কি বলিল—দেদিকে আমি জ্রাক্ষেপ করি না। আমার ভগবানকে,
আমার ধর্মকে, আমার দেশকে—সর্বোপরি দরিত্র ভিক্কককে আমি ভালবাসি।
নিপীড়িত, অশিক্ষিত ও দীনহীনকে আমি ভালবাসি; তাহাদের বেদনা
অস্তবে অহুভব করি, কত তীব্রভাবে অহুভব করি, তাহা প্রভূই জানেন।
তিনিই আমাকে পথ দেখাইবেন। মাহুষের স্ততি-নিন্দায় আমি দৃক্পাতও
করি না, তাহাদের অধিকাংশকেই অজ্ঞ কলরবকারী শিশুর মতো মনে
করি। সহাস্ভৃতি ও নিঃসার্থ ভালবাসার ঠিক মর্মকথাটি ইহারা কথনও

ব্ঝিতে পারে না। কিন্ত শ্রীরামক্তফের আশীর্বাদে আমার সে অন্তদৃষ্টি আছে।

মৃষ্টিমেয় সহকর্মীদের লইয়া এখন আমি কাজ করিতে চেটা করিতেছি, আর উহাদের প্রত্যেকে আমারই মতো দরিত্র ভিক্ক । তাহাদিগকে আপনি দেখিয়াছেন। প্রভুর কাজ চিরদিন দীন-দরিত্রগণই সম্পন্ন করিয়াছে। আশীর্বাদ করিবেন যেন ঈশবের প্রতি, গুরুর প্রতি এবং নিজের প্রতি আমার বিশাস অটুট থাকে।

প্রেম এবং সহামুভূতিই একমাত্র পস্থা। ভালবাদাই একমাত্র উপাদনা। প্রভূ আপনাদের নিরস্তর সহায়তা করুন। আমার আশীর্বাদাদি জানিবেন। ইতি—

বিবেকানন্দ

300

( রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়কে লিখিত )

নিউইয়র্ক\*

১৮ই নভেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় মহাশয়,

সম্প্রতি কলিকাতা টাউন হলের সভায় যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে এবং আমার সহ-নাগরিকগণ আমাকে উদ্দেশ করিয়া যে সঁহাদয়তাপূর্ণ কথাগুলি পাঠাইয়াছেন, তাহা আমি পাইয়াছি।

মহাশয়, আমার ক্ত কার্যও যে আপনারা সাদরে অন্থোদন করিয়াছেন, তজ্জ্য আমার হৃদয়ের গভীরতম কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

আমার দৃঢ় ধারণা—কোন ব্যক্তি বা জাতি অপর জাতি হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখিয়া বাঁচিতে পারে না। আর যেখানেই শ্রেষ্ঠত, পবিত্রতা

> চিকাগোর ধর্মহাসভায় ১৮৯৩ খঃ সেপ্টেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চান্তা সভ্য জাতিসমূহের নিকট হিন্দুধর্মের গৌরব প্রতিষ্টিত করেন। ইহার প্রায় এক বংসর পরে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত জনসাধারণ টাউন হলে সভা করিয়া স্বামীজী ও আমেরিকাবাসিগণকে ধস্থবাদ জ্ঞাপন করেন। ঐ সভায় কতকগুলি, প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়া আমেরিকায় প্রেরিত হয়। এই পত্রখানি তাহার উত্তরম্বরূপ উক্ত সভার সভাপতি রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়কে স্বামীজী লিখিরাছিলেন।

বা নীডি (Policy)-সম্মীয় ভাস্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া এইরূপ চেষ্টা করা হইয়াছে, বেধানেই কোন জাতি আপনাকে পৃথক বাথিয়াছে, সেধানেই তাহার পক্ষে ফল অতিশয় শোচনীয় হইয়াছে।

আমার মনে হয়, ভারতের পতন ও অবনতির এক প্রধান কারণ—
জাতির চারিদিকে এইরূপ আচারের বেড়া দেওয়া। প্রাচীনকালে এই
আচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল—হিন্দুরা যেন চতুপার্ধবর্তী বৌদ্ধদের সংস্পর্দে না
আসে। ইহার ভিত্তি—অপরের প্রতি ঘুণা।

প্রাচীন বা আধুনিক তাকিকগণ মিথাা যুক্তিজ্ঞাল বিস্তার করিয়া ষতই ইহা ঢাকিবার চেষ্টা করুন না কেন, অপরকে ঘুণা করিতে থাকিলে কেহই নিজে অবনত না হইয়া থাকিতে পারে না। ধর্মনীতির এই অব্যর্থ নিয়মের জাজল্যমান প্রমাণস্বরূপ—ইহার অনিবার্য ফল এই হইল যে, যাহারা একদিন প্রাচীন জাতিসমূহের শীর্ষহান অধিকার করিয়াছিল, তাহারাই এক্ষণে সমৃদয় জাতির উপহাস ও ঘুণার পাত্র হইয়া দাড়াইয়াছে। আমাদেরই পূর্বপুরুষগণ যে নিয়ম প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আমরাই সেই নিয়ম লক্ষন করিবার দৃষ্টান্তস্থল হইয়া রহিয়াছি।

আদান-প্রদানই প্রকৃতির নিয়ম; ভারতকে যদি আবার উঠিতে হয়, তবে তাহাকে নিজ এখর্য-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া পৃথিবীর সমৃদয় জাতির ভিতর ছড়াইয়া দিতে হইবে এবং পরিবর্তে অপরে যাহা কিছু দেয়, তাহাই গ্রহণের উঠা প্রস্তুত হইবে। সম্প্রদারণই জীবন—সমীর্ণভাই মৃত্যু; প্রেমই জীবন—দেবই মৃত্যু। আমরা যেদিন হইতে অপর জাতিসকলকে ঘণা করিতে আরম্ভ করিলাম, সেইদিন হইতে আমাদের ধ্বংস আরম্ভ হইল; আর যতদিন না আমরা আবার সম্প্রদারণশীল হইতেছি, ততদিন কিছুই আমাদের বিনাশ আটকাইয়া রাথিতে পারিবে না। অভএব আমাদিগকে পৃথিবীর সকল জাতির সহিত মিশিতে হইবে। আর শত শত কুসংস্কারাবিষ্ট ও স্বার্থপর ব্যক্তি (প্রবাদবাক্যের কুকুর যেমন গরুর জাবপাত্রে শুইয়া থাকিয়া, নিজেও তাহা থায় না অথচ গরুরও থাইবার ব্যাঘাত উৎপাদন করে, ইহারাও সেইরূপ) অপেক্ষা প্রত্যেক হিন্দু, যিনি বিদেশে ভ্রমণ করিতে যান, তিনি বদেশের অধিকতর কল্যাণসাধন করেন। পাশ্চাত্য জাতিগণ জাতীয় জীবনের যে অপ্র্ব সৌধ নির্মাণ করিয়াছেন, সেগুলি চরিত্ররূপ শুভের উপর

প্রতিষ্ঠিত। যতদিন না আমরা এইরূপ শত শত উৎকৃষ্ট চরিত্র সৃষ্টি করিতে পারিতেছি, ততদিন এ-জ্বাতি বা ও-জ্বাতির বিরুদ্ধে বিরক্তিপ্রকাশ ও চীৎকার করা বৃধা।

বে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কি স্বয়ং স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য? আহন, আমরা রুণা চীংকারে শক্তিক্ষয় না করিয়া ধীরতার সহিত্ত মহুয়োচিতভাবে কার্ধে লাগিয়া বাই। আর আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি যে, কেহ কিছু পাইবার ঠিক ঠিক উপযুক্ত হইলে জগতের কোন শক্তিই তাহাকে তাহার প্রাণ্য হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না। আমাদের জাতীয় জীবন অতীতকালে মহৎ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি অকপটভাবে বিশ্বাস করি যে, আমাদের ভবিগ্রৎ আরও গৌরবান্বিত। শঙ্কর আমাদিগকে পবিত্রতা, ধৈর্ম ও অধ্যবসায়ে অবিচলিত রাখুন। ভবদীয় বিশ্বস্ত

বিবেকানন

707

( মান্দ্রাজী ভক্তগণের উদ্দেশ্যে গ্রী আলাদিকা পেরুমলকে লিখিত )

নিউইয়ৰ্ক\*

১৯শে নভেম্বর, ১৮৯৪

टर वीत्रज्ञमग्र यूवकवृन्न,

তোমাদের গত ১১ই অক্টোবর তারিখের পত্র কাল পাইয় অতিশয় আনন্দিত হইলাম। এ পর্যন্ত কোন বিম্ন না হইয়া বরং আমাদের কার্ষে উরতিই হইয়াছে, ইহাতে আমি পরম আনন্দিত। ষে-কোনরপেই হউক, সংঘের যাহাতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ও উরতি হইতে পারে, তাহা করিতেই হইবে; আর আমরা ইহাতে নিশ্চয়ই ক্বতকার্য হইব—নিশ্চয়ই। 'না' বলিলে চলিবে না। আর কিছুরই আবশুক নাই, আবশুক কেবল প্রেম সরলতা ও সহিষ্কৃতা। জীবনের অর্থ বিস্তার; বিস্তার ও প্রেম একই কথা। স্বতরাং প্রেমই জীবন—উহাই জীবনের একমাত্র গতিনিয়ামক; স্বার্থপরতাই মৃত্যু, জীবন থাকিতেও ইহা মৃত্যু, আর দেহাবসানেও এই স্বার্থপরতাই প্রকৃত মৃত্যুসরূপ। দেহাবসানে কিছুই থাকে না, এ কথাও যদি কেহ বলে, তথাপি তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে রে, এই স্বার্থপরতাই যথা।

পরোপকারই জীবন, পরহিতচেষ্টার অভাবই মৃত্যু। শতকরা নকাই জন নরপশুই মৃত, প্রেততুল্য ; কারণ হে যুবকর্ন, যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই, সে মৃত ছাড়া আর কি ? হে যুবকরৃন্দ, দরিদ্র অজ্ঞ ও নিপীড়িত জনগণের ব্যথা তোমরা প্রাণে প্রাণে অহুভব কর, সেই অহুভবের বেদনায় তোমাদের হৃদয় রুদ্ধ হউক, মন্তিম্ব ঘূরিতে থাকুক, তোমাদের পাগল হইয়া যাইবার উপক্রম হউক। তথন গিয়া ভগবানের পাদপদ্মে তোমাদের অন্তরের বেদনা জানাও। তবেই তাঁহার নিকট হইতে শক্তি ও সাহায্য আসিবে—অদম্য উৎসাহ, অনস্ত শক্তি আদিবে। গত দশ বৎসর ধরিয়া আমার মূলমন্ত্র ছিল—এগিয়ে যাও; এখনও বলিতেছি এগিয়ে যাও। যথন চতুর্দিকে অন্ধকার বই আর কিছুই দেখিতে পাই নাই, তথনও বলিয়াছি--এগিয়ে যাও। এখন একটু একটু আলো দেখা যাইতেছে, এখনও বলিতেছি—এগিয়ে যাও। বৎস, ভয় পাইও না। উপরে তারকাথচিত অনস্ত আকাশমগুলের দিকে সভয় দৃষ্টিতে চাহিয়া মনে করিও না, উহা তোমাকে পিষিয়া ফেলিবে। অপেক্ষা কর, দেখিবে—অল্লকণের মধ্যে দেখিবে, সবই তোমার পদতলে। টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিভায়ও কিছু হয় না, ভালবাদায় দব হয়—চরিত্রই বাধাবিদ্বরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে।

একণে আমাদের সমূথে সমস্তা এই—স্বাধীনতা ব্যতীত কোনরূপ উন্নতিই সম্ভব নহে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা ধর্মচিন্তায় স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, ফলে আমরা এই অপূর্ব ধর্ম পাইয়াছি। কিন্তু তাঁহারা সমাজের পায়ে অতি কঠিন শৃঙ্খল পরাইলেন। এক কথায় বলিতে গেলে আমাদের সমাজ ভয়াবহ, পৈশাচিক। পাশ্চাত্যদেশে সমাজ চিরকাল স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়াছে—তাহাদের সমাজের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখ। আবার অপর দিকে তাহাদের ধর্ম কিরূপ, সেদিকেও দৃষ্টিপাত করিও।

স্বাধীনতাই উন্নতির প্রথম শর্ত। যেমন মানুষের চিস্তা করিবার ও কথা বলিবার স্বাধীনতা থাকা আবশুক, তেমনি তাহার আহার পোশাক বিবাহ ও অক্তান্ত সকল বিষয়েই স্বাধীনতা প্রয়োজন—তবে এই স্বাধীনতা যেন অপর কাহারও অনিষ্ট না করে।

আমরা নির্বোধের মতো জড় সভ্যতার বিরুদ্ধে চীৎকার করিতেছি। না করিবই বা কেন ? হাত বাড়াইয়া না পাইলে 'আঙুর টক' বলিব না তো কি! ভারতের আধ্যাত্মিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলেও ভারতে এক লক্ষ নরনারীর অধিক যথার্থ ধার্মিক লোক নাই, ইহা মানিতেই হইবে। এই মৃষ্টিমেয় লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্ম ভারতের ত্রিশ কোটি লোককে অসভ্য অবস্থায় থাকিতে হইবে এবং না খাইয়া মরিতে হইবে? একজন লোকও কেন না খাইয়া মরিবে? মুসলমানগণ হিন্দুদিগকে জয় করিল—এ ঘটনা সম্ভব হইল কেন? বাহ্ন সভ্যতা সম্বন্ধে হিন্দুর অজ্ঞতাই ইহার কারণ। বাহ্ন সভ্যতা আবশ্রক, শুধু তাহাই নহে; প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর ব্যবহারও আবশ্রক, গাহাতে গরীব লোকের জন্ম নৃতন নৃতন কাজের সৃষ্টি হয়।

অন্ন! অন্ন! যে ভগবান এথানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনস্ত স্থথে রাখিবেন—ইহা আমি বিশাদ করি না। ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরীবদের থাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পোরোহিত্যরূপ পাপ দ্বীভূত করিতে হইবে। আরও থান্ত, আরও স্থোগ প্রয়োজন। আমাদের নির্বোধ যুবকগণ ইংরেজগণের নিকট হইতে অধিক ক্ষমতা লাভের জন্ত সভাসমিতি করিয়া থাকে—ইহাতে ইংরেজরা হাদে। যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কোনমতেই স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য নহে। দাসেরা শক্তি চায় অপরকে দাস করিয়া রাখিবার জন্ত। তাই বলি, এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পৌরোহিত্যের অত্যাচার ও অনাচারের মুলোচ্ছেদ করিয়া কেল, দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম।

আমার কথা কি ব্ঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া ইউরোপের সমাজের
নাতা একটি সমাজ গড়িতে পারো? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা
থ্ব সন্তব, আর এরপ হইবেই হইবে। ইহা কার্যে পরিণত করিবার প্রধান
উপায়—মধ্যভারতে একটি উপনিবেশ স্থাপন। বাহারা তোমাদের ভাব মানিয়া
চলিবে, কেবল তাহাদের সেথানে রাখা হইবে। তারপর এই অল্পসংখ্যক
লোকের মধ্যে সেই ভাব বিন্তার কর। অবশ্য ইহাতে টাকার দ্রকার,
কিন্তু এ টাকা আসিবে। ইতিমধ্যে একটি কেন্দ্রীয় সমিতি করিয়া সমগ্র
ভারতে তাহার শাখা স্থাপন করিয়া যাও। এখন কেবল ধর্মভিত্তিতে এই
সমিতি স্থাপন কর; কোনরূপ সামাজিক সংস্থারের কথা এখন প্রচার

করিও না। কেবলমাত্র এইটুকু দেখিলেই হইবে যে, অজ্ঞ লোকদিগের কুসংস্কার যেন প্রশ্রমা পায়। শঙ্করাচার্য, রামাকুজ, চৈতন্ত প্রভৃতি প্রাচীন নামের মধ্য দিয়া এসকল সত্য প্রচারিত হইলে লোকে সহজে গ্রহণ করিয়া থাকে। এ সঙ্গে নগরসংকীর্তন প্রভৃতিরও বন্দোবস্ত কর।

মনে কর, প্রথম সমিতি খুলিবার সময় একটি মহোৎসব করিলে। নিশান প্রভৃতি লইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া নগরসংকীর্তন হইল, বক্তৃতাদি হইল। তারপর প্রতি সপ্তাহে এক বা ততোধিক বার সমিতির অধিবেশন হউক। নিজের ভিতর উৎসাহাগ্নি প্রজ্ঞলিত কর, আর চারিদিকে বিস্তার করিতে থাকো। উঠিয়া পড়িয়া কাজে লাগো। নেতৃত্ব করিবার সময় সেবকভাবাপন্ন হও, নিঃস্বার্থপর হও; আর একজন গোপনে অপরের নিন্দা করিতেছে, তাহা শুনিও না। অনস্ত ধৈর্ঘ ধরিয়া থাকো, সিদ্ধি তোমার করতলে। ভারতের কোন কাগজ আর পাঠাইবার আবশুকতা নাই। আমার নিকট বিস্তর আসিয়াছে, আর না। এইটুকু বুঝ যে, যেখানে ঘেখানে তোমরা কোন সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারিয়াছ, সেইখানেই কাব্স করিবার একটু স্থবিধা পাইয়াছ। সেই স্থবিধার সহায়তা লইয়া কাজ কর। কাজ কর, কাজ কর; পরের হিতের জন্য কাজ করাই জীবনের লক্ষণ। আমি আয়ারকে পৃথক কোন পত্র লিখি নাই; কিন্তু অভিনন্দন-পত্রের ষে উত্তর পাঠাইয়াছি, ডাহাই বোধ হয় পর্বাপ্ত হইবে। তাঁহাকে ও অপরাপর বন্ধুগণকে আমার হৃদয়ের ভালবাসা, সহামুভূটি ও ক্বতজ্ঞতা জানাইবে। তাঁহাবা সকলেই মহাশয় ব্যক্তি। একটি বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবে: আমি তোমার নিকটেই আমার সমৃদয় পত্র পাঠাই বলিয়া—অক্সান্ত বন্ধুগণের নিকট—তুমি নিজে যেন একটা মন্ত লোক, এটা দেখাইতে যাইও না। আমি জানি, তুমি এত নিৰ্বোধ হইতেই পারো না। তথাপি তোমাকে এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দেওয়া আমার কর্তব্য বলিয়া মনে করি। ইহাতেই সম্প্রদায় ভাঙিয়া যায়। আমি চাই, যেন আমাদের মধ্যে কোনরূপ কপটভা, কোনরূপ লুকোচুরি ভাব, কোনরূপ হুষ্টামি না থাকে। আমি বরাবর্ই প্রভূব উপর নির্ভর করিয়াছি, দিবালোকের ন্যায় উচ্জল সভ্যের উপর নির্ভর করিয়াছি। আমার বিবেকের উপর এই কলঙ্ক লইয়া ষেন মরিতে না হয় যে, আমি নামের জন্ত, এমন কি, পরের উপকার করিবার জন্ত লুকোচুরি খেলিয়াছি। একবিন্দু হ্নীতি, বদ মতলবের একবিন্দু দাগ পর্যস্ত যেন না থাকে।

শুপ্ত বদমাশি, লুকোনো জুয়াচুরি যেন কিছু আমাদের মধ্যে না থাকে; কিছুই লুকাইয়া করা হইবে না। কেহ যেন নিজেকে গুরুর বিশেষ প্রিয়পাত্র মনে করিয়া অভিমানে ফীত না হন। এমন কি, আমাদের মধ্যে গুরুও কেহ থাকিবে না; গুরুগিরি চলিবে না। হে বীরহাদয় বালকগণ, কার্যে অগ্রসর হও। টাকা থাক বা না থাক, মাহুষের সহায়তা পাও আর নাই পাও, ভোমার তো প্রেম আছে? ভগবান তো তোমার সহায় আছেন? অগ্রসর হও, তোমার গতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না।

ভারত হইতে প্রকাশিত থিওদফিস্টাদের একথানি কাগজে লিখিতেছে, তাঁহারা আমার সাফল্যের পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন! বটেই তো!!! নিছক বাজে কথা—থিওদফিস্টরা আমার পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে!…

সাবধান! আমাদের মধ্যে যাহাতে কিছুমাত্র অসত্য প্রবেশ না করে।
সত্যকে ধরিয়া থাকো, আমরা নিশ্চয় ক্বঁতকার্য হইব। হইতে পারে বিলম্বে,
কিন্তু নিশ্চিত ক্বতকার্য হইব, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কাজ করিয়া
যাও। মনে কর, আমি জীবিত নাই। এই মনে করিয়া কাজে লাগো, যেন
ভোমাদের প্রত্যেকের উপর সমৃদ্য় কাজের ভার। ভাবী পঞ্চাশ শতানী
ভোমাদের দিকে চাহিয়া আছে। ভারতের ভবিশ্বৎ ভোমাদের উপর নির্ভর
করিতেছে। কাজ করিয়া যাও।

ইংলগু হইতে অক্ষয়ের একখানি হ্বন্দর পত্র পাইয়াছি। জানি না, কবে ভারতে যাইতে পারিব। এখানে প্রচারের যেমন স্থবিধা, সাহায়্যপ্রাপ্তিরও সেইরপ আশা। ভারতে লোকেরা বড় জোর আমার প্রশংসা করিতে পারে, কল্ক কেহ একটি পয়সা দিতে রাজী নয়। পাইবেই বা কোথায় ? নিজেরা যে ভিক্ক ! তারপর ভারতবাসীরা বিগত তুই সহস্র বা ততোধিক বর্ষ ধরিয়া লোকহিতকর কার্য করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। জাতি (Nation), সর্বসাধারণ (Public) প্রভৃতি তত্ত্ব সম্বন্ধে তাহারা এই নৃতন ভাব পাইতেছে। স্থতরাং তাহাদিগের উপর আমার দোষারোপ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। পরে আরও বিস্তারিত লিখিতেছি। তোমাদিগকে অনন্তকালের জ্বল্য আশীর্বাদ। ইতি—

পুন:—ফনোগ্রাফ সম্বন্ধে তোমাদের আর খবর লইবার প্রয়োজন নাই। আমি এইমাত্র খেতড়ি হইতে খবর পাইলাম যে, উহা নিরাপদে তথায় পৌছিয়াছে। ইতি

বি

705

যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা\* ৩০শে নভেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় আলাসিন্ধা,

ফনোগ্রাফ ও পত্রথানি তোমার কাছে নিরাপদে পৌছেছে জ্বেনে আনন্দিত হলাম। আমাকে থবরের কাগজের অংশ কেটে আর পাঠাবার দরকার নেই, কাগজের বক্তা আমায় ভাসিয়ে দিয়েছে—এখন যথেষ্ট হয়েছে, আর আবশুক নেই। এখন সংঘের জন্ত খাটো। আমি ইভিমধ্যেই নিউইয়র্কে একটা সমিতি স্থাপন করেছি, তার সহকারী সভাপতি শীঘ্রই তোমাকে পত্র লিখবেন—তুমিও যত শীঘ্র পারো তাঁদের সঙ্গে পত্রালাপ করতে আরম্ভ কর। আশা করি, আমি আরও কয়েক জায়গায় সমিতি স্থাপন করতে সমর্থ হবো।

আমাদিগকে আমাদের সব শক্তি সংহত করতে হবে—একটা সম্প্রদায় গড়বার জন্ম নম্ম, আধ্যাত্মিক ব্যাপারের জন্মও নয়, কিন্তু বৈষয়িক দিকটার জন্ম। জোরের সহিত প্রচারকার্য চালাতে হবে। তোমাদের সব মাথাগুলো একত্র ক্রীও সংঘবদ্ধ হও।

বামক্বফের অলোকিক ক্রিয়া সম্বন্ধে কি পাগলামি হচ্ছে? আমার অদৃষ্টে সারা জীবন দেখছি গকতাড়ানো ঘুচল না। মন্তিদ্বহীন আহামকগুলোকেন যে এই বাজে আজগুবিগুলো লেখে তা জানিও না, ব্রিও না। মদকে 'ভি. গুপ্তের ঔষধে' পরিণত করা ছাড়া কি রামক্বফের জগতে আর কোন কাজ ছিল না? প্রভূ আমাকে এই কলকাতার লোকদের হাত থেকে রক্ষা কক্ষন! কি সব লোক নিয়ে কাজ করতে হবে! যদি এরা প্রীরামক্বফের একখানা যথার্থ জীবনচরিত লিখতে পারে—তিনি কি জন্ত এসেছিলেন, কি শিক্ষা দিতে এসেছিলেন, সেই দিক লক্ষ্য রেখে লিখতে পারে, তবে লিখুক। নত্বা এইসব আবোল-তাবোল লিখে তাঁর জীবনী ও উপদেশকে যেন বিকৃত করা না হয়। এ-সব লোক ভগবানকে জানতে চায়—এদিকে রামক্বফের ভেতর

বৃত্তককি ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না! খাজা আহামকি! এ-রকম আহামকি দেখলে আমার বক্ত টগবগ ফুটতে থাকে।

কিডি তাঁর ভক্তি, জ্ঞান ও ধর্মসমন্বয়ের কথা এবং অক্যাক্য উপদেশ ভর্জমা করুক না ? এই লিখতে হবে ষে, তাঁর জীবনটা একটা অসাধারণ আলোক-্বর্ডিকা, যার তীব্র রশ্মিদম্পাতে লোকে হিন্দুধর্মের সমগ্র দিক বা রূপ সত্যসত্যই বুঝতে সমর্থ হবে। শাল্পে বে-সব জ্ঞান মতবাদরূপে রয়েছে, তিনি তার মূর্ত দৃষ্টাস্ত। ঋষি ও অবতারেরা যা বান্তবিক শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, তিনি নিঙ্গের জীবন ঘারা তা দেখিয়ে গেছেন। শাল্তগুলি মতবাদ মাত্র—তিনি ছিলেন ভার প্রত্যক্ষ অহভৃতি। এই ব্যক্তি তাঁর একান্ন বর্ধব্যাপী একটা জীবনে পাঁচ হাজার বছরের জাতীয় আধ্যাত্মিক জীবন যাপন ক'রে গেছেন এবং ভবিশ্বতের জন্য শিক্ষাপ্রদ আদর্শরূপে আপনাকে গড়ে তুলেছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন মত এক একটা অবস্থা বা ক্রম মাত্র, পরধর্ম বা পরমতের প্রতি শুধু দেষভাবশূত্য হলেই চলবে না, আমাদিগকে এ ধর্ম বা মতকৈ আলিঞ্চনও করতে হবে; সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি—তাঁর এই মতবাদ দ্বারা বেদের ব্যাখ্যা ও শাস্ত্রসমূহের সমন্বয় হ'তে পারে। এসব ভাব নিয়ে তাঁর একথানি স্থন্দর ও হাদয়গ্রাহী জীবন-চরিত লেখা যেতে পারে। সময়ে সবই ঠিক হবে। কুরুচিপূর্ণ অদংলগ্ন ভাষা পরিহার করবে। -- অক্তান্ত জাতিরা এগুলিকে চূড়াস্ত অঙ্গীলভা মনে করে। তার ইংরেজী জীবন-চরিত সমগ্র জগৎ পড়বে, স্থতরাং সাবধান, ঐপ্রকার শব্দ ও ভাব যেন ওর ভিতর প্রবেশ না করে। আমার নিকট প্রেরির্ড একথানা জীবন-চরিত পড়লাম, তাতে এইরূপ বহু শব্দের প্রয়োগ আছে। স্তরাং খুব সাবধান---খুব সাবধান হয়ে এরূপ ভাষা বা ভাব বাদ দেবে।

কলকাতায় বন্ধদের এদিকে একবিন্দু ক্ষমতা নেই, অথচ হামবড়াইটা খুব আছে—তারা নিজেদের এত বড় মনে করে যে, অপরের পরামর্শ শুনতে একদম নারাজ। এই অভুত ভদ্রলোকদের নিয়ে যে কি ক'বব তা বৃদ্ধি না—তাদের কাছ থেকে বেশী কিছু আশা করি না। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক। তারা যে বাংলা বইখানা পাঠিয়েছে, তার জন্ম লজ্যায় আমার মাথা হেঁট হচ্ছে। লেখক হয়তো ভেবেছেন যে, তিনি খোলাখুলিভাবে সত্য লিপিবদ্ধ ক'বে যাচ্ছেন, পরমহংসদেবের ভাষা পর্যন্ত বজায় রাখছেন; কিন্তু তিনি এটা ভাবেননি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ মেয়েদের সামনে কথনও এ-বক্ম ভাষা ব্যবহার

করতেন না। এই লেখক আশা করেন, তাঁর বই স্ত্রীপুরুষ সমভাবে পড়বে। প্রভু আহাম্মকদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন! তারা আবার নিজের খেয়ালে চলে মনে করে, তারা সকলেই তাঁকে সাক্ষাৎ দেখেছে! দূর ছাই, এরপ মন্তিজহীনদের ভেতর দিয়ে যা কিছু বেরোয়, তা ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। নিজেরা ভিখারী—রাজার মতো চালচলন দেখাতে চায়! নিজেরা আহাম্মক, মনে করে—আমরা মন্ত জ্ঞানী! নগণ্য দাস সব, মনে করছে—আমরা প্রভূ! এই তো তাদের অবস্থা! কি যে ক'রব, কিছু ব্যুতে পারি না। প্রভূ আমায় রক্ষা করুন! আমার সব আশা-ভরদা তোমাদের উপর। কাজ ক'রে যাও, কলকাতার লোকদের মতামুসারে চ'লো না, কেবল তাদের না চটিয়ে খুশী রেখে যাও এই আশায় যে, তাদের মধ্যে কেউ না কেউ ভালো দাঁড়াতে পারে। কিন্তু স্বাধীনভাবে তোমাদের কাজে অগ্রসর হও। ভাত রালা হ'লে অনেকেই পাত পেতে বদে যায়। সাবধান—কাজ ক'রে যাও। সতত আশীর্বাদ জানবে। ইতি

বিবেক)নন্দ

700

যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা\* ৩০শে নভেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় কিটি,

তোমার পত্র পেলাম। তোমার মন যে এদিক ওদিক করছে, তা সব পড়লাম। স্থী হলাম যে, তুমি রামকৃষ্ণকে ত্যাগ করনি। আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি—তাঁর সম্বন্ধে যে-সব অভুত গল্প প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি থেকে আর যে-সব আহম্মক ওগুলি লিথছে তাদের থেকে তুমি তফাত থাকবে। সেগুলি-সত্য বটে, কিন্তু আমি নিশ্চিত বুঝছি, আহম্মকেরা সব তালগোল পাকিয়ে থিচুড়ি ক'রে ফেলবে। তাঁর কত ভাল ভাল জ্ঞানরাশি শিক্ষা দেবার ছিল! তবে সিন্ধাইরূপ বাজে জিনিসগুলোর ওপর অত ঝোঁক দাও কেন? অলৌকিক ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করতে পারলেই তো আর ধর্মের সত্যতা প্রমাণিত হয় না—জড়ের দারা তো আর চৈতল্যের প্রমাণ হয় না। ঈশ্বর বা আত্মার অন্তিত্ব বা অমরত্বের সঙ্গে অলৌকিক ক্রিয়ার কি সম্বন্ধ ? তুমি এ-সব নিয়ে মাধা ঘামিও না, তৃমি তোমার ভক্তি নিয়ে থাকো আর এ বিষয়ে নিশ্চিম্ত থাকো যে, আমি তোমার দব দায়িত গ্রহণ করেছি। এটা ওটা নিয়ে মনকে চঞ্চল ক'রো না। রামকৃষ্ণকে প্রচার কর। যে পানীয় পান ক'রে তোমার তৃষ্ণা মিটেছে, তা অপরকে পান করতে দাও। তোমার প্রতি আমার আশীর্বাদ —দিদ্ধি তোমার করতলগত হোক। বাজে দার্শনিক চিম্ভা নিয়ে মাথা ঘামিও না, অথবা তোমার গোঁড়ামি ছারা অপরকেও বিরক্ত ক'রো না। একটা কাজই তোমার পক্ষে যথেই—রামকৃষ্ণকে প্রচার ক্রা, ভক্তি প্রচার করা। এই কাজের জন্ম তোমায় আশীর্বাদ করছি—কাজ ক'রে যাও। এখন প্রভুর নাম প্রচার করগে।

সদা আশীর্বাদক বিবেকানন্দ

208

( ডা: নাঞ্জু র।ওকে লিখিত )

যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা\* ৩০শে নভেম্বর, ১৮৯৪

প্রেমাস্পদেষ্,

তোমার মনোরম পত্রখানি এইমাত্র পেলাম। তুমি যে প্রীরামক্তফের মহিমা ব্রুতে পারছ, তা জেনে আমার বড়ই আনন্দ হ'ল। আরও আনন্দ হ'ল তোমার তীব্র বৈরাগ্যের পরিচয় পেয়ে। এই বৈরাগ্যই তো হ'ল ভগবানলাভের অগ্রতম প্রথম সাধন। আমি মান্দ্রাজ্বাদীর উপর চিরকাল অনেক আশা পোষণ ক'রে এসেছি। এখনও আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মান্দ্রাজ্ব থেকেই আধ্যাত্মিক তরক উঠে সমগ্র ভারতকে বস্তায় ভাসিয়ে দেবে। আমি কেবল এই প্রার্থনা করতে পারি ষে, তোমার শুভ সংকল্প শীঘ্র সিদ্ধ হোক। তবে বংস, তোমার উদ্দেশ্রসিদ্ধির পথে বিশ্বগুলির কথাও আমার বলা উচিত। প্রথমত: এটি দেখতে হবে ষে, হঠাৎ কিছু ক'রে ফেলা কারও পক্ষে উচিত নয়। বিতায়ত: তোমার মা এবং স্ত্রীর জন্তও একটু ভাবা উচিত। অবশ্র তুমি বলতে পারো, প্রীরামক্তফের শিয়েরা সংসার ত্যাগ করবার সময় তাঁদের মা-বাপের মভামতে কি সব সময় চলেছিলেন? আমি জানি, নিশ্চিত জানি ষে, বড় বড় কাক্ত থ্ব স্থার্থত্যাগ ব্যতীত হ'তে পারে না। আমি নিশ্চিত

জানি, ভারতমাতা তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্ভানগণের জীবন বলি চান, আর আমার অকপট আশা এই যে, তুমিও তাঁর রূপায় তাঁদেরই অক্সতম হবার সৌভাগ্য লাভ করবে।

সমগ্র জগতের ইতিহাদ আলোচনা করলে দেখতে পাবে, মহাপুরুষগণ চিবকাল বড় বড় স্বার্থত্যাগ করেছেন, আর দাধারণ লোক তার স্ফল ভোগ করেছে। তুমি যদি ভোমার নিব্ধের মুক্তির জ্বন্ত সর্বস্ব ভ্যাগ কর, সে আর কি ত্যাগ হ'ল ? তুমি কি জগতের কল্যাণের জন্ত তোমার নিজের মৃক্তিকামনা পর্যস্ত ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছ ? তুমি স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ—এ কথাটা ভেবে দেখ। আমি তোমাকে উপস্থিত এই পরামর্শ দিই ষে, তুমি কিছুদিন ব্রহ্ম-চারীর জীবন যাপন কর অর্থাৎ কিছুদিনের জন্ম স্ত্রীর সংস্রব একেবারে ছেড়ে দিয়ে ভোমার পিতার গৃহেই বাস কর—ইহাই 'কুটীচক' অবস্থা। জগতের কল্যাণের জন্ম তুমি যে মহা স্বার্থত্যাগ্র করতে ষাচ্ছ, তাতে তোমার স্ত্রীকেও সমত করাবার চেষ্টা কর। আব তোমার যদি জ্ঞান্ত বিখাস, সর্বজ্ঞী প্রেম ও দর্বশক্তিময়ী চিত্তশুদ্ধি থাকে, তবে তুমি যে তোমার উদ্দেশ্সাধনে শীঘ্রই সফলতা লাভ করবে, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নেই। দেহ মন প্রাণ অর্পণ ক'বে তুমি শ্রীবামকৃষ্ণদেবের উপদেশ-প্রচারকার্যে লেগে যাও দেখি— কারণ, সাধনার প্রথম সোপান হচ্ছে কর্ম। খুব মনোযোগ দিয়ে সংস্কৃত অধ্যয়ন স্থার থুব সাধনভদ্ধনের অভ্যাস কর। তোমাকে মানব-জাতির একজন শ্রেষ্ঠ আচার্য হ'তে হবে, আর আমার গুরু মহারাজ বলভেন, 'নিজেকে মারতে হ'লে একটি নক্ষন দিয়ে হয়, কিন্তু অপরকে মারতে গেলে ঢাল-ভরবারের দরকার'। ভেমনি লোকশিকা দিতে হ'লে অনেক শাস্ত্র পড়তে হয় ও অনেক তর্ক-যুক্তি ক'রে বোঝাতে হয়, কিন্তু নিজের ধর্মলাভ কেবল একটি কথায় বিখাদ করলেই হয়। আর যথন ঠিক সময় হবে, ভখন তুমি সমগ্র জনতে গিয়ে তাঁর নাম প্রচার করবার অধিকারী হবে। ভোমার সংকল্প অতি ভুভ ও পবিত্র, সন্দেহ নাই—ভগবান শীঘ্র তোমার সংকল্পসিদ্ধির সহায় হোন, কিন্তু হঠাং একটা কিছু ক'রে ফেলো ন।। প্রথমে কর্ম ও সাধন-ভক্তনের ছারা নিজেকে পবিত্র কর।

ভারত দীর্ঘকাল ধরে ষম্রণা সয়েছে, সনাতন ধর্মের ওপর বহুকাল ধরে অভ্যাচার হয়েছে। কিন্তু প্রভু দয়াময়, তিনি আবার তাঁর সন্তানগগুণর পরিত্রাণের জন্ম এসেছেন। পতিত ভারতকে আবার জাগরিত হবার ম্বোগ দেওয়া হয়েছে। প্রীরামকৃষ্ণদেবের পদতলে বদে শিক্ষা গ্রহণ করলেই কেবল ভারত উঠতে পারবে। তাঁর জীবন, তাঁর উপদেশ চারদিকে প্রচার করতে হবে, যেন হিন্দুসমাজের সর্বাংশে—প্রতি অগুতে পরমাণুতে এই উপদেশ শুতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। কে এ কাজ করবে? প্রীরামকৃষ্ণদেবের পতাকা বহন ক'রে কে সমগ্র জগতের উদ্ধারের জন্ম যাআ করবে? কে নাম, যশ, এশর্যভোগ—এমন কি ইহলোক-পরলোকের দব আশা ত্যাগ ক'রে অবনতির প্রোত রোধ করতে এগোবে? কয়েকটি যুবক হুর্গপ্রাচীরের ভয়্পপ্রদেশে লাফিয়ে পড়েছে—তারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে। তারা খ্ব অল্লদংখাক; এইরপ কয়েক সহস্র যুবকের প্রয়োজন। তারা নিশ্চয়ই আদবে। আমি আনন্দিত যে, আমাদের প্রভু তোমার মনে তাঁদের অন্ততম হবার ইছ্ছা জাগিয়ে দিয়েছেন। প্রভূ যাকে মনোনীত করবেন, সেই ধন্ত— সেই মহাগৌরবের অধিকারী। তমোহদে মজ্লমান লক্ষ লক্ষ নরনারীকে প্রভূর জ্যোতির্ময় রাজ্যে আনবার জন্ম তোমার সংকল্প উত্তম, আশা উচ্চ এবং লক্ষ্য অতি মহৎ।

কিন্তু হে বংস, এতে অস্তরায় আছে। হঠাৎ কিছু ক'রে ফেলা উচিত নয়। পবিত্রতা, সহিফুতা ও অধ্যবসায়—এই তিনটি, সর্বোপরি প্রেম সিদ্ধিলাভের জন্ম একান্ত আবশ্রক। তোমার সামনে তো অনস্ত সূম্য় পড়ে আছে, অতএব তাড়াতাড়ি হড়োহড়ির কোন প্রয়োজন নেই। তুমি যদি পবিত্র ও অকপট হও, সবই ঠিক হয়ে যাবে। তোমার মতো শত শত যুবক চাই, যারা সমাজের উপর গিয়ে মহাবেগে পড়বে এবং যেথানে যাবে সেথানেই নবজীবন ও আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার করবে। ভগবান শীঘ্র তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করুন। ইতি

আঁশীর্বাদক বিবেকানন্দ 306

#### (মিদ মেরী হেলকে লিখিত)

১৬৮ ব্যাট্ল্ খ্রীট, কেমব্রিজ\* ৮ই ডিদেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় ভগিনি,

এখানে তিন দিন আছি। লেডী হেনরী সমারসেটের একটি স্থলর বক্তৃতা হ'ল। এখানে রোজ সকালে বেদান্ত বা অপরাপর বিষয়ে শিক্ষা দিয়া থাকি। তোমাকে পাঠিয়ে দেবার জন্ম একথানি 'বেদান্তধর্ম' (Vedantism) 'মাদার টেম্পলের' নিকট দিয়েছিলাম। সেখানি বোধ করি পেয়েছ। আর একদিন স্প্যান্তিংদের ওখানে খেতে গিয়েছিলাম। আমার আপত্তি সন্তেও সেদিন তারা ধরে ব'সল মার্কিনদের সমালোচনা করতে হবে। আলোচনা তাদের অপ্রিয় হয়ে থাকবে; হওয়া স্বাভাবিক বটে—সর্বদা, সর্বত্ত। চিকাগোয় 'মাদার চার্চ' ও পরিবারস্থ সকলের খবর কি ? অনেকদিন হ'ল তাঁদের কোন পত্র পাইনি। সময় পেলে এর পূর্বেই চট ক'রে শহরে গিয়ে তোমার সক্ষে একবার দেখা ক'রে আসতাম। সারাদিনই বেশ ব্যন্ত থাকতে হয়। তারপর ভয়, গিয়েও যদি দেখা না হয়।

তোমার যদি অবদর থাকে লিখো; আমি হুযোগ পাওয়া মাত্রই তোমার সঙ্গে দেখাকু 'রে আদব। অপরাহের দিকে আমার অবকাশ। দকাল থেকে বেলা ১২টা ১টা পর্যন্ত খ্ব ব্যস্ত থাকতে হয়। এইভাবে চলবে—যে পর্যন্ত এখানে আছি অর্থাৎ এই মাদের ২৭ বা ২৮ তারিখ পর্যন্ত। দকলে আমার প্রীতি জানবে। ইতি

তোমার চিরম্বেহশীল ভাতা বিবেকানন **200** 

(মিস মেরী হেলকে লিখিত)

কেমব্রিজ\*

ডিদেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় ভগিনি,

এইমাত্র ভোমার পত্র পেলাম। ভোমাদের সামাজিক প্রথায় বদি না বাধে তা হ'লে মিদেদ ওলি বুল, মিদ ফার্মার, এবং মিদেদ এডামদ্ নামক চিকাগো হ'তে আগত ব্যায়ামবিশারদের দক্ষে একবার দেখা ক'রে যাও না কেন ?

(य-कांन मिन जात्मत्र तमशात भारत।

তোমাদের চিরত্নেহণীল

বিবেকানন্দ

५७१

(মিস মেরী হেলকে লিখিত)

কেমব্রিজ\*

২১শে ডিদেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় ভগিনি,

এর পর তোমার আর কোন পত্র পাইনি। আগামী মঙ্গলবার নিউইয়র্কে চলে ষাচ্ছি। ইতিমধ্যে তুমি মিসেদ বুলের পত্র অবশ্য পেয়ে থাকরে। আমি যে-কোন দিন দানন্দে তোমার কাছে যাব; বক্তা শেষ হওয়ায় আমার এখন অবকাশ আছে—আগামী রবিবার ছাড়া।

চিরম্বেহশীল

বিবেকানন্দ

704

( আলাসিকা পেরুমলকে লিখিত)

যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা# ২৬শে ডিদেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয়বরেষু,

ভভাশীর্বাদ। - তোমার পত্র এইমাত্র পেলাম। নরসিংহ ভারতে পৌছেছে ভনে স্থী হলাম। ডাঃ ব্যারোজের ধর্মমহাসভা সম্বন্ধে বিবরণ-পুত্তকথানি তোমায় পাঠাতে পারিনি, সেজক্ত আমি ছংখিত। পাঠাতে চেষ্টা ক'রব। কথাটা ছচ্ছে এই ষে, ধর্মমহাসভা সম্বন্ধে সব ব্যাপার এদেশে পুরানো হয়ে গেছে। ডিনি সম্প্রতি কোন বই লিখেছেন কি না জানি না, আর তুমি ষে কাগজখানির কথা উল্লেখ করেছ, তার সম্বন্ধেও কখন কিছু জানিনি। এখন ডাং ব্যারোজ, ধর্মমহাসভা, তৎসংক্রান্ত এই পত্র ও অক্ত ষা কিছু সব প্রাচীন ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে, স্বতরাং তোমরাও ঐগুলিকে ইতিহাসের সামিল ভাবতে পারো।

এখন আমার সম্বন্ধে প্রায়ই শুনে থাকি, কোন না কোন মিশনরী কাগজে আমাকে আক্রমণ ক'রে লিখে থাকে। তার কোনটা আমার দেখবার ইচ্ছাও হয় না। যদি ভারতের ঐ-রকম মিশনরীদের আক্রমণ-সম্বলিত কোন কাগজ আমাকে পাঠাও, তা হ'লে তা জঞ্জালের সঙ্গে ফেলে দেব। আমাদের কাজের জন্ম একটু হুজ্জতের দরকার হয়েছিল—এখন যথেষ্ট হয়েছে। এখন আর লোকে এখানে বা সেখানে আমার পক্ষে বা বিপক্ষে ভালমন্দ কি বলছে, সেদিকে আর লক্ষ্য ক'রো না। তুমি ইতামার কাজ ক'রে যাও, আর মনে রেখো—'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ তুর্গতিং তাত গচ্ছতি।'

এথানে দিন দিন লোকে আমার ভাব নিচ্ছে, আর তোমাকে আলাদা বলছি, তুমি ষতটা ভাবছ, তার চেয়ে এথানে আমার যথেষ্ট প্রতিপত্তি হয়েছে। সব জিনিসই ধীরে ধীরে অগ্রসর হবে।

বাল্টিমোরের ঘটনা সহদ্ধে বক্তব্য এই, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ভাগে লোকে নিগ্রোদের জাঙ্গে অন্য রুফ্কায় জাতির প্রভেদ জানে না। যথন জানতে পারবে, তথন দেখবে—তারা থ্ব অতিথিবৎসল। 'টমাস আ কেম্পিসে'র কথা নিয়ে ব্যাপারটা আমার নিকটও নৃতন সংবাদ বটে! আমি তোমায় পূর্বেও লিখেছি, এখনও লিখছি, আমি খবরের কাগজের অ্থ্যাতি বা নিন্দায় মোটেই কান দিই না, ঐরপ কিছু আমার কাছে এলে আমি আগুনে পুড়িয়ে ফেলি, ফোমরাও ভাই ক'রো। খবরের কাগজের আহামকি বা কোন প্রকার সমালোচনার দিকে মন দিও না। মন মুখ এক ক'রে নিজের কর্তব্য ক'রে যাও—সব ঠিক হয়ে যাবে। সত্যের জয় হবেই হবে! দোহাই, আমাকে খবরের কাগজ, সাময়িক কোন পত্র বা কোন বই পাঠিও না। আমি সর্বদা ঘূরে বেড়াচ্ছি, স্বতরাং ঐ সব জিনিসের বোঝা বইতে গেলে আমার কি কট, তা বুঝতেই পারছ।

মিশনরীদের মিণ্যা উক্তিগুলি গ্রাহের মধ্যেই এনো না—এথানে কোন ভদ্রলোকই তাদের আমল দেয় না। ভারতে তারা হাত-পা চাপড়াক, ডাঃ ব্যারোজও বে এথানে একজন খুব বড় লোক, তা নয়। সম্পূর্ণ নীরবতাই হচ্ছে তাদের উক্তিগুলির প্রতিবাদ, আমার ইচ্ছা—তোমরা তাই কর। সর্বোপরি, আমাকে ভারতীয় থবরের কাগজের বহুায় ভাসিয়ে দিও না, ওর থেকে আমার যা দরকার ছিল তা হয়ে গেছে, আর না। এথন কাজে মন দাও। হরেরণ্য আয়ারকে তোমাদের সভার সভাপতি ক'রো। আমি তাঁর মতো অকপট ও মহাহতব লোক আর দেখিনি। তাঁর ভেতর হৃদয় ও বৃদ্ধিবৃত্তির খুব স্থন্দর সামঞ্জ্র আছে। তাঁকে সভাপতি ক'রে কাজে অগ্রসর হও। আমার ওপর বেশী নির্ভর ক'রো না—নিজেদের ওপর নির্ভর ক'রে যাও। এখনও আমি অকপটভাবে বিখাস করি, মান্দ্রাজ থেকেই শক্তিতরক্ব উঠবে। আমার সম্বন্ধে কথা এই, কবে আমি ফিরে যাচ্ছি—জানি না। আমি এখানে এবং ভারতে তু জায়গাতেই কাজ কয়ছি। মাঝে মাঝে কিছু কিছু টাকা পাঠাতে পারব, এই পর্যন্ত সাহায্য করতে পারি। তোমরা সকলে আমার ভালবাসা জানবে।

সদা আশীর্বাদক বিবেকানন্দ

709

( नाना (গাবिन्म महाग्रदक निश्विष्ठ )

চিকাগো\* ১৮৯৪

প্রিয় গোবিন্দ সহায়.

আমার কলিকাতার গুরুভাতাগণের সহিত তোমার পত্রব্যহার আছে কি? তুমি চরিত্রে, আধ্যাত্মিকতায় এবং সাংসারিক ব্যাপারে বেশ উন্নতি করিতেছ তো? হয়তো শুনিয়া থাকিবে—কিভাবে প্রায় বংসরাধিক কাল আমি আমেরিকায় হিল্পর্ম প্রচার করিতেছি। এথানে বেশ ভালই আছি। যত শীদ্র পারো এবং যত্রার ইচ্ছা আমাকে চিঠি লিখিও।

সঙ্গেহ বিবেকানন্দ . 380

যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা\* ১৮৯৪

প্রিয় গোবিন্দ সহায়,

…নাধুতাই শ্রেষ্ঠ নীতি, এবং পরিণামে ধার্মিক লোকের জয় হইবেই। …বংস, সর্বদা মনে রাথিও আমি যতই ব্যস্ত, যতই দূরে অথবা যত উচ্চপদস্থ লোকের সঙ্গেই থাকি না কেন, আমি সর্বদাই আমার বন্ধুবর্গের প্রত্যেকের, সর্বাপেক্ষা সামাগ্রপদস্থ ব্যক্তির জন্মও প্রার্থনা করিতেছি এবং তাহাকে শ্বরণ রাথিতেছি। ইতি

> আশীর্বাদক বিবেকানন

282

( স্বামী রামক্বঞ্চান্দকে লিখিত)

৫৪১, ডিয়ারবর্ন এভিনিউ, চিকাগো

7698

কল্যাণবরেষ্,

তোমাদের পত্র পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। মজ্মদারের লীলা শুনিয়া বড়ই তৃ:থিত। গুরুমারা বিত্যে করতে গেলে এ-রকম হয়। আমার অপরাধ রফু নাই। মজুমদার দশ বৎসর আগে এখানে এদেছিল—বড় খাতির ও সমান; এবার আমার পোয়াবারো। গুরুদেবের ইচ্ছা, আমি কি করিব ? এতে চটে যাওয়া মজুমদারের ছেলেমানিষ। যাক, উপেক্ষিতব্যং তঘচনং ভবৎসদৃশানাং মহাত্মনাম্। অপি কীটদংশনভীক্ষকাং বয়ং রামক্ষণ্ডনয়াঃ তদ্ধদয়রুধিরপোষিতাং? 'অলোকসামান্তমচিস্তাহেতৃকং নিন্দ্তি মন্দান্চরিতং মহাত্মনাং' ইত্যাদয়ং সংস্মৃত্য ক্ষতব্যাহয়ং জালঃ মজুমদারাখ্যঃ।' প্রভুর ইচ্ছা
—এ দেশের লোকের মধ্যে অন্তদ্ধি প্রবোধিত হয়। মজুমদার-ফজুমদারের

<sup>&</sup>gt; তোমাদের স্থায় মহাস্থাগণের তাহার কথা উপেক্ষা করা উচিত। আমরা রামকৃষ্ণতনয়, তাঁহার হৃদয়ের রক্ত দিয়া তিনি আমাদিগকে পুষ্ট করিয়াছেন, আমরা সামাশ্র পোকার কামড়ে ভয় পাইব ? 'মন্দবৃদ্ধি ব্যক্তিগণ মহাস্থাগণের অসাধারণ ও বাহার কোন কারণ সহজে নির্দেশ করিতে পারা বার না, এইন্ধপ আচরণের নিন্দা করিয়া থাকে।' (কুমারসম্ভব)—ইভ্যাদি শ্বরণ করিয়া এই মজুমদার নামক ব্যক্তিকে ক্ষমা করা উচিত।

কর্ম তাঁর গতি রোধ করে? আমার নামের আবশ্রক নাই—I want to be a voice without a form.' হরমোহন প্রভৃতি কাহারও আমাকে সমর্থন করিবার আবশ্রক নাই—কোহহং তৎপাদপ্রসরং প্রতিরোদ্ধুং সমর্থিয়িত্বং বা, কে বাত্রে হরমোহনাদয়ঃ ? তথাপি মম হাদয়রুতজ্ঞতা তান্ প্রতি। 'ধিমান্ ছিতো ন ত্বংখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে'—নৈষ প্রাপ্তবান্ তৎপদবীমিতি মন্তা করুণাদৃট্যা প্রষ্টব্যোহ্যমিতি।' প্রভূর ইচ্ছায় এখনও নামম্পের ইচ্ছা হৃদয়ে আদে নাই; বোধ হয় আদিবেও না। আমি যয়, তিনি য়য়ী। তিনি এই যয়বারা সহস্র সহস্র হাদয়ে এই দ্রদেশে ধর্মভাব উদ্দীপত করিভেছেন। সহস্র সহস্র নরনারী এদেশে আমাকে অভিশয় স্লেহ প্রীতি ও ভক্তি করে, আর শত শত পাদ্রী ও গোঁড়া ক্রিশ্চান শয়তানের সহোদর মনে করে। মৃকং করোডি বাচালং পঙ্গং লঙ্গ্রম্যে গরিং, তালপাড় হয়। এরা আমার নাম দিয়াছে—Cyclonic Hindu. তার ইচ্ছা মনে রাথিও—I am a voice without a form (আমি অমূর্ত বাণী)।

ইংলণ্ডে যাব কি যমল্যাণ্ডে যাব, প্রভু জানেন। তিনি সব যোগাড় ক'রে দেবেন। এদেশে একটা চুরুটের দাম এক টাকা, একবার ঠিকাগাড়ী চড়লে ৩ টাকা, একটা জামার দাম ১০০ টাকা। ৯ টাকা রোজ হোটেল —প্রভু সব জুগিয়ে দেন। এদেশের সব বড় বড় লোকের বাড়িতে যত্ন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। উত্তম থাওয়া-পরা সব আসছে—জয় প্রভু, আমি কিছু জানিনা। 'সভ্যমেব জয়তে নানুভং সভ্যেন পন্থা বিভ্তো দেব্যানঃ।' 'বিগভঙীঃ'

<sup>&</sup>gt; আমি অমূর্ত ( বা অশরীরী ) বাণী হইতে চাই।

২ তাঁহার প্রভাববিস্তারের গতিতে বাধা দিবার বা সাহাধ্য করিবার আমি কে? হরমোহন প্রভৃতিই বা কে? তথাপি তাহাদের প্রতি আমার হৃদয় হইতে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। বে অবস্থা লাভ হইলে লোক গুরুতর ছঃখেও বিচলিত হয় না (গীতা)—সেই অবস্থা এ ব্যক্তি এখনও লাভ করে নাই মনে করিয়া ইহার প্রতি সদয় দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

ও বোৰাকে বাক্শক্তিসম্পন্ন ও খোঁড়াকে পৰ্বত লজ্বন করিতে সমর্থ করে।

৪ ঝঞ্চাসনৃশ হিন্দু

<sup>্ ।</sup> বিভারই জর হর, মিথার কথনও জয় হয় না; সত্যবলেই দেববানমার্গ লাভ হয়— ( ম্ওকোপনিবং )। বেদাস্তমতে মৃত্যুর পর বে বিভিন্ন গতি হয়, তমধ্যে দেববানের ছারা গতি ভেট গতি। অরণ্যে উপাদনা ও ভিক্ষাপরায়ণ নিকাম সন্মাদিগণেরই এই গতি হয়।

হওর। চাই। কাপুরুষে ভর করে, আত্মসমর্থন করে। কেহ যেন আমাকে সমর্থন করিতে অগ্রসর না হয়। মান্ত্রাজের থবর সব আমি মধ্যে মধ্যে পাই ও রাজপুতানার। 'ইভিয়ান মিরর' উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে দিয়ে আমাকে আনেক ঠাট্টা করেছে—কার কথা কার মুথে দিয়ে! সব খবর পাচ্ছি। দাদা-এমন চক্ আছে, যা ৭০০০ কোশ দূরে দেখে-এ কথা সভ্য বটে। চুপে ষেও, কালে কালে সব বেরুবে— যভটুকু তাঁর ইচ্ছা। তাঁর একটা কথাও মিথ্যে হয় না। দাদা, কুকুর-বেড়ালের ঝগড়া দেখে মাহুষে কি তুঃখু করে ? তেমনি সাধারণ মাহুষের ঈর্বা হিংসা গুঁতাগুঁতি দেখে তোমাদের মনে কোন ভাব হওয়। উচিত নয়। দাদা, আৰু ছমাদ থেকে বলছি ষে, পদা হঠছে, সুর্যোদয় হচ্ছে। পদা উঠছে—উঠছে ধীরে ধীরে, slow but sure ( ধীরে কিন্তু নিশ্চিত ), কালে প্রকাশ। তিনি জানেন— 'মনের কথা কইব কি সই, কইতে মানা।' দাদা, এ সব লিথিবার নহে, বলিবার নহে। আমার পত্র অন্ত প্কেউ যেন না পড়ে, ভোমরা ছাড়া। হাল ছেড় না, টিপে ধরে থেক—পাকড় ঠিক বটে, ভাতে আর ভূল নাই— ভবে পারে যাওয়া আজ আর কাল-এই মাত্র। দাদা, leader (নেভা) কি বনাতে পারা যায় ? Leader জনায়। বুঝতে পারলে কি না ? লিডারি কর। আবার ব্রড় শক্ত-দাসস্থ দাস:, হাজাবো লোকের মন যোগানো। Jealousy, selfishness ( ঈর্ধা, স্বার্থপরতা ) আদপে থাকবে না—ভবে leader শ্রেপ্রথম hy hirth ( জন্মগত ), দিডীয় unselfish ( নি:ম্বার্থ ), তবে leader. সব ঠিক হচ্ছে, সব ঠিক আসবে, তিনি ঠিক জাল ফেলছেন, ঠিক জাল গুটাচ্ছেন-বয়মস্পরাম:, বয়মস্পরাম:, প্রীতিঃ পরম্বাধনম্ ব্রুলে কি ना ? Love conquers in the long run, १ किक् श्रम हमार ना-wait, wait ( অপেকা কর, অপেকা কর ) ; সবুরে মেওয়া ফলবেই ফলবে। যোগেনের কথা কিছুই লেখ নাই। রাখাল-রাজা ঘুরে ফিরে পুনর্নাবনং গচ্ছেদিতি।…

ভোমায় বলি ভায়া, ষেমন চলছে চলতে দেও; ভবে দেখো কোন form (বাহু অফুষ্ঠানপদ্ধতি) যেন necessary (একাস্ত আবশ্রক) না হয়, unity

আমরা কেবল তাঁহার অনুসরণ করিব—প্রীতিই পরম সাধন।

২ আথেরে প্রেম জয়ী হইয়া থাকে।

in variety (বছজে একজ )—সর্বজনীন ভাবের বেন কোনমতে ব্যাঘাত না হয়। Everything must be sacrificed, if necessary, for that one sentiment—universality. আমি মরি আর বাঁচি, আর দেশে যাই বা না যাই, ভোমরা বিশেষ ক'রে মনে রাখবে যে, সর্বজনীনতা—perfect acceptance, not tolerance only, we preach and perform. Take care how you trample on the least rights of others. পি দিয়ে বড় বড় জাহাজ ডুবি হয়ে যায়। পূর্ণ ভক্তি গোঁড়ামি ছাড়া—এইটি দেখাতে হবে, মনে রেখো। তাঁর রুপায় সব ঠিক চলবে। মঠ কেমন চলছে, উৎসব কেমন হ'ল, গোপাল—বুড়ো ও ছটকো কোথায় কেমন, গুপ্ত কোথায় কেমন—সব লিখবে। মাষ্টার কি বলে? ঘোষজা কি বলে? রামদাদা ঠাণ্ডা ভাব পেয়েছে কি না? দাদা, সকলের ইচ্ছা যে leader (নেতা) হয়, কিছ সে যে জনায়—এটি ব্রতে না পারাতেই এত জনিষ্ট হয়। প্রভুর রুপায় রামদাদা শীঘ্রই ঠাণ্ডা হবে ও ব্রতে পারবে। তাঁর রুপা কাউকে ছাড়বে না। জি সি. ঘোষ কি করছে?

আমাদের মাতৃকাগণ বেঁচে বর্জে আছে তো? গৌর-মা কোপা? এক হাজার গৌর-মার দরকার—এ noble stirring spirit (মহান্ ও উদ্দীপনাময় ভাব)। যোগেন-মা প্রভৃতি সকলে ভাল আছে বোধ হয়। ভায়া আমার পেটটা এমন ফুলেছে যে, কালে বোধ হয় দরজা টরজা কাটতে হবে। মহিম চক্রবর্তী কি করছে? ভার ওখানে যাওয়া-আসালকরিবে। লোকটা ভাল। আমরা সকলকে চাই—It is not at all necessary that all should have the same faith in our Lord as we have, but we want to unite all the powers of goodness against all the powers of evil. সহেন্দ্র মাষ্টারকে request from me (আমার ভরক্ষ থেকে অমুরোধ করঁ)। He can do it (তিনি এটা কর্জে

১ যদি প্রয়োজন হয়, তবে সেই একটি ভাব—'সর্বজনীনতা' রক্ষার জক্ত সমস্তই ছাড়িতে ইইবে।

২ সকল ধর্মকে সত্য বলিয়া গ্রহণ, কেবল পরধর্মসহিষ্ণৃতা নহে—ইহাই আমরা প্রচার করি এবং কার্যেও পরিণত করি। বিশেষ সাবধান, যেন অপরের ক্ষুদ্রতম অধিকারও পদ্দলিত করিও না।

ত আমাদের মতো সকলেরই যে ঠাক্রের উপর সমান বিশাস থাকিবে, এমন কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমরা জগতের সমুদ্য অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সমগ্র শুভ শক্তি সমবেত করিতে চাই।

পারবেন)। আমাদের একটা বড় দোষ—সন্ন্যাসের গরিমা। ওটা প্রথম প্রকার ছিল, এখন আমরা পেকে গেছি, ওটার আবশুক একেবারেই নাই। ব্রুভে পেরেছ? সন্ন্যাসী আর গৃহস্থে কোন ভেদ থাকবে না, তবে বর্ণার্থ সন্ম্যাসী। সকলকে ভেকে ব্রিয়ে দেবে—মাষ্টার, জি. সি. ঘোষ, রামদা, অতুল আর আর সকলকে নিমন্ত্রণ ক'রে বে, ৫।৭টা টোড়াতে মিলে, যাদের এক পর্যাও নাই, একটা কার্য আরম্ভ করলে—যা এখন এমন accelerated (ক্রমবর্ধমান) গভিতে বাড়তে চ'লল—এ হজ্জ্ক, কি প্রভূর ইচ্ছা? যদি প্রভূর ইচ্ছা, তবে ভোমরা দলাদলি jealousy (ঈর্বা) পরিত্যাগ ক'রে united action (সমবেতভাবে কার্য) কর। Shameful (লজ্জার কথা), আমরা universal religion (সর্বজ্জনীন ধর্ম) করছি দলাদলি ক'রে। যদি গিরিশ ঘোষ, মাষ্টার আর রামবার্ এটি করতে পারে, তবে বলি বাহাত্র আর বিশ্বাদী, নইলে মিছে nonsense (বাজে)।

শকলে যদি একদিন এক মিনিট•বোঝে যে, আমি বড় হবো বললেই বড় হওয়া যায় না, যাকে তিনি তোলেন সে উঠে, যাকে তিনি নীচে ফেলেন সে পড়ে যায়, তা হ'লে সকল স্থাটা চুকে যায়। কিন্তু ঐ যে 'অহং'—ফাঁকা 'অহং'—তার আবার আঙ্গুল নাড়বার শক্তি নাই, কিন্তু কাউকে উঠতে দেব না—বললে কি চলে? ঐ jealousy (ঈর্ষা), ঐ absence of conjoined action (সংঘবদ্ধভাবে কার্য করিবার শক্তির অভাব) গোলামের জাতের nature" (অভাব); কিন্তু আমাদের ঝেড়ে ফেলতে চেটা করা উচিত। ঐ terrible jealousy characteristic (ভয়ানক চারিত্রিক বিশেষত্ব ঈর্ষা) আমাদের, বিশেষ বাঙ্গালীর। কারণ, We are the most worthless and superstitious and the most cowardly and lustful of all Hindus. গাঁচটা দেশ দেখলে ঐটি বেশ ক'রে ব্রুতে পারবে। আমাদের সমাত্রা এই গুণে এদের স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কাফ্রীরা—যদি তাদের মধ্যে একজনও বড় হয়, অমনি সবগুলোয় পড়ে তার পিছু লাগে—white (শেতাঙ্গ)-দের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাকে পেড়ে ফেলবার চেটা করে। আমরাও ঠিক ঐ রকম। গোলাম কীটগুলো, এক পা নড়বার ক্ষমতা নাই—স্বীর আঁচল ধরে

<sup>&</sup>gt; হিন্দুগণের ভিতর আমরাই সবচেয়ে অপদার্থ, কুসংস্কারাচ্ছর, কাপুরুষ ও কামুক।

ভাস থেলে গুডুক ফুঁকে জীবনযাপন করে, আর যদি কেউ ঐগুলোর মধ্যে এক পা এগোয়, সবগুলো কেঁউ কেঁউ ক'রে তার পিছু লাগে—হরে হরে।

At any cost, any price, any sacrifice ( ওর জন্ম বছই ভাগে ও কট্ট স্থীকার করতে হোক ) এটি আমাদের ভিতর না ঢোকে—আমরা দশ-জন হই, ছন্দন হই do not care ( কুছ পরোয়া নেই ), কিন্তু এ কয়টা perfect characters ( পর্বান্ধসম্পূর্ণ চরিত্র ) হওয়া চাই । আমাদের ভিতর যিনি পরস্পরের গুজুগুরু নিন্দা করবেন বা শুনবেন, ভাকে পরিয়ে দেওয়া উচিত। এ গুজুগুরু দকল নটের গোড়া—বুরাতে পারছ কি ? হাত ব্যথা হয়ে এল আরা লিখতে পারি না। 'মান্ধনা ভালা না বাপ্সে যব্ রঘুবীর রাথে টেক্'। রঘুবীর টেক রাখবেন দাদা—সে বিষয় ভোমরা নিশ্চিন্ত থেকো। বান্ধলা দেশে তাঁর নাম প্রচার হ'ল বা না হ'ল, ভাতে আমার অনুমাত্র চেটা নাই—ওগুলো কি মামুষ! রাজপুতানর পাঞ্জার, N. W. (উত্তর-পশ্চিম) প্রদেশ', মান্দ্রাজ—এ সকল দেশে তাঁকে ছড়াতে হবে। রাজপুতানায় যেথানে 'রঘুকুলরীতি সদা চলি আন্ধ। প্রাণ জান্ধ বরু বচন ন জান্ধ॥'—এখনও বাস করে।

পাথী উড়তে উড়তে এক জায়গায় পৌছায়, বেখান থেকে অত্যন্ত শাস্ত ভাবে নীচের দিকে দেখে। সে জায়গায় পৌছেছ কি? যিনি সেখানে পৌছান নাই, তাঁর অপরকে শিক্ষা দিবার অধিকার নাই। হাত শা ছেড়ে দিয়ে ভেসে যাও—ঠিক পৌছে যাবে।

ঠাণ্ডার পো ধীরে ধীরে পালাচ্ছেন—শীতকাল কাটিয়ে দেওয়া গেল। শীত-কালে এদেশে সর্বাঙ্গে electricity (তড়িৎ)ভরে বায়। Shake-hand (করমর্দন) করতে গেলে shock (ধাকা) লাগে আর আওয়ান্ধ হয়—আঙুল দিয়ে গ্যাস জালান বায়। আর শীতের কথা তো লিখেছি। সারা দেশটা দাবড়ে বেড়াচ্ছি, কিন্তু চিকাগো আমার 'মঠ'—ঘুরে ফিরে আবার চিকাগোর আসি। এখন পূর্বদিকে বাচ্ছি, কোথায় যে বেড়া পায়ে লাগবে, তিনি জানেন। মা-ঠাককন দেশে গেছেন; তাঁর শরীর বোধ হয় সম্পূর্ণ স্বাস্থালাভ করেছে।

<sup>&</sup>gt; বর্তমান U. P: (উত্তর প্রদেশ)

ভোমাদের কি ক'রে চলছে, কে চালাচ্ছে? রামকৃষ্ণ', ভার মা, তুলদীরাম প্রভৃতি বোধ হয় উড়িয়ায় ?

দমদম মান্তার কেমন আছে? দাশুর তোমাদের উপর সে প্রীতি আছে
কি না? সে ঘন ঘন আসে কি না? ভবনাথ কেমন আছে, কি করছে?
ভোমরা তার কাছে বাও কি না—ভোমরা তাকে শ্রদ্ধা ভক্তি কর কি না?
হাঁ হে বাপু, সন্ন্যাদী-ফন্ন্যাদী মিছে কথা—মৃকং করোতি, ইত্যাদি। বাবা,
কার ভেতর কি আছে, বুঝা যায় না। তিনি ওকে বড় করেছেন—ও আমাদের
পূজা। এত দেখে শুনেও যদি তোমাদের বিশ্বাদ না হয়, ধিক তোমাদের!
ভবনাথ তোমাদের ভালবাসে কি না? তাকে আমার আশুরিক শ্রদ্ধা প্রীতি
ও ভালবাসা দিও। কালীকৃষ্ণ বাব্কে আমার ভালবাসা দিও—তিনি অতি
উন্নতিত্ত ব্যক্তি। রামলাল কেমন আছে? তার একটু বিশ্বাদ ভক্তি হয়েছে
কি না? তাকে আমার প্রীতিসন্তাষণ দিও। সাণ্ডেল ঘানিতে ঠিক ঘ্রছে
বোধ হয়; ধৈর্থ ধরিতে কহিবে—ঘানি ঠিক যাবে। সকলকে আমার হদয়ের
প্রীতি।

অহুরাগৈকহদয়ঃ

नरत्रञ्ज

পুন:—মা-ঠিকুরানীকে তাঁহার জন্মজনান্তরের দাসের পুন: পুন: ধূল্যবল্ঞিত সাষ্টাক দিবে—তাঁহার আশীর্বাদে আমার সর্বতোমকল। ইতি

**7**85

(স্বামী অথগুনন্দকে লিখিত) ও নমো ভগবতে রামক্ষণায়

3238

কল্যাণববেষ্,

তোমার পত্র পাইয়া সাতিশয় আহলাদিত হইলাম। তুমি খেতড়িতে থাকিয়া অনেক পরিমাণে আয়ুলাভ করিয়াছ, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়।

১ বলরাম বহুর পুত্র

তারক দাদা মাজ্রাজে অনেক কার্য করিয়াছেন—বড়ই আনন্দের কথা! তাঁহার অ্থ্যাতি অনেক শুনিলাম মাজ্রাজ্বাসীদের নিকট। রাখাল ও হরি লক্ষো হইতে এক পত্র লিখিয়াছে, তাহাদের শারীরিক কুশল। মঠের সকল সংবাদ অবগত হইলাম শশীর পত্রে।…

রাজপুতানার স্থানে স্থানে ঠাকুরদের ভিতর ধর্মভাব ও পরহিতৈষণা বৃদ্ধি করিবার চেটা করিবে। কার্য করিতে হইবে। বিসয়া বসিয়া কার্য হয় না! মালসিসর আলসিসর আর যত 'সর' ওথানে আছে, মধ্যে মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে থাকো; আর সংস্কৃত, ইংরেজী স্বত্বে অভ্যাস করিবে। গুণনিধি পাঞ্জাবে আছে বোধ হয়, তাহাকে আমার বিশেষ ভালবাসা জানাইয়া থেতড়িতে আনিবে ও তাহার সাহায্যে সংস্কৃত শিখিবে ও তাহাকে ইংরেজী শিখাইবে। যে প্রকারে পারো, তাহার ঠিকানা আমায় দিবে। গুণনিধি অচ্যুতানন্দ সরস্বতী।…

থেতড়ি শহরের গরীব নীচ জাতিদের ঘরে ঘরে গিয়া ধর্ম উপদেশ করিবে আর তাদের অন্তান্ত বিষয়, ভূগোল ইত্যাদি মৌথিক উপদেশ করিবে। বসে বসে রাজভোগ থাওয়ায়, আর 'হে প্রভু রামক্বফ' বলায় কোনও ফল নাই, যদি কিছু গরীবদের উপকার করিতে না পারো। মধ্যে মধ্যে অন্ত অন্ত গ্রামে যাও, উপদেশ কর, বিল্যা শিক্ষা দাও। কর্ম, উপাসনা, জ্ঞার্ম—এই কর্ম কর, তবে চিত্তভূদ্ধি হইবে, নতুবা সব ভঙ্মে ঘত ঢালার লায় নিক্ষল হইবে। গুণনিধি আসিলে তৃইজনে মিলিয়া রাজপুতানার গ্রামে গ্রামে গরীব দরিদ্রদের ঘরে ঘরে ফের। যদি মাংস থাইলে লোকে বিরক্ত হয়, তদ্বগুই ত্যাগ করিবে, পরোপকারার্থে ঘাস থাইয়া জীবন ধারণ করা ভাল। গেরুয়া কাপড় ভোগের জন্ম নহে, মহাকার্বের নিশান—কায়মনোবাক্য 'জগদ্বিতায়' দিতে হইবে। পড়েছ, 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব'; আমি বলি, 'দরিদ্রদেবো ভব, ম্র্থদেবো ভব'। দরিদ্র, মূর্থ, অজ্ঞানী, কাতর—ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরমধ্য জানিবে। কিমধিকমিতি—

আশীৰ্বাদক বিবেকানন্দ

#### 280

#### ( অনাগারিক ধর্মপালকে লিখিত )

আমেরিকা\*

3498

প্রিয় ধর্মপাল,

আমি তোমার কলকাতার ঠিকানা ভূলে গিয়েছি, তাই মঠের ঠিকানায় এই পত্র পাঠালাম। আমি তোমার কলকাতার বক্তৃতার কথা এবং উহা দ্বারা কিরূপ আশ্চর্য ফল হয়েছিল, সে সব শুনেছি।

শেএখানকার জনৈক অবসরপ্রাপ্ত মিশনরী আমাকে ভাই বলে সম্বোধন ক'রে একথানি পত্র লেখেন, তারপর তাড়াতাড়ি আমার সংক্ষিপ্ত উত্তরটি ছাপিয়ে একটা হুজুগ করবার চেষ্টা করেন। তবে তুমি অবশু জানো, এখানকার লোকে এরপ ভদ্রলোকদের কিরপ ভেবে থাকে। আবার সেই মিশনরীটিই গোপনে আমার কতকগুলি বন্ধুর কাছে গিয়ে তাঁরা যাতে আমার কোন সহায়তা না করেন, সেই চেষ্টা করেন। অবশু তিনি তাঁদের কাছ থেকে নিছক ঘুণাই পেয়েছেন। আমি এই লোকটার ব্যবহারে একেবারে অবাক হয়ে গেছি। একজন ধর্মপ্রচারকের এরপ কপট ব্যবহার। ছংথের বিষয়—প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক ধর্মেই এরপ ভাব!

গত শীতকালে আমি এ দেশে খুব বেড়িয়েছি—যদিও শীত অতিরিক্ত ছিল, আমার তত শীত বোধ হয়নি। মনে করেছিলাম—ভয়ানক শীত ভোগ করতে হবে, কিন্তু ভালয় ভালয় কেটে গেছে। 'ফ্রি রিলিজিয়দ দোদাইটি'র (Free Religious Society) সভাপতি কর্নেল নেগিনদনকে ভোমার অবশু শ্বন আছে—তিনি খুব যত্নের সহ্লিত ভোমার খবরাখবর সব নিয়ে থাকেন। দেদিন অক্সফোর্ডের ডাঃ কার্পেন্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। তিনি প্রীমাথে (Plymouth) বৌদ্ধর্মের নীতিতত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতাটি বৌদ্ধর্মের প্রতি খুব সহাত্মভূতিশীল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তিনি ভোমার এবং ভোমার কাগজের সম্বন্ধে থোঁজ করলেন। আশা করি, ভোমার মহৎ উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হবে। যিনি 'বছজনহিতায় বছজ্নস্থায়' এসেছিলেন, তুমি তাঁর উপযুক্ত দাস।

অবসরমত দয়া ক'রে আমার সম্বন্ধে সব কথা লিখবে। ভোমার কাগজে আমি সময়ে সময়ে ক্ষণিকের জন্ম ভোমার সাক্ষাৎ পেয়ে থাকি। 'ইণ্ডিয়ান

মিররের' মহাফ্ভব সম্পাদক মশায় আমার প্রতি সমানভাবে অন্থ্রহ ক'রে আসহেন—সেম্ব্যু তাঁকে অন্থ্রহপূর্বক আমার পরম ভালবাসা ও কুডজ্ঞতা জানাবে।

কবে আমি এদেশ ছাড়ব জানি না। তোমাদের থিওসফিক্যাল সোসাইটির মিঃ জব্ধ (Mr. Judge) ও অন্তান্ত অনেক সভ্যের সহিত আমার পরিচয় হয়েছে। তাঁরা সকলেই ধুব ভত্র ও সরল, আর অধিকাংশই বেশ শিক্ষিত।

মিঃ জব্দ খুব কঠোর পরিশ্রমী—ভিনি থিওদফি প্রচারের জন্ত সম্পূর্ণরূপে জীবন সমর্পণ করেছেন। এদেশে তাঁদের ভাব লোকের ভিতর থুব প্রবেশ করেছে, কিন্তু গোঁড়া ক্রিশ্চানরা তাঁদের পছন্দ করে না। সে তো ভাদেরই ज्ल। इत्र कांग्रि जिन नक लाक्ति यसा এक कांग्रि नक्तरे नक लाक কেবল এটিধর্মের কোন না কোন শাখার অহত্তি। ক্রিশ্চানগণ বাকি লোকদের কোনরকম ধর্মই দিতে পারেন না। যাদের আদতে কোন ধর্ম নেই, থিওদফিটরা যদি তাদের কোন না কোন আকারে ধর্ম দিতে কুতকার্য হন, ভাতে গোঁড়াদেরই বা আপত্তির কারণ কি, ভা তো বুঝতে পারি না। কিন্ত খাটি গোড়া খ্রীষ্টধর্ম এদেশ হ'তে ক্রন্তগতিতে উঠে যাচ্ছে। এখানে খ্রীষ্টধর্মের ষে রূপ দেখতে পাওয়া যায়, তা ভারতের এটিধর্ম হ'তে এত ভফাত যে, বলবার নয়। ধর্মপাল, তুমি শুনে আশ্চর্য হবে ষে, এ'দশে এপিক্ষোপ্যাল' এমন কি, প্রেদবিটেরিয়ান । চার্চের ধর্মাচার্যদের মধ্যে আমার অনেক বন্ধু আছেন। তাঁর। ভোমারই মতো উদার, আবার তাঁদের নিজের ধর্ম অকপটভাবে বিশাস করেন। প্রকৃত ধার্মিক লোক সর্বত্রই উদার হয়ে থাকেন। তার ভিতরে যে প্রেম আছে, তাইতে তাঁকে বাধ্য হয়ে উদার হ'তে হয়। কেবল যাদের কাছে ধর্ম একটা ব্যবসামাত্র, তারাই ধর্মের ভিতর সংসারের প্রতিদ্বন্দিতা বিবাদ ও স্বার্থপরতঃ এনে ব্যবসার খাতিরে এরণে সকার্ণ ও অনিষ্টকারী হ'তে বাধ্য হয়।

তোমার চিরভাভূপ্রেমাবদ্ধ

বিবেকানন্দ

১ এপিক্ষোপ্যাল চার্চে শাসনভার বিশপগণের হস্তে ছাত্ত পাকে। এঁদের অবীনে আর ছুই শ্রেণীর বাক্তক থাকেন।

২ প্রেসবিটেরিয়ান চার্চে শাসনভার সমানপদস্থ যাজকগণের হক্তে শুন্ত থাকে।

288

যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা\*

প্রিয় আলাসিলা,

একটা প্রানো গল্প শোন। একটা লোক রান্তা চলতে চলতে একটা ব্ডোকে তার দরজার গোড়ায় বসে থাকতে দেখে সেখানে দাঁড়িয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলে—'ভাই, অমুক গ্রামটা এখান থেকে কতন্ব ?' ব্ডোটা কোন জবাব দিলে না। তখন পথিক বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, কিন্তু ব্ডোতর্ চুপ ক'রে রইল। পথিক তখন বিরক্ত হয়ে আবার রান্তায় গিয়ে চলবার উল্ভোগ করলে। তখন ব্ডো দাঁড়িয়ে উঠে পথিককে সম্বোধন ক'রে বললে, 'আপনি অমুক গ্রামটার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন—দেটা এই মাইল-খানেক হবে।' তখন পথিক তাকে বললে, 'তোমাকে এই একটু আগে কতবার ধরে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তো তুমি একটা কথাও কইলে না—এখন যে ব'লছ, ব্যাপারখানা কি ?' তখন ব্ডো বললে, 'ঠিক কথা। কিন্তু প্রথম যখন জিজ্ঞাসা করছিলেন, তখন চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন, আপনার যে যাবার ইচ্ছে আছে, ভাব দেখে তা বোধ হচ্ছিল না—এখন হাঁটতে আরম্ভ করেছেন, ডাই আপনাকে বললাম।'

হে বৎস, এই গল্পটা মনে বেখো। কাজ আরম্ভ ক'রে দাও, বাকি সব আপনা-আপনি হয়ে যাবে। গীতায় ভগবান বলেছেন—

> অন্তাশ্চিভয়ভো মাং যে জনাঃ পযু পাদতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ গা আৰু কাৰ্ড ওপৰ নিৰ্ভৰ না ক'ৰে কেবল আমাৰ গ

অর্থাং যারা আর কারও ওপর নির্ভর না ক'রে কেবল আমার ওপর নির্ভর ক'রে থাকে, তাদের যা কিছু দরকার, সব আমি যুগিয়ে দিই।

ভগবাঁনের এ কথাটা তো আর স্বপ্ন বা কবিকল্পনা নয়।

প্রথম কথা হচ্ছে, আমি সময়ে সময়ে তোমায় অল্প স্বল্প ক'বে টাকা পাঠাব। কারণ, প্রথম কলকাভাতেও আমাকে ঐরকম কিছু কিছু টাকা—বরং মাক্রাজের চেয়ে কিছু বেশীই—পাঠাতে হবে। সেধানে আন্দোলন আমার ওপর নির্ভর ক'বে শুধু যে শুরু হয়েছে তা নয়, উদ্ধাম বেগে চলেছে। তাদের আগে দেখতে হবে। ঘিতীয়তঃ কলকাতা অপেকা মাক্রাজে সাহায্য পাবার আশা বেশী

আছে। আমার ইচ্ছা—এই ছটা কেন্দ্রই এক দক্তে মিলেমিশে কাজ করুক। এখন কিছু পূজা পাঠ প্রচার—এই ভাবেই কাজ আরম্ভ ক'রে দিতে হবে। সকলের মেলবার একটা জায়গা কর, সেখানে প্রতি সপ্তাহে কোনরকম একটু পূজা-অর্চা ক'রে দভাগ্র উপনিষদ পাঠ হোক—এইরপে আন্তে আন্তে কাজ আরম্ভ ক'রে দাও। একবার চাকায় হাত লাগাও দেখি—চাকাটি ঠিক ঘুরে যাবে।

'মিরারে' অভিনন্দনটা ছাপা হয়েছে, দেখলাম—ওরা যে এটা ভাল-ভাবে নিয়েছে, তা ভালই। যার শেষ ভাল, তার সব ভাল।

এখন কাজে লাগো দেখি। জি. জি-র প্রকৃতিটা ভাবপ্রবণ, তোমার মাথা ঠাণ্ডা—তৃজনে এক সঙ্গে মিলে কাজ কর। ঝাঁপ দাণ্ড—এই তো সবে আরম্ভ। আমেরিকার টাকায় হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের আশা অসম্ভব-প্রত্যেক জাতকে নিজেকে নিজে উদ্ধার করতে হবে। মহীশুরের মহারাজা, রামনাদের রাজা ও আর আর কয়েক জনকে এই কাজের প্রতি সহাত্তভিসম্পন্ন করবার চেষ্টা কর। ভট্টাচার্যের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কাজ আরম্ভ ক'রে দাও। মান্দ্রাব্দে একটা জায়গা নেবার চেষ্টা ক'রো—একটা কেন্দ্র যদি করতে পারা যায়, দেইটে একটা মস্ত জিনিস হ'ল, তারপর দেখান থেকে ছড়াতে থাকো। ধীরে ধীরে কাজ আরম্ভ কর—প্রথমটা কয়েকজন গৃহস্থ প্রচারক নিয়ে কাজ আরম্ভ ক'রো, ক্রমশঃ এমন লোক পাবে, যারা এই কাজের'জন্য সারা জীবন দেবে। কারও ওপর ভুকুম চালাবার চেষ্টা ক'রো না—বে অপরের সেবা করতে পারে, দেই ষ্থার্থ সর্দার হ'তে পারে। ষ্ত দিন না শ্রীর ষাচ্ছে, অকপট ভাবে কাজে লেগে থাকে।। আমরা কাজ চাই—নাম্যশ টাকাকড়ি কিছু চাই না। কাজের আরম্ভটা যখন এমন স্থলর হয়েছে, তখন তোমরা যদি কিছু না করতে পারো, তবে তোমাদের ওপর আমার আর কিছু মাত্র বিশাস থাকবে না। আমাদের আরম্ভটা বেশ হলের হয়েছে। ভরদায় বুক বাঁধো। জি. জি-কে তো তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্ম কিছু করতে হয় না—'দে কেন মান্দ্রাজে একটা জায়গার জন্ম যাতে কিছু টাকার যোগাড় হয়, সেই উদ্দেশ্তে লোককে একটু তাতায় না। মাজ্রাব্দে একটা কেন্দ্র হয়ে গেলে তারপর চারিদিকে কার্যক্ষেত্র বিস্তার করতে থাকো। এখন সপ্তাহে সপ্তাহে একত হওয়া, একট্ স্তব হ'ল, কিছু শাস্ত্রপাঠ হ'ল—তা হলেই ষথেষ্ট। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হও—তা হলেই সিদ্ধি নিশ্চিত।

নিজেদের কাজে স্বাধীনতা না হারিয়ে কলকাতার ভাতৃবর্গের ওপর সম্পূর্ণ শ্রহ্মাভক্তি দেখাবে—কারণ, তারা যে সন্মাদী।

কার্যসিদ্ধির জন্ম আমার ছেলেদের আগুনে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। এখন কেবল কাজ, কাজ, কাজ—বছর কতক বাদে স্থির হয়ে কে কতদ্র করলে মিলিয়ে তুলনা ক'রে দেখা যাবে। ধৈর্য, অধ্যবসায় ও পবিত্রতা চাই।

···এখন আমি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কোন বই লিখছি না—এখন কেবল নিজের ভাবগুলো টুকে যাচ্ছি মাত্র—জানি না কবে দেগুলো পুস্তকাকারে নিবদ্ধ ক'রে প্রকাশ ক'রব।

বইএ আছে কি ? জগৎ তো ইতিমধ্যেই নানা বাজে বইরূপ আবর্জনা-স্থূপে ভরে গেছে। কাগজটা বার করবার চেষ্টা ক'রো, তাতে কারও সমালোচনার দরকার নেই। তোমার যদি কিছু ভাব দেবার থাকে তা শিক্ষা দাও, তার ওপর আর এগিও না। তৌমার যা ভাব দেবার থাকে দিয়ে যাও, বাকি প্রভূজানেন। মিশনরীদের এখানে কে গ্রাহ্ম করে? তারা বিস্তর চেঁচিয়ে এখন থেমেছে। আমি তাদের নিন্দাবাদ লক্ষ্যই করি না, আর তাতে আমার ওপর দাধারণের ধারণা ভালই হয়েছে। আমাকে আর খবরের কাগজ পাঠিও •না--ষথেষ্ট এদেছে। কাজটা যাতে চলে, তার জক্ত একটু চাউর হওয়ার দরকার হয়েছিল—থুব হয়ে গেছে। দেখ না অক্তান্ত দলেরা কেমন এক রকম বিনা ভিত্তিতেই গড়ে তুলেছে। আর তোমাদের এমন স্থন্দর আরম্ভ হয়েও তোমরা যদি কিছু করতে না পারো, তবে আমি বড়ই নিরাশ হবো। তোমরা যদি আমার সন্তান হও, তবে তোমরা কিছুই ভয় করবে না, কিছুতেই তোমাদের গতিবোধ করতে পারবে না। তোমরা সিংহতুল্য হবে। ভারতকে—সমগ্র জগৎকে জাগাতে হবে। এ না করলে চলবে না, কাপুরুষভা চলবে না—ব্ঝলে ? মৃত্যু পর্যস্ত অবিচলিতভাবে লেগে পড়ে থেকে আমি ষেমন দেখাচ্ছি, ক'রে যেতে হবে—তবে তোমার দিদ্ধি নিশ্চিত। আদল কথা হচ্ছে গুরুভক্তি, মৃত্যু পর্যন্ত গুরুর ওপর বিশাদ। তা কি তোমার আছে ? যদি থাকে, আর আমি সর্বাস্তঃকরণে বিশ্বাস করি আছে— তা হ'লে তুমি জেনে বাথো যে, তোমার ওপর আমার সম্পূর্ণ আন্থা আছে। অভএব কাজে লেগে যাও—ভোমার দিন্ধি নিশ্চিত। প্রতি পদক্ষেপেই

আমার শুভ ইচ্ছা এবং আশীর্বাদ তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। মিলেমিশে কাজ ক'বো, সকলের সঙ্গে ব্যবহারে অত্যন্ত সহিষ্ণু হও। সকলকে আমার ভালবাদা জানাবে; আমি দর্বদা ভোমাদের গতিবিধি লক্ষ্য রাথছি। এগিয়ে ষাও, এগিয়ে যাও। এই তো দবে আরম্ভ। এখানে একটু হইচই হ'লে ভারতে তার প্রবল প্রতিধানি হয়। বুঝলে? স্বতরাং তাড়াহড়ো ক'রে এখান থেকে চলে যাবার আমার দরকার নেই। আমাকে এখানে স্থায়ী একটা কিছু ক'রে যেতে হবে—দেইটে আমি এখন ধীরে ধীরে করছি। দিন দিন আমার প্রতি এথানকার লোকের বিখাদ বাড়ছে। তোমাদের বুকের ছাভিটা থুব বেড়ে যাক। সংস্কৃত ভাষা বিশেষতঃ বেদাস্তের তিনটে ভাগ্র অধ্যয়ন কর। প্রস্তুত হয়ে থাকো। আমার অনেক রকম কাজ করবার মতলব আছে। উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা যাতে করতে পারো, তার চেষ্টা ক'রো। যদি তোমার বিখাস থাকে, তবে তোমায় সব শক্তি আসবে। কিডিকে এবং ওখানে আমার সকল সন্তানকে এই কণা বলো। তারা সকলেই বড় বড় কাঞ্চ করবে—ছুনিয়া তা দেখে তাক লেগে যাবে। বুকে ভরদা বেঁধে কাজে লেগে যাও। তোমরা কিছু ক'রে আমায় দেখাও; একটা মন্দির, একটা ছাপাখানা, একখানা কাগজ, থাকবার জন্ম একথানা বাড়ী ক'রে আমায় দেথাও। যদি মান্ত্রাব্দে আমার জন্ম একথানা বাড়ী করতে না পারো তো কোথায় গিয়ে থাকব ? লোকের ভেতর বিত্যাদ্বেগে শক্তি সঞ্চার কর। টাকা ও প্রচারক ষোগাড় কর। তোমাদের যা জীবনের ব্রত করেছ, তাতে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকো। এ পর্যন্ত যা করেছ, খুব ভালই হয়েছে। আরও ভাল কর, তার চেয়ে ভাল কর—এইরপে এগিয়ে চল, এগিয়ে চল। আমার নিশিচত বিশাস, এই পত্তের উত্তরে তুমি লিখবে যে, তোমরা কিছু করেছ। কারও সঙ্গে বিবাদ ক'রো না, কারও বিরুদ্ধে লেগো না। রামা ভামা এটান হয়ে যাচ্ছে, এতে আমার কি এসে যায়? তারা যা খুশি তাই হোক না ৷ কেন বিবাদ-বিদংবাদের ভেতর মিশবে ? যার যা ভাবই হোক না কেন, সকলের সকল কথা ধীরভাবে দহু ক'রো। ধৈর্য, পবিত্রতা ও অধ্যবসায়ের জয় হবে। ইভি—

> ভোমাদের বিবেকান<del>দ</del>

#### 386

# ( খেতড়ির মহারাজাকে লিখিত )

আমেরিকা\*

7298

----জনৈক সংস্কৃত কবি বলিয়াছেন, 'ন গৃহং গৃহমিত্যাহুগু হিণী গৃহম্চ্যতে'

--
--
--
গৃহকে গৃহ বলে না, গৃহিণীকেই গৃহ বলা হয়, ইহা কত সত্য! যে গৃহছাদ

তোমায় শীত গ্রীম বর্ষা হইতে রক্ষা করিয়া থাকে, তাহার দোষগুণ বিচার

করিতে হইলে উহা যে শুন্তগুলির উপর দাঁড়াইয়া আছে, তাহা দেখিলে চলিবে

না—হউক না সেগুলি অতি মনোহর কারুকার্যময় 'করিন্থিয়ান' শুন্ত। উহার

বিচার করিতে হইবে গৃহের কেন্দ্রখানীয় সেই চৈত্তগুময় প্রকৃত শুন্তের ঘারা.

যাহা গৃহস্থালীর প্রকৃত অবলম্বন—আমি নারীগণের কথা বলিতেছি। সেই

আদর্শের ঘারা বিচার করিলে আমেরিকার পারিবারিক জীবন জগতের

যে-কোন স্থানের পারিবারিক জীবনের সহিত তুলনায় হীনপ্রভ হইবে না।

আমি আমেরিকার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে অনেক বাজে গল্প শুনিয়াছি
—শুনিয়াছি সেখানে নাকি নারীগণের চালচলন নারীর মতো নহে, তাহারা
নাকি স্বাধীনতা-তাগুবে উন্মন্ত হইয়া পারিবারিক জীবনের সকল স্থখাস্থি
পদদলিত করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করে, এবং আরপ্ত ঐ প্রকারের নানা আজগুবি
কথা শুনিয়াছি। কিন্তু একবংসর কাল আমেরিকার পরিবার ও আমেরিকার
নরনারীগণের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া দেখিতেছি, ঐপ্রকার মতামত
কি ভয়ম্বর অমূলক ও ভ্রান্ত! আমেরিকার নারীগণ! তোমাদের ঝণ
আমি শত জন্মেও পরিশোধ করিতে পারিব না। তোমাদের প্রতি আমার
কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ কৃরিয়া উঠিতে পারি না। প্রাচ্য অতিশয়োজিই
প্রাচ্য মানবের স্থাভীর কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের একমাত্র উপযুক্ত ভাষা—

'অসিতগিরিসমং স্থাৎ কজ্জলং সিশ্ধুপাত্তে স্থরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমূর্বী। লিখতি যদি গৃহীতা সারদা সর্বকালং—''

'ষদি সাগর মস্তাধার, হিমালয় পর্বত মদী, পারিজাতশাখা লেখনী, পৃথিবী পত্ত

> শিবমহিদ্ধঃ স্থোত্রম

হয়, এবং স্বয়ং সরস্বতী লেখিকা হইয়া অনস্তকাল লিখিতে থাকেন,' তথাপি তোমাদের প্রতি আমার ক্বতজ্ঞতা-প্রকাশে অসমর্থ হইবে।

গত বংদর গ্রীম্মকালে আমি এক বছ দ্রদেশ হইতে আগত, নাম-যশ-ধন-বিছাহীন, বন্ধ্হীন, সহায়হীন, প্রায় কপর্দকশৃত্য পরিব্রাক্তক প্রচারকরণে এদেশে আদি। সেই সময় আমেরিকার নারীগণ আমাকে সাহায্য করেন, আহার ও আশ্রয় দেন, তাঁহাদের গৃহে লইয়া যান, এবং আমাকে তাঁহাদের প্রেরণে, সহোদররপে যত্ন করেন। যথন তাঁহাদের নিজেদের যাজককুল এই 'বিপজ্জনক বিধর্মী'কে গত্যাগ করিবার জ্বত্য তাঁহাদিগকে প্ররোচিত করিতেছিলেন, যথন তাঁহাদের সর্বাপেক্ষা অস্তরক্ষ বন্ধুগণ এই 'অজ্ঞাতকুলশীল বিদেশীর, হয়তো বা সাংঘাতিক চরিত্রের লোকটির' সক্ষ ত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেছিলেন, তথনও তাঁহারা আমার বন্ধুরূপে বর্তমান ছিলেন। এই মহামনা নিংমার্থ পবিত্র নারীগণই—চরিত্র ও অস্তঃকরণ সম্বন্ধে বিচার করিতে অধিকতর নিপুণা, কারণ নির্মল দর্পণেই প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে।

কত শত হৃদর পারিবারিক জীবন আমি দেখিয়াছি; কত শত জননী দেখিয়াছি, যাঁহাদের নির্মল চরিত্রের, যাঁহাদের নিঃম্বার্থ অপত্যম্মেহের বর্ণনা করিবার ভাষা আমার নাই। কত শত কতা ও কুমারী দেখিয়াছি, যাহারা 'ভায়ানা দেবীর ললাটস্থ তুষারকণিকার তায় নির্মল'—আবারুবিলক্ষণ শিক্ষিতা এবং সর্ববিধ মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসম্পন্না। তবে কি আমেরিকার নারীগণ সকলেই দেবীস্বরূপা? ভাহা নহে, ভাল মন্দ সকল স্থানেই আছে। কিন্তু যাদের আমরা অসৎ নামে অভিহিত করি, জাতির সেই তুর্বল মানুষগুলির দ্বারা সে সম্বন্ধে ধারণা করিলে চলিবে না; কারণ উহারা ভো আগাছার মতো পড়িয়াই থাকে। যাহা সৎ উদার ও পবিত্র, ভাহা দ্বারাই জাতীর জীবনের নির্মল ও সত্তেজ প্রবাহ নিরূপিত হয়।

একটি আপেল গাছ ও তাহার ফলের গুণাগুণ বিচার করিতে হইলে কি বে-সকল অপক অপরিণত কীটদষ্ট ফল মাটিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তাহাদের সাহায্য লও—যদিও কথন কথন তাহারাই সংখ্যায় অধিক ? যদি একটি স্থাক ও পরিপুষ্ট ফল পাওয়া যায়, তবে সেই একটির

## > Dangerous heathen

ৰাবাই ঐ আপেল গাছের শক্তি সম্ভাবনা ও উদ্দেশ্য অন্থমিত হয়, যে শত শত ফল অপরিণত রহিয়া গিয়াছে, তাহাদের দারা নহে।

তারপর, আমি আমেরিকার আধুনিক রমণীগণের উদার মনের প্রশংসা করি। আমি এদেশে অনেক উদারমনা পুরুষও দেখিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে কেহ আবার অত্যন্ত দ্বীর্ণভাবাপর সম্প্রদারের। তবে একটি প্রভেদ আছে—পুরুষগণের পক্ষে একটি বিপদাশকা এই যে, তাঁহারা উদার হইতে গিয়া নিজেদের ধর্ম খোরাইয়া বসিতে পারেন, কিন্তু নারীগণ ষেখানে যাহা কিছু ভাল আছে, তাহার প্রতি সহায়ভূতিহেতু উদারতা লাভ করিয়া থাকেন, অথচ নিজেদের ধর্ম হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না। তাঁহারা প্রাণে প্রাণে স্বতই অমুভব করেন যে, ধর্ম একটি ইতিবাচক (positive) ব্যাপার, নেতিবাচক (negative) নহে; যোগের ব্যাপার, বিয়োগের নহে। তাঁহারা প্রতিদিন এই সত্যটি হাদয়দম করিতেছেন যে, প্রত্যেক জিনিসের হাঁ-এর দিকটাই, ইতিবাচক দিকটাই সঞ্চিত থাকে এবং প্রকৃতির এই অন্তিবাচক—এবং এইহেতু গঠনমূলক শক্তিসমূহের একীকরণ ছারাই পৃথিবীর নান্তিবাচক ভাবগুলি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

চিকাগোর এই বিশ্ব-মহামেলা কী অভুত ব্যাপার! আর সেই ধর্ম-মহামেলা, যাহাতে পৃথিবীর সকল দেশ হইতে লোক আসিয়া নিজ নিজ ধর্ম-মত ব্যক্ত করিয়াছিল, তাহাও কী অভুত! ডাক্তার ব্যারোজ ও মিষ্টার বনির অম্প্রহে আমিও আমার ভাবগুলি সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করিবার স্থযোগ পাইয়াছিলাম। মিষ্টার বনি কী অভুত লোক! একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, তিনি কিরূপ দৃঢ়চেতা ব্যক্তি, যিনি মানসনেত্রে এই বিরাট অমুষ্ঠানটির কল্পনা করিয়াছিলেন এবং উহাকে কার্যে পরিণত করিতেও প্রভৃত সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আবার যাজক ছিলেন না; তিনি নিজে একজন উকীল হইয়াও যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের পরিচালকগণের নেতা ছিলেন। তিনি মধুরস্বভাব, বিদ্বান ও সহিষ্ণু ছিলেন—তাঁহার হৃদয়ের গভীর মর্মস্পর্শী ভাবসমূহ তাঁহার উজ্জ্বল নয়নদ্বয়ে ব্যক্ত হইত। ে ইতি

### 186

## ( স্বামী অভেদানন্দকে লিখিত)

আমেরিকা

7428

প্রিয় কালী,

তোমার পত্তে সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। 'ট্রিবিউন' পত্তে উক্ত টেলিগ্রাফ বাহির হওয়ার কোনও সংবাদ পাই নাই। চিকাগো নগর ছয়মাস যাবৎ ত্যাগ করিয়াছি, এখনও যাইবার সাবকাশ নাই ; এজ্ঞ বিশেষ খবর লইতে পারি নাই। তোমার পরিশ্রম অত্যন্ত হইয়াছে, তার জন্ম তোমায় কি ধন্তবাদই বা দিই ? অভুত কার্যক্ষমতা তোমরা দেখাইয়াছ। ঠাকুরের কথা কি মিথ্যা হয়? তোমাদের সকলের মধ্যে অভুত তেজ আছে। শশী সাত্তেলের বিষয় পূর্বেই লিখিয়াছি। ঠাকুরের ক্রপায় কিছু চাপা থাকে না। তবে তিনি সম্প্রদায়স্থাপনাদি করুন, হাঁনি কি ? 'শিবা বং সম্ভ পন্থানং' । দিতীয়ত: তোমার পত্তের মর্ম বুঝিলাম না। আমি অর্থসংগ্রহ করিয়া আপনাদের মঠ স্থাপন করিব, ইহাতে যদি লোকে নিন্দা করে তো আমার কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি দেখি না। কৃটস্থ বৃদ্ধি তোমাদের আছে, কোনও হানি হইবে না। তোমাদের পরস্পরের উপর নিরতিশয় প্রেম-থাকুক, ইতর-সাধারণের উপর উপেক্ষাবৃদ্ধি ধারণ করিলেই যথেষ্ট। কালীকৃঞ্বাবু অমুরাগী ও মহৎ ব্যক্তি। তাঁহাকে আমার বিশেষ প্রণয় কহিও। যতদিন তোমরা পরস্পরের উপর ভেদবৃদ্ধি না করিবে, ততদিন প্রভুর রুপায় 'রণে বনে পর্বত-মন্তকে বা' তোমাদের কোনও ভয় নাই। 'শ্রেয়াংসি বছবিদ্বানি', ইহা তো হইবেই। অতি গভীর বৃদ্ধি ধারণ কর। বালবৃদ্ধি জীবে কে বা কি বলিতেছে, তাহার খবরমাত্রণু লইবে না। উপেক্ষা, উপেক্ষা ইতি।

শশীকে পূর্বে লিখিয়াছি সবিশেষ। খবরের কাগজ, পুন্তকাদি পাঠাইও না। টেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে—দেশেও ঘুরে মরা, এদেশেও ডাই, বাড়ার ভাগ বোঝা বওয়া। এদেশে আমি কেমন ক'রে লোকের পুন্তকের

১ তোমাদের পথ মঙ্গলময় হউক।—অভিজ্ঞানশকুস্তলম্

২ ভাল কাজে অনেক বিদ্ন হইয়া থাকে।

খদের জোটাই বলো? আমি একটা সাধারণ মাহুষ বই নয়। এদেশের খবরের কাগজ প্রভৃতিতে যাহা কিছু আমার বিষয় লেখে, আমি তাহা অগ্নিদেবকে সমর্পণ করি। তোমরাও তাহাই কর। তাহাই ব্যবস্থা।

ঠাকুরের কাজের জন্য একটু হাঙ্গামের দরকার ছিল, তা হয়ে গেছে, বেশ কথা; একণে ইতরগুলো কি বকে না বকে, তাতে কোনও রকমে তোমরা কর্ণপাত করিবে না। আমি টাকা রোজগার করি বা যা করি, হেঁজিপেঁজি লোকের কথায় কি তাঁর কাজ আটকাবে? ভায়া, তুমি এখনও ছেলেমাছ্য। আমার চুলে পাক ধরছে। হেঁজিপেঁজি লোকদের কথায় আর মতামতের উপর আমার শ্রদ্ধা আঁচে বুঝে লও। তোমরা যতদিন কোমর বেঁধে এককাটা হয়ে আমার পিছে দাঁড়াবে, ততদিন পৃথিবী একত্র হলেও কোন ভয় নাই। ফলে এই পর্যন্ত বুঝিলাম যে, আমাকে অতি উচ্চ আসন গ্রহণ করিতে হইবে। তোমাদের ছাড়া আর কাহাকেও পত্র লিখিব না। ইতি।

বলি, গুণনিধি কোথায় আছে, খোঁজ ক'রে তাকে মঠে যত্ন ক'রে আনবার চেটা করিবে। সে লোকটা অতি sincere (অকপট) ও বড়ই পণ্ডিত। তোমরা ছটো জায়গার ঠিকানা করবেই করবে, যে যা বলে, ব'লে যাক। খবরের কাগজে আমার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে কে কি লেখে, লিখুক; গ্রাহ্মন্থ্যেই আনবে না। আর দাদা, বার বার ব্যাগত্তা করিই, আর ঝুড়ি ঝুড়ি খবরের কাগজাদি পাঠাইও না। বিশ্রাম এখন কোথায়? আমরা যখন শরীর ছেড়ে দিব, তখন কিছুদিন বিশ্রাম করিব। ভায়া, ঐ তেজে একবার মহোৎসব কর দিকি। বৈ বৈ হয়ে যাক। ওয়া বাহাছর! সাবাস! নিধে পেলার দল প্রেমের তরক্ষে ভেসে চলে যাবে। তোমরা হ'লে হাতী, পিঁপড়ের কামড়ে কি তোমাদের ভয়?

ভোমার প্রেরিভ Address ( অভিনন্দন ) অনেক দিন হ'ল এসেছে এবং ভার জ্বাবও চলে গেছে প্যারী বাবুর নিকট।

এই কথা মনে বেখো—ছটো চোখ, ছটো কান, কিন্তু একটা মুখ। উপেকা উপেকা, উপেকা। 'ন হি কল্যাণক্বৎ কশ্চিৎ ছুৰ্গতিং তাত গছতি'।' ভয়

১ ব্যাকুলভাবে বলি

২ কল্যাণকারীর কখনও তুর্গতি হর না।—গীতা

কার ? কাদের ভয় রে ভাই ? এথানে মিশনরী-ফিশনরী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কান্ত হয়ে গেছে—অমনি সকল জগৎ হবে।

'নিন্দন্ত নীতিনিপুণা: যদি বা শুবন্ত লক্ষ্মী: সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টং অতৈব বা মরণমশু শতান্তরে বা ভাষাাৎ পথ: প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরা: ।''

কিমধিকমিতি। হেঁজিপেঁজিদের সঙ্গে মেশবারও আবশ্যক নাই। ওদের কাছে ভিক্ষেও করতে হবে না। ঠাকুর সব জোটাচ্ছেন এবং জোটাবেন। ভয় কি রে ভাই? সকল বড় কাজ মহা বিদ্লের মধ্য দিয়ে হয়ে থাকে। হে বীর 'মার পৌরুষমান্মনঃ উপেক্ষিতব্যাঃ জনাঃ স্থকপণাঃ কামকাঞ্চনবশগাঃ'। একণে আমি এদেশে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। অভএব আমার সহায়তার আবশ্যক নাই। কিন্তু আমার সহায়তা করিতে যাইয়া ভাতৃত্বেহাৎ তোমাদের মধ্যে যে পৌরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা প্রভুর কার্যে নিযুক্ত কর, এই তোমাদের নিকট আমা মপ্রার্থনা। মনের ভাব বিশেষ উপকার বোধ না হইলে প্রকাশ করিবে না। প্রিয় হিত্বচন মহাশক্ররও প্রতি প্রয়োগ করিবে ইতি।

হে ভাই, নামযশের ধনের ভোগের ইচ্ছা জীবের স্বতই আছে। তাহাতে যদি ত্দিক চলে তো সকলেই আগ্রহ করিতে থাকে। 'পরগুণ-পরমাণুং পর্বতীক্বতা' অপিচ, ত্রিভ্বনের উপকারমাত্র ইচ্ছা মহাপুরুষেরই হয়। অতএব বিমৃত্যতি অনাত্মদশা তমসাচ্ছরবৃদ্ধি জীবকে বালচেষ্টা করিতে দাও। গরম ঠেকলেই আপনি পালিয়ে যাবে! চাঁদে থুথু ফেলবার চেষ্টা করুক; 'শুভং ভবতু তেষাম্' (তাদের মঙ্গল হউক)। যদি তাদের মধ্যে মাল থাকে, সিদ্ধিকে বারণ করতে পারে? যদি ঈর্ষাপরবশ হয়ে আফালন মাত্র করে তোসব রথা হবে।

হরমোহন মালা পাঠিয়েছেন। বেশ কথা। বলি, এদেশে আমাদের দেশের মতোধর্ম চলে না। তবে এদের দেশের মতোক'রে দিতে হয়। এদের হিন্দু

নীতিনিপুণগণ নিন্দাই করন আর স্তুতিই করন, লক্ষ্মী আহ্দন বা বেখানে ইচ্ছা যান, আঞ্জই মরণ হউক বা শত বংসর,পরেই হউক, ধীরব্যক্তিগণ স্থায়পথ হইতে কথনও বিচলিত হন না।—ভর্তৃহরি

২ হে বীর, স্বীয় পৌরুষ শ্মরণ কর, হীনবুদ্ধি কামকাঞ্চনাসক্ত লোকদের উপেক্ষা করাই উচিত।

হ'তে বললে এরা সকলে পালিয়ে যাবে ও ঘুণা করবে, যেমন আমরা এটিমিশনরীদের ঘুণা করি। তবে হিঁতুশান্তের কতক ভাব এরা ভালবাসে, এই
পর্যস্ত । অধিক কিছুই নয় জানিবে। পুরুষেরা অধিকাংশই ধর্ম টর্ম নিয়ে
মাথা বকায় না, মেয়েদের মধ্যে কিছু কিছু, এইমাত্র—বাড়াবাড়ি কিছুই নাই।
২।৪ হাজার লোক অবৈতমতের উপর শ্রহ্মাবান্। তবে পুঁথি, জাতি, মেয়েমান্ত্র্য
নষ্টের গোড়া—ইত্যাদি বললে দ্রে পালিয়ে যাবে। ধীরে ধীরে সব হয়।
Patience, purity, perseverance (বৈর্য, পবিত্রতা, অধ্যবসায়)।
ইতি—

নরেন্দ্র

189#

( স্বামী শিবানন্দকে লিখিত)

আমেরিকা

3498

প্রিয় শিবানন্দ,

এইমাত্র তোমার পত্র পেলাম। সম্ভবতঃ ইতিমধ্যে তুমি আমার অন্ত চিঠিগুলি পেয়েছ এবং জেনেছ যে, আর আমেরিকায় কিছু পাঠাবার দরকার নাই। কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। এই যে থবরের কাগজগুলো আমায় বাড়িয়ে তুলছে, তাতে আমার খ্যাতি হয়েছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এর ফল এথানকার চেয়ে ভারতে বেশী। এথানে বরং রাতদিন থবরের কাগজে নাম বাজতে থাকলে উচ্চশ্রেণীর লোকদের মনে বিরক্তি জন্মায়; অতএব যথেই হয়েছে। এখন এইসকল সভার অনুসরণে ভারতে সভ্যবদ্ধ হ'তে চেটা কর। আর এদেশে কিছু পাঠাবার দরকার নেই। প্রথমে মাতাঠাকুরানীর জন্ম একটি জায়গা করবার দৃঢ়সঙ্কল্প করেছি, কারণ মেস্কেদের জায়গাই প্রথম দরকার। অধান বাড়ীট প্রথমে ঠিক হয়ে যায়, তা হ'লে আর আমি কোন কিছুর জন্ম ভাবি না। 
আমি ইতিপূর্বেই ভারতবর্ষে চলে যেতাম, কিন্তু ভারতবর্ষে টাকা নাই। হাজার হাজার লোক রামকৃষ্ণ পরমহংসকে মানে, কিন্তু কেন্ট একটি প্রদা দেবে না—এই হচ্ছে ভারতবর্ষ। এখানে লোকের

<sup>\*</sup> এই পত্রথানির প্রথম তুই প্যারা ইংরেন্সীতে লিখিত।

টাকা আছে, আর ভারা দেয়। আসছে শীতে আমি ভারতবর্ষে যাচ্ছি। ততদিন ভোমরা মিলেমিশে থাকো।

জগৎ উচ্চ উচ্চ নীতির (principles) জন্ম আদি ব্যস্ত নয়; তারা চায় ব্যক্তি (person)। তারা যাকে পছন্দ করে, তার কথা ধৈর্যের সহিত শুনরে, তা যতই অসার হোক না কেন—কিন্তু যাকে তারা পছন্দ করে না, তার কথা শুনবেই না। এইটি মনে রেখো এবং লোকের সহিত সেইমত ব্যবহার ক'রো। সব ঠিক হয়ে যাবে। যদি শাসন করতে চাও, সকলের গোলাম হয়ে যাও। এই হ'ল আসল রহস্ত। কথাগুলি কৃষ্ণ হলেও ভালবাসায় ফল হবেই। যে-কোন ভাষার আবরণেই থাকুক না কেন, ভালবাসা মাহ্য আপনা হতেই বুঝতে পারে।

ভায়া, রামকৃষ্ণ পরমহংস যে ভগবানের বাবা, তাতে আমার সন্দেহমাত্র নাই; তবে তিনি কি বলতেন, লোককৈ দেখতে দাও; তুমি জোর ক'রে কি দেখাতে পারো ?—এইমাত্র আমার objection ( আপত্তি )।

লোকে বলুক, আমরা কি ব'লব? দাদা, বেদ-বেদান্ত পুরাণ-ভাগবতে বে কি আছে, তা রামকৃষ্ণ পরমহংসকে না পড়লে কিছুতেই বুঝা যাবে না। His life is a searchlight of infinite power thrown upon the whole mass of Indian religious thought. He was the living commentary to the Vedas and to their aim. He had lived in one life the whole cycle of the national religious existence in India.'

ভগবান প্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন কি না জানি না, বৃদ্ধ চৈতক্ত প্রভৃতি একঘেরে, রামকৃষ্ণ পরমহংস the latest and the most perfect (সবচেরে আধুনিক এবং সবচেরে পূর্ণবিকশিত চরিত্র)—জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোকহিডচিকীর্বা, উদারতার জ্মাট; কাকর সঙ্গে কি তাঁহার তুলনা হয়? তাঁকে যে বৃষ্ণতে পারে না, তার জ্ম র্থা। আমি তাঁর জ্মজ্মাস্তরের দাস, এই আমার পরম

<sup>&</sup>gt; তাঁহার জীবন অনস্তশক্তিপূর্ণ একটি সন্ধানী আলো; ইহা ভারতের সমগ্র ধর্মভাবের উপর বিচ্ছুরিত হইয়াছে। তিনি বেদ ও বেদান্তের জীবন্ত ভারত্বরূপ ছিলেন এবং এক জীবনে ভারতের জাতীয় ধর্মজীবনের সমগ্র কল্পটি অতিবাহিত করিয়াছেন।

ভাগ্য, তাঁর একটা কথা বেদবেদান্ত অপেক্ষা অনেক বড়। তশু দাস-দাসদাসোহহং। তবে একঘেয়ে গোঁড়ামি দারা তাঁর ভাবের ব্যাঘাত হয়—এইজক্ত
চটি। তাঁর নাম বরং ডুবে ষাক—তাঁর উপদেশ (শিক্ষা) ফলবতী হোক।
ভিনি কি নামের দাস ?

ভায়া, যীশুইকে জেলে-মালায় ভগবান বলেছিল, পণ্ডিভেরা মেরে ফেললে, বৃদ্ধকে বেনে-রাখালে তাঁর জীবদশায় মেনেছিল। রামক্ষকে জীবদশায়— নাইনটিয় দেঞ্রির (উনবিংশ শতাকীর) শেষভাগে ইউনিভার্দিটির ভূত বন্ধানিতারা ঈশ্বর ব'লে পূজা করেছে। · · হাজার হাজার বংসর পূর্বে তাঁদের (কৃষ্ণ, বৃদ্ধ, খৃষ্ট প্রভৃতির) ত্-দশটি কথা পুঁথিতে আছে মাত্র। 'যার সঙ্গে ঘর করিনি, সেই বড় ঘরনী'—এ যে আজন্ম দিনরাত্রি সঙ্গ করেও তাঁদের চেয়ে ঢের বড় ব'লে বোধ হয়, এই ব্যাপারটা কি বৃঝতে পারো ভায়া ?

মা-ঠাকক্ষন কি বস্তু ব্রুতে পার্বনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে। ভায়া, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেধানে ব'লে। মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন ক'রে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জ্মাবে। দেখছ কি ভায়া, ক্রমে সব ব্রুবে। এইজ্ঞ তাঁর মঠ প্রথমে চাই। রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই। মা-ঠাকুরানী গেলে সর্বনাশ! শক্তির কুপা না হ'লে কি ঘোড়ার ডিম হবে! আমেরিকা ইউরোপে কি দেখছি?—শক্তির পূজা, শক্তির পূজা। তবু এরা অজ্ঞানতে পূজা করে, কামের দ্বারা করে। আর যারা বিশুদ্ধভাবে, সাত্তিভাবে, মাতৃভাবে পূজা করে, তাদের কী কল্যাণ না হবে! আমার চোখ খুলে যাচ্ছে, দিন দিন সব ব্রুতে পারছি। দেইজ্ঞ আগে মায়ের জ্ঞ মঠ করতে হবে। আগে মা আর মায়ের মেয়েরা, তারপর বাবা আর বাপের ছেলেরা, এই কথা ব্রুতে পারো কি?

সকলে ভাল, সকলকে আশীর্বাদ কর। দাদা, ছনিয়াময় তাঁর ঘর ছাড়া আর সকল জায়গাতেই যে ভাবের ঘরে চুরি! দাদা, রাগ ক'রো না, ভোমরা এখনও কেউ মাকে বোঝনি। মায়ের কুপা আমার উপর বাপের কুপার চেয়ে লক গুণ বড়। · · ঐ মায়ের দিকে আমিও একটু গোঁড়া। মার হকুম হলেই বীরভন্ত ভৃতপ্রেত সব করতে পারে। তারক ভায়া, আমেরিকা আসবার আগে মাকে আশীর্বাদ করতে চিঠি লিখেছিলুম, তিনি এক আশীর্বাদ দিলেন, অমনি হুপ্ ক'রে পগার পার, এই বুঝ। দাদা, এই দারুণ শীতে গাঁয়ে গাঁয়ে লেকচার ক'রে লড়াই ক'রে টাকার যোগাড় করছি—মায়ের মঠ হবে।

বাব্রামের মার ব্ড়োবয়দে বৃদ্ধির হানি হয়েছে। জ্যান্ত হুগা ছেড়ে মাটির হুগা পূজা করতে বদেছে। দাদা, বিশাদ বড় ধন; দাদা, জ্যান্ত হুগার পূজা দেখাব, তবে আমার নাম। তুমি জমি কিনে জ্যান্ত হুগা মাকে যে দিন বদিয়ে দেবে, দেই দিন আমি একবার হাঁফ ছাড়ব। তার আগে আমি দেশে যাচ্ছি না। যত শীদ্র পারবে—। টাকা পাঠাতে পারলে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি; তোমরা যোগাড় ক'রে এই আমার হুগোঁৎসবটি ক'রে দাও দেখি। গিরিশ ঘোষ মায়ের পূজা খুব করছে, ধক্ত দে, তার কুল ধক্ত। দাদা, মায়ের কথা মনে পড়লে সময় সময় বলি, 'কো রাম: ?' দাদা, ও ঐ যে বলছি, ওইখানটায় আমার গোঁড়ামি।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মাহুষ ছিলেন, যা হয় বলো দাদা, কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নাই, তাকে ধিকার দিও। °

নিরঞ্জন লাঠিবাজি করে, কিন্তু তার মায়ের উপর বড় ভক্তি। তার লাঠি হজম হয়ে যায়। নিরঞ্জন এমন কার্য করছে যে, তোমরা শুনলে অবাক হয়ে যাবে। আমি থবর রাথছি। তুমিও যে মাক্রাজীদের সঙ্গে যোগদান ক'রে কার্য ক'রছ, সে বড়ই ভাল। দাদা, তোমার উপর আমার ঢের ভরসা, সকলকে মিলেমিশে চালাও ভায়া। মায়ের জমিটা যেমন করেছ, অমনি আমি ছপ্ ক'রে আসছি আর কি।, জমিটা বড় চাই, building (বাড়ী) আপাততঃ মাটির ঘর ভাল, ক্রমে ভাল building (পাকাবাড়ী) তুলব, চিস্তা নাই।

ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ জল। ত্টো তিনটে ফিলটার তৈয়ার কর না কেন? জল সিদ্ধ ক'রে ফিলটার করলে কোন ভয় থাকে না।

হরিশের কথা তো কিছুই শুনতে পাই না। আর দক্ষরাজা কেমন আছে ? সকলের বিশেষ খুবর চাই। আমাদের মঠের চিন্তা নাই, আমি দেশে গিয়ে সব ঠিকঠাক ক'রব। ত্টো বড় Pasteur's bacteria-proof ( জীবাণু-প্রতিষেধক ) ফিলটার কিনবে; সেই জলে রান্না, সেই জল খাওয়া—ম্যালেরিয়ার বাপ পালিয়ে যাবে। …On and on; work, work, work; this is only the beginning. (এগিয়ে চল; কাজ, কাজ; এই তো সবে আরম্ভ)।

কিমধিকমিতি—

বিবেকানন্দ

186

(মঠে লিখিত)

ওঁ নমো ভগবতে রামক্বফায়

7238

হে ভাতৃর্ন্দ, ইতিপূর্বে তোমাদের এক পত্র লিখি, সময়াভাবে তাহা অসম্পূর্ণ। রাখাল ও হরি লক্ষ্ণে হইতে এক পত্র লেখেন। তাঁহারা—হিন্দু খবরের কাগজরা আমার স্থখাতি কারতেছে, এই কথা লেখেন ও তাঁহারা বড় আনন্দিত যে, ২০ হাজার লোক খিচুড়ি খেয়েছে। যদি কলিকাতা অথবা মাল্রাজের হিন্দুরা সভা ক'রে রিজলিউশন পাস করিত যে, ইনি আমাদের প্রতিনিধি এবং আমেরিকার লোকদের অভিনন্দন করিত—আমাকে যত্ন করিয়াছে বলিয়া; তা হ'লে অনেক কাজ এগিয়ে যেত। কিছু এক বৎসর হয়ে গেল, কই কিছুই হ'ল না! অবশ্য বাঙ্গালীদের উপর আমার কিছুই ভরসা ছিল না; তবে মাল্রাজবাসীরাও কিছু করতে পারলে না।…

আমাদের জাতের কোনও ভরদা নাই। কোনও একটা স্বাধীন চিস্তা কাহারও মাথায় আদে না—দেই ছেঁড়া কাঁথা, দকলে পড়ে টানাটানি—রামকৃষ্ণ পরমহংদ এমন ছিলেন, তেমন ছিলেন; আর আ্বাঢ়ে গপ্পি—গপ্পির আর দীমা-দীমান্ত নাই। হরে হরে, বলি একটা কিছু ক'রে দৈখাও যে তোমরা কিছু অদাধারণ—খালি পাগলামি! আজ ঘণ্টা হ'ল, কাল তার উপর ভেঁপু হ'ল, পরভ তার ওপর চামর হ'ল, আজ খাট হ'ল, কাল খাটের ঠ্যাঙে রূপো বাঁধানো হ'ল—আর লোকে থিচুড়ি খেলে আর লোকের কাছে আ্বাঢ়ে গল্প ২০০০ মারা হ'ল—চক্রগলাপন্তশু—আর শন্ধানাপন্সচক্র—ইত্যাদি, একেই ইংরেজীতে imbecility (শারীরিক ও মাননিক বলহীনতা) বলে—
যাদের মাথায় ঐ রক্ম বেল্কোমো ছাড়া আর কিছু আ্বানে না, তাদের নাম

imbecile (ক্লীব)—ঘণ্টা ডাইনে বাজবে বা বাঁয়ে, চন্দনের টিপ মাথায় কি কোথায় পরা যায়—পিদ্দিম ত্বার ঘূরবে বা চারবার—ঐ নিয়ে যাদের মাথা দিনরাত ঘামতে চায়, তাদেরই নাম হতভাগা; আর ঐ বৃদ্ধিতেই আমরা লন্দীছাড়া জুতোথেকো, আর এরা ত্রিভূবনবিজয়ী। কুড়েমিতে আর বৈরাগ্যে আকাশ-পাতাল তফাত।

যদি ভাল চাও তো ঘণ্টাফণ্টাগুলোকে গলার জলে দাঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নর-নারায়ণের—মানবদেহধারী হবেক মাহুষের পূজা করপে—বিরাট আর স্বরাট। বিরাট রূপ এই জগৎ, তার পূজো মানে তার সেবা—এর নাম কর্ম; ঘণ্টার উপর চামর চড়ানো নয়, আর ভাতের থালা সামনে ধরে দশ মিনিট ব'পব কি আধ ঘণ্টা ব'পব—এ বিচারের নাম 'কর্ম' নয়, ওর নাম পাগলা-গারদ। জোর টাকা থরচ ক'রে কাশী বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে। এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন, তো এই ঠাকুর ভাত থাছেন, ভো এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের গুপ্টির পিণ্ডি করছেন; এদিকে জ্যাস্থ ঠাকুর অল বিনা, বিভা বিনা মরে যাছে। বোম্বায়ের বেনেগুলো ছারপোকার হাসপাতাল বানাছে—মাহুযগুলো মরে যাক। তোদের বৃদ্ধি নাই বে, এ কথা বৃঝিস—আমাদের দেশের মহা ব্যারাম—পাগলা-গারদ দেশ-ময়। · · ·

যাক, তোদের মধ্যে যারা একটু মাথাওয়ালা আছে, তাঁদের চরণে আমার দণ্ডবং ও তাঁদের কাছে আমার এই প্রার্থনা যে, তাঁরা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ুন—এই বিরাটের উপাদনা প্রচার করুন, যা আমাদের দেশে কথনও হয় নাই। লোকের দঙ্গে ঝগড়া করা নয়, সকলের দঙ্গে মিশতে হবে। …Idea (ভাব) ছড়া গাঁয়ে গাঁয়ে, ঘরে ঘরে যা—ভবে যথার্থ কর্ম হবে। নইলে চিং হয়ে পড়ে থাকা আর মধ্যে মধ্যে ঘন্টা নাড়া, কেবল রোগ বিশেষ। … Independent (স্বাধীন) হ, স্বাধীন বৃদ্ধি থরচ করতে শেখ্ । অমুক ভস্কের অমুক পটলে ঘন্টার বাঁটের যে দৈর্ঘ্য দিয়েছে, ভাতে আমার কি? প্রভুর ইচ্ছায় ক্রোর ভন্তা, বেদ, পুরাণ ভোদের মুথ দিয়ে বেরিয়ে যাবে। … যদি কান্ধ ক'রে দেখাতে পারিদ, যদি এক বংসরের মধ্যে ছ-চার লাখ চেলা ভারতে জায়গায় জায়গায় করতে পারিদ, তবে বৃঝি। ভবেই ভোদের উপর আমার ভরদা হবে, নইলে ইতি। …

সেই যে বোষাই থেকে এক ছোকরা মাথা মৃড়িয়ে তারকদার সঙ্গে রামেশরে যায়, সে বলে, আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিশু। রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিশু। রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিশু। না দেখা, না শোনা—একি চ্যাংড়ামো নাকি ? গুরুপরম্পরা ভিন্ন কোনও কাজ হয় না—ছেলেখেলা নাকি ? সে ছোঁড়াটা যদি দম্ভরমত পথে না চলে, দূর ক'রে দেবে। গুরুপরম্পরা অর্থাৎ সেই শক্তি যা গুরু হ'তে শিশ্রে আসে, আবার তাঁর শিশ্রে যায়, তা ভিন্ন কিছুই হবার নয়। উড়ধা—আমি রামকৃষ্ণের শিশু, একি ছেলেখেলা নাকি ? আমাকে জগমোহন বলেছিল যে, একজন বলে তোমার গুরুভাই, আমি এখন ঠাউরে ধরেছি, সেই ছোকরা। গুরুভাই কি রে ? হাঁ, চেলা বলতে লজ্জা করে! একদম গুরু বন্বে! দূর ক'রে দিও যদি দম্ভরমত পথে না চলে।

ঐ যে তুলদী ও খোকার মনের অশান্তি, তার মানে কোন কাজ নাই।

ঐ যে নিরঞ্জনেরও—তার মানে কোন কাজ নাই। গাঁয়ে গাঁয়ে যা, ঘরে ঘরে
যা; লোকহিত, জগতের কল্যাণ কর—নিজে নরকে যাও, পরের মৃক্তি
হোক—আমার মৃক্তির বাপ নির্বংশ। নিজের ভাবনা যথনি ভাববে তুলদী,
তথনি মনে অশান্তি। তোমার শান্তির দরকার কি বাবাজী? দব ত্যাগ
করেছ, এখন শান্তির ইচ্ছা, মৃক্তির ইচ্ছাটাকেও ত্যাগ ক'রে দাও তো
বাবা। কোনও চিন্তা রেখো না; নরক স্বর্গ ভক্তি বা মৃক্তি দব don't
care (গ্রাহ্ম ক'রো না), আর ঘরে ঘরে নাম বিলোও দিকি বাবাজী।
আপনার ভাল কেবল পরের ভালয় হয়, আপনার মৃক্তি এবং ভক্তিও পরের
মৃক্তি ও ভক্তিতে হয়—তাইতে লেগে যাও, মেতে যাও, উন্মাদ হয়ে যাও।
ঠাকুর যেমন তোমাদের ভালবাসতেন, আমি ষেমন তোমাদের ভালবাদি,
তোমরা তেমনি জগংকে ভালবাস দেখি।

সকলকে একত্র কর। গুণনিধি কোথায়? তাকে তোমাদের কাছে আনবে। তাকে আমার অনস্ত ভালবাদা। গুপ্ত কোথা? সে আদতে চায় আহক। আমার নাম ক'রে তাকে ডেকে আনো। এই ক-টি কথা মনে রেখো—

- ১। আমরা সন্ন্যাসী, ভক্তি ভৃক্তি মৃক্তি—সব ত্যাগ।
- ২। জগতের কল্যাণ করা, আচণ্ডালের কল্যাণ করা—এই আমাদের ব্রত, তাতে মৃক্তি আলে বা নরক আলে।

৩। রামকৃষ্ণ পরমহংস জগতের কল্যাণের জন্ম এসেছিলেন। তাঁকে মাহুষ বলো বা ঈশ্বর বলো বা অবতার বলো, আপনার আপনার ভাবে নাও।

৪। যে তাঁকে নমস্বার করবে, সে দেই মুহুর্তে সোনা হয়ে যাবে। এই বার্তা নিয়ে ঘরে ঘরে যাও দিকি বাবাজী—অশান্তি দূর হয়ে যাবে। ভয় ক'রো না—ভয়ের জায়গা কোথা? তোমবা তো কিছু চাও না—এতদিন তাঁর নাম, তোমাদের চরিত্র চারিদিকে ছড়িয়েছ, বেশ করেছ; এখন organised (সংঘবদ্ধ) হয়ে ছড়াও—প্রভু তোমাদের সঙ্গে, ভয় নাই।

আমি মরি আর বাঁচি, দেশে যাই বা না যাই, তোমরা ছড়াও, প্রেম ছড়াও। গুপুকেও এই কাজে লাগাও। কিন্তু মনে রেখো, পরকে মারতে ঢাল থাঁড়ার দরকার। 'সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি'—যথন মৃত্যু অবশুস্থাবী, তথন সৎ বিষয়ের জন্ম দেহত্যাগই শ্রেয়ঃ। ইতি

পু:—পূর্বের চিঠি মনে রেখো—মেয়ে-মদ্দ ছই চাই, আত্মাতে মেয়েপুরুষের ভেদ নেই। তাঁকে অবতার বললেই হয় না—শক্তির বিকাশ চাই। হাজার হাজার পুরুষ চাই, স্ত্রী চাই—যারা আগুনের মতো হিমাচল থেকে কল্যাকুমারী—উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু, তুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়বে। ছেলেখেলার কাজ নেই—ছেলেখেলার সময় নেই—যারা ছেলেখেলা করতে চায়, তফাত হও এই বেলা; নইলে মহা আপদ তাদের। Organisation (সংঘ) চাই—কুড়েমি দ্র ক'রে দাও, ছড়াও, ছড়াও; আগুনের মতো যাও সব জায়গায়। আমার উপর ভরদা রেখো না, আমি মরি বাঁচি, তোমরা ছড়াও, ছড়াও। ইতি

নরেন্দ্র

১৪৯ ( স্থামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত ) ও নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

3698

প্ৰাণাধিকেষু,

তারকদাদা ও হরির আগের লিখিত এক পত্র শেষে পাই। তাহাতে অবগত হইলাম যে, তাঁহারা কলিকাতায় আসিতেছেন। পূর্বের পত্তে সমস্ত জানিয়াছ। রামদয়াল বাবুর পত্র পাই। তথামত ছবি পাঠানো হইবে। মা-ঠাকুরানীর জন্ম জমি ধরিদ করিতে হইবে, তাহা ঠিক করিবে—অর্থাৎ বিল্ডিং আপাতত মাটির হউক, পরে দেখা ঘাইবে। কিন্তু জমিটা প্রশন্ত চাই। কি প্রকারে কাহাকে টাকা পাঠাইব, সমন্ত সন্ধান করিয়া লিখিবে। তোমাদের মধ্যে একজন বৈষয়িক কার্যের ভার লইবে।

সাণ্ডেলকে সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপার সন্ধান করিয়া এক পত্র লিখিতে বলিবে। সাণ্ডেল চাকরি-বাকরি করিতেছে কেমন? যদি প্রভূর ইচ্ছা হয়, শীঘ্রই অনেক কাজ করিতে পারিব। হরমোহন কেদারবার্র টাকার কথা কি লিখিয়াছে। আমি টাকা পত্রপাঠ পাঠাইব; কিছু কাহার নামে ও কাহাকে পাঠাইব, জানি না। একজন সেধানে এজেট না হইলে কোনও কাজ চলিতে পারে না।

বিমলা—কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের জামাতা—এক স্থণীর্ঘ পত্র লিথিয়াছেন বে, তাঁহার হিন্দুধর্ম এখন যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি। আমাকে প্রতিষ্ঠা হইতে সাবধান হইবার জন্য অনেক স্থলীর উপদেশ দিয়াছেন। এবং তাঁহার গুরু শশীবাব্র সাংসারিক দারিজ্যের কথা লিখিতেছেন। শিব, শিব! যাহার বড় মাহ্মর খণ্ডর তিনি কিছুই পারেন না, আর আমার তিন কালে খণ্ডর মোটেই নাই!! শশীবাব্র প্রণীত এক পুন্তক পাঠাইয়াছেন। উক্ত পুন্তকে স্ক্ষন্তন্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বিমলার ইচ্ছা বে, এতদ্দেশ হইতে উক্ত পুন্তক ছাপাইবার সাহায্য হয়। তাহার তো কোন উপায় দেখি না, কারণ ইহারা বাংলা ভাষা তো মোটেই জানে না। তাহার উপর হিন্দুধর্মের সহায়তা ক্লচানরা কেন করিবে? বিমলা এক্ষণে সহজ্ব বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়াছেন—পৃথিবীর মধ্যে হিন্দু শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে ব্যহ্মণ! বাহ্মণমধ্যে শশী ও বিমলা—এই তুইজন ছাড়া পৃথিবীতে আর কাহারও ধর্ম হইতে পারেই না; কারণ ভাহাদের 'উর্ক্ষ্রোভিম্বনীর্ত্তি' নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছৈ এবং উক্ত তুইজনের কেবল উচ্চদিকে…। এই প্রকারে বিমলা এক্ষণে সনাতন ধর্মের যাহা আসল সার, তাহা থিঁচিয়া লইয়াছেন!

ধর্ম কি আর ভারতে আছে দাদা! জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, ষোগমার্গ সব পদায়ন। এখন আছেন কেবল ছুঁৎমার্গ—আমায় ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা। ছনিয়া অপবিত্র, আমি পবিত্র। সহজ ব্রহ্মজ্ঞান! ভালা মোর বাপ!! হে ভগবান! এখন ব্রহ্ম হৃদয়কলবেও নাই, গোলোকেও নাই, সর্বভ্তেও নাই—এখন ভাতের হাঁড়িতে…। পূর্বে মহতের লক্ষণ ছিল 'ত্রিভ্বনমূপকারশ্রেণীভিঃ প্রীয়মাণঃ,'' এখন হচ্চে, আমি পবিত্র আর ছনিয়া অপবিত্র—লাও রূপেয়া, ধরো হামারা পায়েরকা নীচে।

হরমোহন মধ্যে এক দিগ্গজ পত্র লেখেন। তাতে প্রধান খবর প্রায়ই এই রকম, যথা—'অমুক ময়রার দোকানে অমুক ছেলে আপনার নিন্দা করিল; তাহাতে অসহ্য হওয়ায় আমি লড়াই করি' ইত্যাদি। কে তাকে লড়াই করিতে বলে, প্রভু জানেন।…যাক, তাহার ভালবাসাকে বলিহারি যাই এবং তাহার perseverance (অধ্যবসায়)কে। মধ্যে যদি পারো immediately (অবিলম্বে) হাওলাত ক'রে কেদারবাবুর টাকা স্কুদমমেত দিও, আমি পত্রপাঠ পাঠাইয়া দিব। কাকে টাকা পাঠাই, কোথায় পাঠাই। তোমাদের যে হরিঘোষের গোয়াল। আমার টাকার কিছুই অভাব নাই, …কেদারবাবুর টাকা twice over দিব (বিগুণ পরিশোধ করিব), তাহাকে ক্র হইতে মানা করিবে। আমি জানিতাম, উপেন তাহা পরিশোধ করিয়াছে এতদিনে। যাক, উপেনকে কিছুই বলিবার আবশ্যক নাই। আমি পত্রপাঠ পাঠিয়ে দিব।

যে মহাপুরুষ—ছজুক সান্ধ ক'রে দেশে ফিরে যেতে লিথছেন, তাঁকে ব'লো কুকুরের মতো কারুর পা চাটা আমার স্থভাব নছে। যদি সে মরদ হয় তো একটা মঠ বানিয়ে আমায় ডাকতে বলো। নইলে কার ঘরে ফিরে যাব? এ দেশ আমার more (অধিক) ঘর—হিন্দুছানে কি আছে? কে ধর্মের আদর করে? কে বিছের আদর করে? ঘরে ফিরে এস !!! ঘর কোথা?

এবারকার মহোৎসব এমনি করবে ষে, আর কথনও তেমন হয় নাই।
আমি একটা 'পরমহংস মহাশয়ের জীবনচরিত' লিখে পাঠাব। সেটা ছাপিয়ে
ও ভর্জমা ক'রে বিক্রি করবে। বিতরণ করলে লোকে পড়ে না, ফিছু দাম
লইবে। হজুকের শেষ !!! ···এই তো কলির সন্ধ্যে। আমি মুক্তি চাই না,
ভক্তি চাই না; আমি লাখ নরকে ধাব, 'বসস্তবল্লোকহিতং চরস্তঃ'
(বসস্তের স্থায় লোকের কল্যাণ আচরণ ক'রে)—এই আমার ধর্ম

ত্রিভুবনের হিত করিতে বিনি ভালবাদেন।

আমি কুড়ে, নিষ্ঠুর, নির্দয়, স্বার্থপর ব্যক্তিদের সহিত কোন সংশ্রব রাখিতে চাই না। বাহার ভাগ্যে থাকে, দে এই মহাকার্যে সহায়তা করিতে পারে।…সাবধান, সাবধান! এ-সকল কি ছেলেখেলা, স্থপন-দেখা নাকি ? মধো, সাবধান! স্থরেশ দত্তর 'রামক্তফচরিত' পড়িলাম, মন্দ হয় নাই। শনী সাণ্ডেলের কোন উপকার যদি তোমাদের দারা হয়, করিবে। বেচারা ভক্ত মাহ্যব, বড়ই কট পাচ্ছে। আমি তো দাদা এখানে বদে কোন উপায় দেখি না। কিমধিকমিতি।

দাদা, একবার গর্জে গর্জে মধুপানে লেগে যাও দিকি—মান্তার, জি. সি. ঘোষ, অতুল, রামদা, নৃত্যগোপাল, শাঁকচুন্নি! বলি, শাঁকচুন্নির কোনও কথাই তো ভোমরা লেখ না! সে গেল কোথা? মাকে ভক্তি করছে তেমনি কি না? নৃত্যগোপাল-দাদার শরীর বেশ ভাল হয়েছে কিনা, বার্বাম যোগেন সেরেছে কিনা—ইত্যাদি আমি সকলের বিষয় পৃত্যাহপুত্র জানতে চাই। শরৎকে কি সাণ্ডেলকে একটি বিশেষ পত্রে সব খুলে লিখতে বলবে। কালীরুষ্ণ, ভবনাথ, দাশু, সাতু, হরি চাটুষ্যে সকলকে ভোমরা ভালবাস কি না—সব লিখবে। তোরা এক একটা মাহ্ম্য হ দিকি রে বাবা! গঙ্গাধ্ব থেতড়ি থেকে ভো পালায় নাই ?…

বলি, আর ৽থবরের কাগজ পাঠাবার আবশুক নাই। তার তের মেরে গেছে। তোদের কারও organising power (সংগঠন-শক্তি) নাই দেখিতেছি; বড়ই তৃংথের বিষয়। সকলকে আমার ভালবাসা দিবে, সকলের help (সাহায্য) আমি চাই; কারুর সঙ্গে বিবাদবিসংবাদ থবরদার যাতে না হয়। Neither money pays, nor name, nor fame, nor learning; it is character that can cleave through adamantine walls of difficulties, —মনে রেখো। লোকেরু সঙ্গে যাওয়া-আসা, বিশেষ করিয়া মভামত pooh pooh (তৃঃ ছাই) করিবে না, ভাতে লোক বড়ই চটে। জায়গায় জায়গায় এক একটা সেন্টার করিতে হইবে—এ তোবড় সহজ! খেমন ভোমরা জায়গায় জায়গায় তেরো, অমনি একটি সেন্টার

<sup>&</sup>gt; টাকার কিছু হর না, নামযশে কিছু হয় না, বিভায় কিছু হয় না, চরিত্রই বাধাবিন্নের ব্যাপুড় প্রাচীর ভেদ করতে পারে।

করবে সেখানে। এই রকম ক'রে কার্য হবে। যেখানে পাঁচজন লোক তাঁকে মানে, সেখানেই এক ডেরা—এমনি ক'রে চল এবং সর্বদা সকল জায়গার সঙ্গে communication ( যোগাযোগ ) রাখিতে হইবে। ইতি

> চিরক্ষেহাস্পদ বিবেকানন্দ

100

ক্রকলিন, নিউইয়র্ক স্টেশন\* ২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় মিদেস বুল,

আমি নিরাপদে নিউইয়র্কে পৌছেছি; ল্যাগুদ্বার্গ ডিপোয় আমার দক্ষে
শাক্ষাৎ করলে—আমি তখনই ব্রুকলিনের দিকে রওনা হলাম ও সময়মত
শেখানে পৌছলাম।

সন্ধ্যাকালটা পরমানন্দে কেটে গেল—এথিক্যাল কালচার সোসাইটির (Ethical Culture Society) কতকগুলি ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

আসছে রবিবার একটা বক্তৃতা হবে। ডাঃ জেন্স্ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ থুক সহাদয় ও অমায়িক ব্যবহার করলেন, আর মিঃ হিসিন্স্কে পূর্বেরই মতো দেখলাম—থুব কাজের লোক। বলতে পারি না কেন, অন্তান্ত শহরের চেয়ে এই নিউইয়র্ক শহরেই দেখছি—মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের ধর্মালোচনায় আগ্রহ বেশী।

আমার ক্রথানা ১৬১ নং বাড়ীতে ফেলে এদেছি, অন্তগ্রহপূর্বক সেটা ল্যাগুস্বার্গের নামে পাঠিয়ে দেবেন।

এই সঙ্গে মি: হিগিন্স্ আমার সম্বন্ধে যে পুষ্টিকাটি ছাপিয়েছেন, তার এক কপি পাঠালাম—আশা করি, ভবিয়তে আরও পাঠাতে পারবো।

মিস ফার্মারকে এবং তাঁদের পবিত্র পরিবারের সকলকে আমার ভালবাস।
ভানাবেন।

मना वणःवन विदवकानन 767

C/o G. W. Hale\*
৫৪১, ডিয়ারবর্ন এভিনিউ, চিকাগো

প্রিয় আলাদিকা,

এইমাত্র তোমার পত্র পেলাম। ভট্টাচার্যের মাতার দেহত্যাগ-সংবাদে বিশেষ তৃ:খিত হলাম। তিনি একজন অসাধারণ মহিলা ছিলেন। প্রভূ তাঁর কল্যাণ করুন।

আমি যে খবরের কাগজের অংশগুলি তোমায় পাঠিয়েছিলাম, সেগুলি প্রকাশ করতে বলে আমি ভূল করেছি। এ আমার একটা ভয়ানক অক্যায় হয়ে গেছে। মৃহুর্তের জন্ম তুর্বলতা আমার হৃদয়কে অধিকার করেছিল, এতে তাই প্রকাশ হচ্ছে।

এ দেশে তৃ-তিন বছর ধরে বক্তৃতা দিলে টাকা তোলা খেতে পারে।
আমি কতকটা চেষ্টা করেছি, আর যদিও দাধারণে খুব আদরের সহিত আমার
কথা নিচ্ছে, কিন্তু আমার প্রকৃতিতে এটা একেবারে খাপ খাচ্ছে না, বরং
ওতে আমার মনটাকে বেজায় নামিয়ে দিচ্ছে। স্থতরাং আমি এই গ্রীম্মকালেই ইউরোপ হয়ে ভারতে ফিরে যাব—স্থির করেছি; এতে যা খরচ
হবে, তার জন্ম যথেষ্ট টাকা আছে। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

ভারতের থবরের কাগছ ও তাদের সমালোচনা সম্বন্ধে যা লিখেছ, তা পড়লাম। তারা যে এ-রকম লিথবে, এ তাদের পক্ষে থ্ব স্বাভাবিক। প্রত্যেক দাসজাতির মূল পাপ হচ্ছে ঈর্ষা। আবার এই ঈর্ষা দ্বেষ ও সহযোগিতার অভাবই এই দাসত্বকে চির্ম্বায়ী ক'রে রাখে। ভারতের বাইরে না এলে আমার এ মন্তব্যের মর্ম ব্ঝবে না। পাশ্চাত্য জাতিদের কার্যসিদ্ধির রহস্ত হচ্ছে—এই সহযোগিতা। এদের শক্তি অভুত, আর এর ভিত্তি হচ্ছে পরম্পরের প্রতি বিশাস আর পরস্পরের কার্যের গুণগ্রাহিতা। আর জাত্টা যত তুর্বল ও কাপ্রন্থ হবে, তত্তই তার ভেতর এই [কাপ্রন্থতা] পাপটা স্পষ্ট দেখা যাবে। যতই কট্টকল্লিত হোক, মূলে কতক্টা সত্য না থাকলে কোন অপবাদই উঠতে পারে না, আর এখানে আস্বার পর মেকলে ও আর আর অনেকে বাঙালী জাতকে যে ভয়ানক গালাগাল দিয়েছেন, তার কারণ কিছু কিছু ব্যুতে পারছি। এরা সর্বাপেক্ষা কাপুরুষ আর সেই কারণেই এতদ্র ঈর্বাপরায়ণ ও পরনিন্দাপ্রবণ। হে ভ্রাতঃ, এই দাসভাবাপয় জাতের নিকট কিছু আশা করা উচিত নয়। ব্যাপারটা স্পষ্টভাবে দেখলে কোন আশার কারণ থাকে না বটে, তথাপি তোমাদের সকলের সামনে খুলেই বলছি—তোমরা কি এই মৃত জড়পিগুটার ভেতর, যাদের ভেতর ভাল হবার আকাজ্ঞাটা পর্যন্ত নত্ত হয়ে গেছে, যাদের ভবিয়ৎ উন্নতির জন্ম একদম চেষ্টা নেই, যারা তাদের হিতৈষীদের ওপরই আক্রমণ করতে সদা প্রস্তুত, এরূপ মড়ার ভেতর প্রাণসঞ্চার করতে পারো? তোমরা কি এমন চিকিৎসকের আসন গ্রহণ করতে পারো, যিনি একটা ছেলের গলায় ঔষধ ডেলে দেবার চেষ্টা করছেন, এদিকে ছেলেটা ক্রমাগত পাছু ড়ে লাখি মারছে এবং ঔষধ খাব না বলে চেঁচিয়ে অস্থির ক'রে তুলেছে ?

'—'সম্পাদক সম্বন্ধে বক্তব্য এই, আমার স্বর্গীয় গুরুদেবের কাছে উত্তম মধ্যম তাড়া খেয়ে অবধি দে আমাদের ছায়া পর্যন্ত মাড়ায় না। একজন মার্কিন বা ইউরোপীয়ান তার বিদেশস্থ স্বদেশবাদীর পক্ষ সর্বদাই নিয়ে থাকে, কিন্তু হিন্দু--বিশেষ বাঙালী স্বদেশবাদীকে অপমানিত দেখলে খুনী হয়। যাই হোক, ওসব নিন্দা-কুৎসার দিকে একদম খেয়াল ক'রো না। ফের তোমায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—'কর্মণ্যেবাধিকারন্তে মা ফলেযু কদাচন।' —কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নয়। পাহাড়ের মতো অটল হয়ে থাকো। সভ্যের জয় চিরকালই হয়ে থাকে। রামক্বফের সম্ভানগণের যেন ভাবের ঘরে চুরি না থাকে, তা হ'লে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা বেঁচে থাকতে এর কোন ফল দেখে যেতে না পারি; কিন্তু আমরা বেঁচে রয়েছি, এ বিষয়ে ষেমন কোন সন্দেহ নেই, সেইরূপ নি:সন্দেহে শীঘ্র বা বিলম্বে এর ফল হবেই হবে। ভারতের পক্ষে প্রয়োজন—তার জাতীয় ধমনীর ভিতর নৃতন বিহ্যুদগ্নি-সঞ্চার। এরপ কাব্দ চিরকালই ধীরে ধীরে হয়ে এসেছে, চিরকালই ধীরে হবে; এখন ফলাকাজ্ঞা ত্যাগ ক'রে শুধু কান্ধ করেই খুশী থাকো; সর্বোপরি, পথিত্র ও দৃঢ়-চিন্ত হও এবং মনে প্রাণে অকপট হও—ভাবের ঘরে যেন এতটুকু চুরি না পাকে, তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। যদি তোমরা বামক্ষের শিশুদের কারও ভেতর কোন জিনিষ লক্ষ্য ক'রে থাকো, সেটি এই—ভারা একেবারে সম্পূর্ণ অকপট। আমি যদি ভারতে এই রকম একশ জন লোক রেখে যেতে পারি, তা হ'লে দৰ্ভষ্ট চিত্তে মরতে পারবো—আমি বুঝব আমার কর্তব্য শেষ

হয়ে গেছে। অজ্ঞ লোকে যা তা বকুক না কেন, তিনিই জানেন—দেই প্রভুই জানেন কি হবে। আমরা লোকের সাহায্য খুঁজে বেড়াই না, অথবা সাহায্য এদে পড়লে ছেড়েও দিই না—আমরা সেই পরমপুরুষের দাস। এই সব ক্ষুদ্র লোকের ক্ষুদ্র চেটা আমরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না। এগিয়ে যাও। শত শত যুগের কঠোর চেটার ফলে একটা চরিত্র গঠিত হয়। ছঃখিত হ'য়ো না; সত্যে প্রতিষ্ঠিত একটি কথা পর্যন্ত নাই হবে না—হয়তো শত শত যুগ ধরে আবর্জনান্ত্রে চাপা পড়ে লোকলোচনের অগোচরে থাকতে পারে, কিন্তু শীন্ত্র হোক, বিলম্বে হোক—তা আত্মপ্রকাশ করবেই করবে। সত্য অবিনশ্বর, ধর্ম অবিনশ্বর, পবিত্রতা অবিনশ্বর। আমাকে একটা থাটি লোক দাও দেখি, আমি রাশি রাশি বাজে চেলা চাই না। বৎস, দৃঢ়ভাবে ধরে থাকো—কোন লোক ভোমাকে এদে সাহায্য করবে, এ ভরদা রেখো না—সকল মাহুষের দাহায্যের চেয়ে প্রভু কি অনস্তগুণে শক্তিমান্ নন? পবিত্র হও, প্রভুর ওপর বিশ্বাস রাথো, সর্বদাই তাঁর ওপর নিউর করো, তা হলেই ভোমার সব ঠিক হয়ে যাবে, কেউ ভোমার বিরুদ্ধে লেগে কিছু করতে পারবে না। আগামী পত্রে আরও বিস্তারিত থবর দেবো।

আমি মনে করছি, এই গ্রীমকালটায় ইউরোপে ধাব, আর শীতের প্রারম্ভে ভারতে ফিরব। বোঘাই নেমে প্রথমেই বোধ হয় রাজপুতানায় ধাব, দেখান থেকে কলকাতা। কলকাতা থেকে জাহাজে ক'রে আবার মান্ত্রাজ্ঞ ধাব। এদ আমরা প্রার্থনা করি, 'তমদো মা জ্যোতির্গময়'; তা হ'লে নিশ্চয় আধারের মধ্যে আলোকরাশি ফুটে উঠবে, আমাদের পরিচালিত করবার জ্যুত তাঁর মঙ্গলহন্ত প্রদারিত হবে। আমি সর্বদা তোমাদের জ্যু প্রার্থনা করিছি, তোমরাও আমার জ্যু প্রার্থনা কর। এদ, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে দিবারাত্র দারিন্ত্র্য, পৌরোহিত্য-শক্তি এবং প্রবলের ম্বত্যাচারে নিপীড়িত ভারতের লক্ষ লক্ষ পদদলিতদের জ্যু প্রার্থনা করি; দিবারাত্র তাদের জ্যু প্রার্থনা কর। বড়লোক ও ধনীদের কাছে আমি ধর্মপ্রচার করতে চাই না। আমি তত্ত্বিজ্ঞান্ত নই, দার্শনিকও নই, না, না—আমি সাধুও নই। আমি গরিব—গরিবদের আমি ভালবাদি।

এদেশে যাদের গরিব বলা হয়, তাদের দেখছি; আমাদের দেশের গরিবদের তুলনায় এদের অবস্থা অনেক ভাল হলেও কত লোকের হৃদয় এদের জন্ম

কাঁদছে! কিন্তু ভারতের চিরপতিত বিশ কোটী নরনারীর জ্বন্ত কার হৃদয় কাঁদছে ? ভাদের উদ্ধারের উপায় কি ? তাদের জ্বন্ত কার হৃদয় কাঁদে বলো? তারা অন্ধকার থেকে আলোয় আদতে পারছে না, তারা শিক্ষা शांष्क्र ना। एक जांत्रव कांर्ह जांत्रा नित्र यात तता? एक पांत्र पांत्र ঘুরে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে? এরাই তোমাদের ঈশ্বর, এরাই তোমাদের দেবতা হোক, এরাই তোমাদের ইষ্ট হোক। তাদের জন্ম ভাবো, তাদের জ্বস্ত কাজ করো, তাদের জ্বস্ত সদাস্বদা প্রার্থনা করো-প্রভুই তোমাদের পথ দেখিয়ে দেবেন। তাঁদেরই আমি মহাত্মা বলি, বাঁদের হৃদয় থেকে পরিবদের জ্বন্স রক্তমোক্ষণ হয়, তা না হ'লে দে হুরাত্মা। তাদের কল্যাণের জন্ম আমাদের সমবেত ইচ্ছাশক্তি, সমবেত প্রার্থনা প্রযুক্ত হোক— আমরা কাব্দে কিছু ক'রে উঠতে না পেরে লোকের অজ্ঞাতদারে মরতে পারি —কেউ হয়তো আমাদের প্রতি এতটুকু সহাত্ত্তি দেখালে না, কেউ হয়তো আমাদের জন্ম এক ফোঁটা চোখের জল পর্যন্ত ফেললে না, কিন্তু আমাদের একটা চিস্তাও কথন নষ্ট হবে না। এর ফল শীঘ্র বা বিলম্বে ফলবেই ফলবে। আমার প্রাণের ভেতর এত ভাব আসছে, আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না-তোমরা আমার হৃদয়ের ভাব মনে মনে কল্পনা ক'রে বুঝে নাও। যতদিন ভারতের কোটা কোটা লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকারে ভুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি। যতদিন ভারতের বিশ কোটী লোক ক্ষ্ধার্ত পশুর মতো থাকবে, ততদিন যে-সব বডলোক তাদের পিষে টাকা রোজগার ক'রে জাঁকজমক ক'রে বেড়াচ্ছে অথচ তাদের জন্ম কিছু করছে না, আমি তাদের হতভাগা পামর বলি। হে ভ্রাতৃগণ! আমরা গরিব, আমরা নগণ্য, কিন্তু আমাদের মতো গরিবরাই চিরকাল দেই পরমপুরুষের যন্ত্রস্বব্নপ হয়ে কাজ করেছে। প্রভু ভোমাদের नकनाक जानीवीम कक्रन। नकान जामात्र वित्नव जानवामा जानव। देखि

পু:—যদি তোমরা কিছু ছাপিয়ে না থাকো তো ছাপা বন্ধ করো—নাম হজুকের আর দরকার নেই। ইতি— 502

( শুর এস. স্থবন্ধণ্য আয়ারকে লিখিত )

৫৪, ডিয়ারবর্ন এভিনিউ, চিকাগো\* ৩রা জাহুআরি, ১৮৯৫

প্রিয় মহাশয়,

প্রেম, ক্বতজ্ঞতা ও বিশাসপূর্ণ হাদয়ে অভ আপনাকে পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথমেই বলিয়া রাখি—আমার জীবনে এমন অল্প কয়েক-জনের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, য়াহাদের হাদয় ভাব ও জ্ঞানের অপূর্ব সময়য়ে পূর্ব, সর্বোপরি য়াহারা মনের ভাবসমূহ কার্যে পরিণত করিরার শক্তিরাখেন, আপনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। বিশেষতঃ আপনি অকপট, তাই আমি আপনার নিকট আমার কয়েকটি মনের ভাব বিশাস করিয়া প্রকাশ করিতেছি।

ভারতের কার্য বেশ আরম্ভ হইয়াছেঁ, আর উহা শুধু যে কোনক্রমে বন্ধায় রাখিতে হইবে, তাহা নহে, মহা উভ্যের সহিত উহার উন্নতি ও বিস্তারসাধন করিতে হইবে। এই সময়। এখন আলশু করিলে পরে আর কার্যের স্থযোগ থাকিবে না। কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে নানাবিধ চিস্তা করিয়া এক্ষণে উহাকে নিম্নলিখিত প্রণালীতে সীমাবদ্ধ করিয়াছি: প্রথমে মান্দ্রাজে ধর্মতত্ব শিক্ষা দিবার জ্বন্য একটি বিভালয় স্থাপন করিতে হইবে, ক্রমশং উহাতে অভাত্ত অবয়ব সংযোজন করিতে হইবে; আমাদের যুবকগণ যাহাতে বেদসমূহ, বিভিন্ন দর্শন ও ভাত্তসকল সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা পায়, তাহা করিতে হইবে; উহার সহিত অভাত্ত ধর্মসমূহের তত্ত্বও তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে। সঙ্গে সঞ্চে প্রিভালয়ের মুখপত্রস্বরূপ একখানি ইংরেজী ও একখানি দেশীয় ভাষার কাগজ থাকিবে।

প্রথমেই এটি করিতে হইবে; আর ক্ষুদ্র ক্যাপার হইতেই বড় বড় বিষয় দাঁড়াইয়া থাকে। কয়েকটি কারণে মাদ্রাজই এক্ষণে এই কার্যের স্বাপেক্ষা উপযুক্ত ক্ষেত্র। বোষায়ে সেই চিরদিনের জড়ত্ব; বাঙলায় ভয়— এখন যেমন পাশ্চাত্য ভাবের মোহ, ভেমনি পাছে তাহার বিপরীত ঘোর প্রতিক্রিয়া হয়। মাদ্রাজই এক্ষণে এই প্রাচীন ও আধুনিক উভয় জীবন-প্রণালীর ষ্থার্থ গুণ গ্রহণ করিয়া মধ্যপথ অনুসর্ব করিতেছে।

সমাজের বে সম্পূর্ণ সংস্কার আবশ্যক—এ বিষয়ে ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু ইহা করিবার উপায় কি ? সংস্থারকগণ সমাজকে ভাঙিয়া-চুরিয়া যেরূপে সমাজসংস্কারের প্রণালী দেখাইলেন, ভাহাতে তাঁহারা কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। আমার প্রণালী এই : আমি এখনও এটা মনে করি না যে, আমার জাতি এতদিন ধরিয়া কেবল অন্তায় করিয়া আদিতেছে; কখনই নহে। আমাদের সমাজ যে মন্দ, তাহা নহে—আমাদের সমাজ ভাল। আমি কেবল চাই—আরও ভাল হোক। সমাজকে মিথ্যা হইতে সত্যে যাইতে হইবে, মন্দ হইতে ভালয় নয়; সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে, ভাল হইতে আরও ভালয়—আরও ভালয় ষাইতে হইবে। আমি আমার স্বদেশবাদীকে বলি—এতদিন তোমরা যাহা করিয়াছ, তাহা বেশ হইয়াছে; এখন আরও ভাল করিবার সময় আদিয়াছে। এই জাভিবিভাগের কথাই ধক্রন-সংস্কৃতে 'জাতি' শব্দের অর্থ শ্রেণীবিশেষ। এখন স্বষ্টির মূলেই ইহা বিভ্যমান। বিচিত্ৰতা অৰ্থাৎ জাভির অৰ্থই স্বষ্ট । 'একো২হং বহু স্থামৃ' ( আমি এক—বহু হইব )—বিভিন্ন বেদে এইরূপ কথা দেখা যায়। স্ষ্টের পূর্বে এক থাকে—বহুত্ব বা বিচিত্রভাই স্বষ্টি। যদি এই বিচিত্রভা না থাকে, তবে স্ষ্টিই লোপ পাইবে।

ষতদিন কোন শ্রেণীবিশেষ সক্রিয় ও সতেজ থাকে, ততদিনই তাহা নানা বিচিত্রতা প্রসব করিয়া থাকে। ষখনই উহা বিচিত্রতা উৎপাদনে বিরত হয়, অথবা যখন উহার বিচিত্রতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তথনই উহা মরিয়া যায়। মূলে 'জাতি'র অর্থ ছিল প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ প্রকৃতি, নিজ বিশেষত্ব প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা। সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া এই অর্থই প্রচলিত ছিল— এমন কি, খুব আধুনিক শাস্ত্রগ্রসমূহেও বিভিন্ন জাতির একত্র ভোজন নিষিদ্ধ হয় নাই; আর প্রাচীনতর গ্রন্থসমূহের কোথাও বিভিন্ন জাতিতে বিবাহ নিষিদ্ধ হয় নাই। তবে ভারতের পতনের কারণ কি? জাতি সম্বন্ধে এই ভাব পরিহার। যেমন গীতা বলিতেছেন, জাতি বিনই হইলে জগৎও বিনই হইবে। ইহা কি সত্য বলিয়া বোধ হয় যে, এই বিচিত্রতা বন্ধ করিয়া দিলে জগৎও নই হইয়া যাইবে? বর্তমান বর্ণবিভাগ (caste) প্রকৃত্ত 'জাতি' নহে, বরং উহা জাতির উন্নতির প্রতিবন্ধক। উহা যথার্থই জাতির অর্থাৎ বিচিত্রতার স্বাধীন গতি রোধ করিয়াছে। কোন বন্ধমূল

প্রথা বা জাতিবিশেষের জন্ম বিশেষ স্থবিধা বা কোন আকারের বংশাস্ক্রমিক শ্রেণীবিভাগ প্রকৃত 'হ্রাভি'কে অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হইতে দেয় না, ষ্থনই কোন জাতি আর এইরূপ নানা বিচিত্রতা প্রস্ব করে না, তথনই উহা অবশ্রই বিনষ্ট হইবে। অতএব আমি আমার খদেশবাদিগণকে ইহাই বলিতে চাই যে, 'জাতি' উঠাইয়া দেওয়াতেই ভারতের পতন হইয়াছে। প্রাণহীন অভিদ্রাত অথবা স্থবিধাভোগী শ্রেণী-মাত্রই 'জাতি'র প্রতিবন্ধক—উহা জাতি নহে। জাতি নিজ প্রভাব বিস্তার করুক, জাতির পথে যাহা কিছু বিদ্ন আছে, দৰ ভাঙিয়া ফেলা হউক—তাহা হইলেই আমরা উঠিব। ইউরোপের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। যথনই উহা জাতিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে সমর্থ হইল—প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ 'জাডি' গঠন করিতে যে-সকল বাধা আছে, সেই দকল বাধার অধিকাংশই দূর করিয়া দিল—তথনই ইউরোপ উঠিল। আমেরিকায় প্রকৃত 'জাতি'র বিকাশের সর্বাপেক্ষা অধিক স্থবিধা— সেইজক্য তাহারা বড়। প্রত্যেক হিন্দুই জাঁনে যে, জ্যোতিষীরা বালকবালিকার জন্মাত্র জাতি নির্বাচন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। উহাই প্রকৃত 'জাতি'—প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব; আর জ্যোতিষ ইহা মানিয়া লইয়াছে। ইহা যদি পুনরায় পুরাপুরিভাবে চালু হয়, তবেই আমরা উঠিতে পারিব। এই বৈচিত্তোর অর্থ বৈষমা বা কোন বিশেষ অধিকার নয়।

আমার কার্যপ্রণালী: হিন্দুদের দেখানো যে, তাহাদিগকে কিছুই ছাড়িতে হইবে না, কেবল ঋষি-প্রদর্শিত পথে চলিতে হইবে ও শত শত শতান্ধীব্যাপী দাসত্বের ফলস্বরূপ এই 'জড়অ' দ্র করিতে হইবে। অবশ্য ম্সলমানগণের অত্যাচারের সময় আমাদের উন্নতি বন্ধ হইয়াছিল; তাহার কারণ তথন ছিল জীবনমরণের সমস্থা, উন্নতির সময় ছিল না। এখন আর সেই অত্যাচারের ভয় নাই; এখন আমাদিগকে সন্মুখে অগ্রসর হইতেই ছইবে—স্থর্মত্যাগীও মিশনশীগণের উপলিষ্ট ধ্বংদের পথে নয়—আমাদের নিজেদের ভাবে, নিজেদের পথে। প্রাসাদের গঠন অসম্পূর্ণ বলিয়াই উহা বীভৎস দেখাইতেছে। শত শত শতান্ধীর অত্যাচারে প্রাসাদ-নির্মাণ বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। এখন নির্মাণ-কার্য শেষ করা হউক, তাহা হইলে সবই যথাস্থানে ফল্বর দেখাইবে। ইহাই আমার কার্যপ্রণালী। এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রত্যেক জাতির জীবনে একটি করিয়া মৃল প্রবাহ থাকে। ধর্মই ভারতের মৃল প্রোভ; উহাকে শক্তিশালী করা হউক, তবেই পার্ধবর্তী জন্মান্ত প্রোভগুলিও উহার সঙ্গে সঙ্গেল চলিবে। ইহা আমার ভাবধারার একটা দিক। আশা করি, যথাসময়ে আমার সমৃদয় চিন্তারালি প্রকাশ করিতে পারিব। কিন্তু বর্তমানে দেখিতেছি, এই দেশেও আমার বিশেষ কাল্প রহিয়াছে। অধিকত্ত কেবল এখান হইতেই সাহায্যের প্রত্যাশা করি। কিন্তু এ পর্যন্ত কেবল আমার ভাবপ্রচার ব্যতীত আর কিছু করিতে পারি নাই। এখন আমার ইচ্ছা—ভারতেও একটা চেন্তা করা হউক। মান্তাজেই সঙ্গলতার সন্তাবনা আছে। আ— ও অক্যান্ত যুবকগণ খুব খাটিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও ভাহারা 'উৎদাহী যুবক' মাত্র। এই কারণে আমি তাহাদিগকে আপনার নিকট সমর্পণ করিতেছি। যদি আপনি তাহাদের পরিচালক হন, আমার নিশ্চিত ধারণা—উহারা কৃতকার্য হইবে। জানি না—কবে ভারতে যাইব। তিনি যেমন চালাইতেছেন, আমি দেইরূপ চলিতেছি; আমি তাহারে হাতে।

'এই জগতে ধনের সন্ধান করিতে গিয়া তোমাকেই শ্রেষ্ঠ রত্নরূপে পাইয়াছি; হে প্রভো, তোমারই নিকট আমি নিজেকে বলি দিলাম।'

'ভালবাদার পাত্র খুঁজিতে গিয়া একমাত্র ভোমাকেই ভালবাদার পাত্র পাইয়াছি। আমি ভোমারই নিকট নিজেকে বলি দিলাম।'

প্রভূ আপনাকে চিরকাল আশীর্বাদ করুন।

ভবদীয় চিবক্বভজ্ঞ বিবেকানন্দ

১৫৩ ( স্বামী ব্ৰহ্মানন্দকে লিখিত )

7696

প্রিয়তমেষ্,

তোমার পত্রে টাকা-পঁহছান ইত্যাদি সংবাদ পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। ে দেশে আদিবার কথা যে লিখিয়াছ, তাহা ঠিক বটে; কিন্তু এদেশে একটি বীজ বপন করা হইয়াছে, সহসা চলিয়া গেলে উহা অঙ্ক্রে নষ্ট হইবার

১ যজুর্বেদ সংহিত।

সম্ভাবনা, এজ্ঞা কিঞ্চিৎ বিশ্ব হইবে। খেতড়ির রাজা, জুনাগড়ের দেওয়ান প্রভৃতি সকলেই দেশে আসিতে লেখেন। সত্য বটে; কিন্তু ভায়া, পরের ভরসা করা বৃদ্ধিমানের কার্য নহে। আপনার পায়ের জোর বেঁধে চলাই বৃদ্ধিমানের কার্য। সকলই হইবে ধীরে ধীরে; আপাততঃ একটা জায়গা দেখার কথাটা বিশ্বত হইও না। একটা বিরাট জায়গা চাই—> হাজার খেকে ২০ হাজার টাকা ] পর্যন্ত—একদম গঙ্গার উপর হওয়া চাই। যদিও হাতে পুঁজি অল্প, তথাপি ছাতি বড় বেজায়, জায়গার উপর নজরটা রাখবে। একটা নিউইয়র্কে, একটা কলিকাতায় এবং একটা মান্দ্রাজে; এখন এই তিনটা আড্ডা চালাতে হবে, তারপর ধীরে ধীরে ধ্যেমন প্রভূ খোগান।

যে যা করে, করতে দিও (উৎপাত ছাড়া)। টাকাথরচ বিলকুল তোমার হাতে রেখো। ... অধিক কি বলিব? তুমি ইদিক ওদিক যাওয়াটা বড় একটা ত্যাগ কর। ঘর জাগিয়ে ব'সে থাক। । স্বাস্থ্যটার উপর বেজায় নজর রাখা চাই-পরে অন্ত কথা। তাঁরকদাদা দেশপর্ঘনে উৎস্ক-বেশ কথা, তবে এ-সব দেশে বড়ই মাগগি, ১০০০ টাকার কমে মাসে চলে না (ধর্মপ্রচারকের)। ...এদের দেশের বাঘভাল্লকে পান্তি-পণ্ডিতদের মুখ হ'তে রুটী ছিনিয়ে নিয়ে খেতে হবে—এই বুঝ। অর্থাৎ বিভের জ্বোরে এদের मोविरत्र मिट्ड इरव, नहेल कू क'रत উড़िয়ে দেবে। এরা না বোঝে সাধু, না বোঝে সন্ন্যাদী, না বোঝে ত্যাগ-বৈরাগ্য; বোঝে বিতের তোড়, বক্তৃতার ধুম আর মহা উছোগ। আমার মতে কিন্তু যদি তারকদাদা পাঞ্জাব বা মাক্রাজে কতকগুলি সভা ইত্যাদি স্থাপন ক'রে বেড়ান ও তোমরা একত্রিত হয়ে organised (সজ্ববদ্ধ) হও তো বড়ই ভাল হয়। নৃতন পথ আবিদার করা বড় কাজ বটে, কিন্তু উক্ত পথ পরিষার করা ও প্রশন্ত ও হুন্দর করাও কঠিন কাজ। আমি যেখানে যেখানে প্রভুর বীজ বপন ক'রে এসেছি; তোমরা ধদি সেই দেই স্থানে কিয়ৎকাল বাস ক'রে উক্ত বীজকে বৃক্ষে পরিণত করতে পারো, তাহা হইলেও আমার অপেক্ষা অনেক অধিক কাব্দ -ভোমরা করবে। উপস্থিত যারা রক্ষা করতে পারে না, তারা অহুপস্থিতে কি করবে ৈ তৈয়ারী রান্নায় একটু হুন-তেল দিতে যদি না পারো, তা হ'লে কেমন ক'বে বিশাস হয় যে, সকল যোগাড় করবে? না হয় তারকদাদা আলমোড়ায় একটা হিমালয়ান মঠ স্থাপন করুন, এবং দেখায় একটা লাইব্রেরী

করুন; আমরা ছ-দণ্ড ঠাণ্ডা জায়গায় বাদ করি এবং দাধনভজ্পন করি।
যা হোক, প্রভূ যাকে যেমন বৃদ্ধি দেন, আমার তাতে আপন্তি কি ? অপিচ
Godspeed—শিবা বং সন্ত পন্থানং। তারকদাদার হৃদয়ে মহা উৎদাহ
আছে; এজস্ম তাঁহা হ'তে আমি অনেক আশা করি। তারকদাদার সহিত্ত
এক থিওদফিটের মূলাকাত হয়। দে লণ্ডন হ'তে আমাকে এক চিঠি লিখে।
তার পর আর তো তার খবরাখবর নাই। দে ব্যক্তি ধনী বটে, দে
তারকদাদার উপর শ্রেদাবানও বটে। তার নামটা ভূলে গেছি। দে তাঁকে
লণ্ডনাদি শ্রমণ করাইতে পারে; এবং আমি যে কার্য করিতে চাই, তাহা
সমাধানের জন্ম তোমাদের কয়েক জনকে ইউরোপ ও আমেরিকা দেখাইয়া
লণ্ডয়া অবশ্য কর্তব্য। একচক্র শ্রমণের পর হৃদয় উদার হবে, তখন আমার
idea (ভাব) ব্রুতে পারবে ও কাজ করতে পারবে। তবে আমার হাতে
টাকা নাই, কি করি? শীঘ্রই প্রভূ রান্তা খুলে দেবেন—এমন ভরদা আছে।
এ সকল খবর ও আমার হৃদয়ের ভালবাদা তারকদাদাকে দিও, ও আলমোড়ায়
একটা কিছু আড্ডা স্থাপনে বিশেষ যোগাড় দেখতে বলবে।…

রাখাল, ঠাকুরের দেহত্যাগের পর মনে আছে, সকলে আমাদের ত্যাগ ক'রে দিলে—হাবাতে গরীব ছোড়াগুলো মনে ক'রে; কেবল বলরাম, স্থরেশ, মাষ্টার ও চুনীবারু এরা সকলে বিপদে আমাদের বন্ধু। জ্যতএব এদের ঋণ আমরা কথনও পরিশোধ করতে পারব না।…মাভিঃ! খুব আনন্দ করতে বল—তাঁর আলিতের কি নাশ আছে রে, বোকারাম দু…

हे जि मरेनक समग्रः नायन

268

চিকাগো\* ১১ই জাহুঅগরি, ১৮৯৫

প্রিয় জি. জি.,

ভোমার ১৩ই ডিদেম্বরের পত্র এইমাত্র পেলাম। ঐ সঙ্গেই আলাদিকার ও মহীশুরের মহারাজার পত্র পেলাম। নরিসিংহ ষে আমেরিকা এসেছিল, সে ভারতে ফিরে সেথান থেকে মিদেস হেগকে একথানা পত্র লিখেছে—ভাতে হিন্দুদের বর্বর আথ্যা দিয়েছে, আর আমার সম্বন্ধে একটা কথাও লেখেনি চ আমার আশকা হচ্ছে, তার মাথার কিছু গোলমাল হয়েছে। বাতে সে আবোগ্যলাভ করে, তার চেটা কর। চিরদিনের জন্ম কিছুই ন্ট হয় না।

ডাঃ ব্যারোজ তোমার পত্তের জবাব কেন দিলেন না, জানি না; কলকাতার লোকদের যা উত্তর দিয়েছেন, তাও দেখিনি।

এখানকার ধর্মমহাসভার উদ্দেশ্য ছিল সব ধর্মের মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করা, কিন্তু তা সত্তে দার্শনিক হিন্দুধর্ম আপন মর্যাদা রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। ডাঃ ব্যারোজ ও ঐ ধাঁজের লোকেরা বেজায় গোঁড়া—তাদের সাহায্য আমি চাই না, প্রভূই আমার সহায়। প্রভূ এদেশে আমায় যথেষ্ট বন্ধু দিচ্ছেন, আর তাদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। যারা আমার অনিষ্ট করবার জন্ম চেষ্টা করেছে, তারা এখন হয়রান হয়ে ছেড়ে দিয়েছে। প্রভূ ওদের মঙ্গল কর্মন।

ভাঃ ব্যারোজ ও ঐ ধরনের অন্তান্ত লোকদের সম্বন্ধে এই পর্যন্ত জেনে রাথো, ওদের দক্ষে আমার কোনপ্রকার সংশ্রব নেই। বাল্টিমোরের ঘটনা নিয়ে ফে বাজে গুজব রটেছিল, দে সম্বন্ধে বক্তব্য এই, দেখানে এখন আমার জনেক ভাল ভাল বন্ধু রয়েছেন, এবং বরাবরই দেখানে আরও অধিক সংখ্যক বন্ধু পাব। আমি এক মৃহুর্ত্তও অলসভাবে কাটাচ্ছি না, এদেশের ঘটি প্রধান কেন্দ্র— বন্টন ও নিউইয়র্ককের মধ্যে দৌড়ে বেড়াচ্ছি। এর মধ্যে বন্টনকে 'মন্তিছ'ও নিউইয়র্ককে 'টাকার থলি' বলা যেতে পারে। এই উভয় স্থানেই আমার কাজ আশাতীতভাবে সফল হয়েছে। যদি সংবাদপ্রেরকগণ তোমাদের নিকট ও-সম্বন্ধে কিছু না পাঠিয়ে থাকে, তাতে আমার কিছু দোষ নেই। যা হোক, বংসগণ, আমি এই খবরের কাগজের হুজুগে বিরক্ত হয়ে গেছি, আর যে আমি তোমাদের নিকট ওঞ্জা দারকার ছিল, এখন যথেষ্ট হয়ে গেছে।

মণি 'আয়ারকে চিঠি লিখেছি এবং তোমাকে আমার নির্দেশ পূর্বেই জানিয়েছি। এখন আমাকে দেখাও, তোমরা কি করতে পার। আহাম্মকের মতো বাজে বকলে চলবে না, এখন আসল কাজ আরম্ভ করতে হবে। কিভাবে কাজ আরম্ভ করতে হবে, তা তোমাদের আগেই জানিয়েছি; আয়ারকেও পত্র লিখেছি। হিন্দুরা বে বড় বড় কথা বলে, তার সঙ্গে আসল কাজ দেখাতে হবে। তা যদি না পারে, তবে তারা কিছুই পাবার যোগ্য নয়। বস্, এই কথা,।

তোমাদের নানাবিধ থেয়ালের জন্ত আমেরিকা টাকা দিতে বাচ্ছে না। কেনই বা দেবে? আমার সম্বন্ধে বক্তব্য এই, আমি ষথার্থ সভ্য শিকা দিতে চাই; তা এখানেই হোক আর অন্তত্ত্বই হোক—আমি গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না।

আমার বা ভোমার পক্ষে বা বিপক্ষে কে কি বলে, সে দিকে আর কান
দিও না। সিংহবিক্রমে কাজ ক'রে যাও, প্রভূ ভোমাদের আশীর্বাদ করুন।
যতদিন না আমার দেহত্যাগ হচ্ছে, অবিশাস্তভাবে কাজ ক'রে যাব; আর
মৃত্যুর পরও জগতের কল্যাণের জন্ম কাজ করতে থাকব। অসত্যের চেয়ে
সত্যের প্রভাব অনস্তগুণে বেশী; সাধুতারও তাই। ভোমাদের যদি ঐ গুণগুলি
থাকে, তবে ওরা নিজেদের শক্তিতেই পথ ক'রে নেবে।

থিওদফিষ্টদের দঙ্গে আমার কোন সংশ্রব নেই। ব'লছ তারা আমায় সাহায্য করবে। দূর! তোমরা যেমন আহামক! তোমরা কি মনে কর, এখানে লোকে তাদের সঙ্গে আমাকে একদরের মনে করে? এখানে কেউ তাদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না, আর হাজার হাজার ভাল লোক আমার প্রতি শ্রদাসম্পন্ন। এইটি জেনে রাখো, এবং প্রভুর প্রতি বিশ্বাসসম্পন্ন হও।

থবরের কাগজে হজুগ ক'রে আমাকে যতটা না বাড়াতে পেরেছে, তার চেয়ে এদেশে আমার প্রভাব লোকের ওপর ধীরে ধীরে অনেক বেশী বিস্তার লাভ করেছে। গোঁড়ারা এটা প্রাণে প্রাণে বুঝেছে, তারা কোনমতে এটা ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না; তাই যাতে আমার প্রভাবটা একেবারে নই হয়ে যায়, তার জন্ম চেষ্টার কিছুমাত্র ক্রটি করছে না। কিন্তু তারা তা পেরে উঠবে না—প্রভূ এ কথা বলছেন।

এটা হচ্ছে চরিত্রের ও পবিত্রতার প্রভাব, সত্যের ও ব্যক্তিত্বের শক্তি।
যতদিন এগুলি আমার থাকবে, ততদিন নিশ্চিম্ব থেকো, কেউ আমার মাথার
কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। প্রভূ বলেছেন, যদি কেউ চেষ্টা করে, সেব্যর্থ হবে।

বইপত্র—বাজে জঞ্চাল লিখে কি হবে ? লোকের অন্তর স্পর্শ করতে হ'লে জীবন চাই, সেইটিই হচ্ছে একমাত্র উপায়; ব্যক্তির ভেতর দিয়ে ভাবের আকর্ষণ অপরের প্রাণে সঞ্চারিত হয়ে যায়। তোমরা তো এখনও ছেলেমাম্য। প্রভু আমাকে প্রভিদিনই গভীর হ'তে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি দিচ্ছেন। কাজ বর, কাজ কর, কাজ কর।…

ওদব বাজে বকুনি ছেড়ে দাও, প্রভুর কথা কও। ভণ্ড ও মাথাপাগলা লোকদের কথা নিয়ে আলোচনা করবার সময় আমাদের নেই—জীবন যে ক্ষণস্থায়ী।

সদাসর্বদা তোমাদের এটি মনে রাখা বিশেষ দরকার যে, প্রত্যেক জাতকে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ চেষ্টায় নিজের উদ্ধারসাধন করতে হবে। স্তরাং অপরের কাছে সাহায্যের প্রত্যাশা ক'রো না। আমি খুব কঠোর পরিশ্রম ক'রে মাঝে মাঝে কিছু কিছু টাকা পাঠাতে পারি—এই পর্যস্ত। যদি তার ওপর ভরদা ক'রে তোমাদের থাকতে হয়, তবে বরং কাজকর্ম বদ্ধ ক'রে দাও। আরও জেনে রাখো যে, আমার ভাব বিস্তার করবার এটি বিশেষ উপযুক্ত জায়গা; আমি যাদের শিক্ষা দেব, তারা হিন্ট হোক, মৃদলমানই হোক, আর গ্রীষ্টানই হোক, আমি তা গ্রাহ্য করি না। যারা প্রভুকে ভালবাদে, তাদেরই দেবা করতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত, জানবে।

আমাকে বাজে থবরের কাগজ আর পাঠিও না, ও দেখলেই আমার গা আঁতকে ওঠে। আমাকে নীরবে ধীরভাবে কাজ করতে দাও—প্রভূ আমার দলে সর্বদা রয়েছেন। ধিদি ইচ্ছা হয় তো সম্পূর্ণ অকপট, সম্পূর্ণ নিঃমার্থ, সর্বোপরি সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে আমার অহসরণ কর। আমার আশীর্বাদ তোমাদের ওপর রয়েছে। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে পরস্পার প্রশংসা-বিনিময় করবার সময় আমাদের নেই। ধখন এই জীবনযুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে, তথন প্রাণভরে কে কতদ্র কি করলাম, তুলনা ক'রব ও পরস্পরের হুখ্যাতি ক'রব। এখন কথা বন্ধ কর; কেবল কাজ—কাজ—কাজ। ভারতে তোমরা স্থায়ী কিছু করেছ, তা তো দেখতে পাচ্ছি না। তোমরা কোন কেল স্থাপন করেছ, তাও দেখতে পাচ্ছি না। তোমরা কোন মন্দির বা হল প্রতিষ্ঠা করেছ—তাও তো দেখছি না। অপুর কেউ তোমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে, তাও কিছু দেখছি না। কেবল কথা কথা কথা—'আমরা খুব বড়, আমরা খুব বড়'—পাগল! আমরা ক্লীব—তা ছাড়া আমরা আর কি প

এই জঘন্ত নাম-যণ ও অন্যান্ত বাজে ব্যাপার—ওগুলিতে আমার কি হবে ? ওগুলি কি আমি গ্রাহ্যের মধ্যে আনি ? আমি দেখতে চাই শত শত ব্যক্তি এদে প্রভূর আশ্রয় নেবে। কোথায় তারা ? আমি তাদের চাই—তাদের দেখতে চাই। তোমরা তো এরপ লোক আমার কাছে এনে দিতে

পাবনি—তোমরা আমায় কেবল নাম-যশ দিয়েছ। নাম-যশ চুলোয় যাক। কাজে লাগো, সাহসী যুবকর্নদ, কাজে লাগো। আমার ভেতর যে কি আগুন জলছে, তার সংস্পর্শে এখনও তোমাদের হৃদয় অগ্নিয় হয়ে ওঠেনি। তোমরা এখন পর্যন্ত আমায় ব্যাতে পাবনি। তোমরা এখনও আলস্থ ও ভোগের প্রাতন রাস্তাতেই চলেছ। দূর ক'রে দাও যত আলস্থ, দূর ক'রে দাও ইহলোক ও পরলোকে ভোগের বাসনা। আগুনে গিয়ে যাঁপ দাও এবং লোককে ভগবানের দিকে নিয়ে এস।

ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করি, আমার ভেতরে যে আগুন জলছে, তা তোমাদের ভেতর জলে উঠুক, তোমাদের মন মুখ এক হোক—ভাবের ঘরে চুরি যেন একদম না থাকে। তোমরা যেন জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতে। মরতে পারো—ইহাই সর্বদা বিবেকানন্দের প্রার্থনা।

পু:—আলাদিলা, কিডি, ডাক্তান বালাজী এবং আর আর সকলকে আমার ভালবাদা জানাবে এবং বলবে তারা যেন রাম খ্যাম যত্ন আমাদের পক্ষে বা বিপক্ষে কি বলছে, এই নিয়ে দিনরাত মাথা না ঘামায়, তারা যেন তাদের সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে কাজে লাগায়। জগতে যত রাম খ্যাম আছে, সকলকে আশীর্বাদ কর, তারা তো শিশু মাত্র, আর তোমরা কাজে লেগে যাও। ইতি—

পু:—সংবাদপত্রের রিপোর্ট সম্বন্ধে বক্তব্য এই, খুব সাবধানে তাদের কথা গ্রহণ করতে হবে। কারণ যদি কোন রিপোর্টারকে দেখা সাক্ষাৎ করতে না দেওয়া হয়, তবে সে গিয়ে যা তা কতগুলি স্বকপোলকল্লিত বাজে গল্প লিখে ছাপিয়ে দেয়। সেই জন্মই তো তোমরা বাল্টিমোর-সংক্রান্ত বাজে খবরগুলো পেয়েছ। লোকগুলো কি ক'রে এসব লেখবার উপাদান পেলে, আমি তো নিজেই তা জানি না। আমেরিকার কাগজগুলো কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে যা খুশি তাই লেখে। বক্তৃতার রিপোর্টগুলোও বার আনা বাজে কথায় ভরা। রিপোর্টাররা নিজেদের কল্পনা থেকে অনেক জিনিস পূরণ ক'রে দেয়। আমেরিকার কাগজ থেকে কিছু তুলে ছাপাবার সময় খুব সাবধান। ইতি—

306

আমেরিকা\* ১২ই জামুআরি, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিকা,

আমি গতকল্য জি. জি-কে পত্র লিখেছি, কিন্তু আরও কতকগুলি কথা বলা দরকার বোধ হচ্ছে—তাই তোমায় লিখছি:

প্রথমতঃ আমি পূর্বে কয়েকথানি পত্রে তোমাদের লিখেছি যে, বই-টই বা থবরের কাগজ প্রভৃতি আর আমায় পাঠিও না, কিন্তু তবু তোমরা পাঠাছে—এতে আমি বিশেষ তৃঃথিত। কারণ আমার ঐগুলি পড়বার এবং ঐগুলি সম্বন্ধে থেয়াল করবার মোটেই সময় নেই। অহ্নগ্রহ ক'রে ওগুলি আর পাঠিও না। আমি মিশুনরী থিওসফিষ্ট বা ঐ ধরনের লোকদের মোটেই আমল দিই না—তারা সবাই যা পারে তা ক্রক। তাদের কথা নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই তাদের দর বাড়ানো হবে। মাল্রাজ-অভিনন্দনের উত্তরটা মিসেস —কে পাঠিয়ে তোমরা ঠিক করনি। তিনি একজন গোঁড়া খ্রীষ্টান, স্ক্রোং গোঁড়াদের সম্বন্ধে ওতে আমি যে সমালোচনা করেছি, তা তাঁর ভাল লাগবে না। যাই হোক, সব ভাল যার শেষ ভাল।

এখন তোমরা চিরদিনের জন্ম জেনে রাথো যে, আমি নাম-যশ বা এরপ বাজে জিনিস একদম প্রাহ্ম করি না। আমি জগতের কল্যাণের জন্ম আমার ভাবগুলি প্রচার করতে চাই। তোমরা খুব বড় কাজ করেছ বটে, কিছু কাজ যতদ্র হয়েছে, তাতে শুধু আমার নাম-যশই হয়েছে। কেবল জগতের বাহবা নেবার জন্মই জাবন ব্যয় করা অপেক্ষা আমার কাছে আমার জীবনের আরও বেশী মূল্য আছে রলে মনে হয়। এসব আহাম্মকির জন্ম আমার মোটেই সময় নেই, জানবে। তোমরা ভারতে ভাবগুলি প্রচারের জন্ম ও সংঘবদ্ধ হবার উদ্দেশ্যে কি কাজ করেছ ?—কই, কিছুই না।

একটি সংঘের বিশেষ প্রয়োজন—যা হিন্দুদের পরস্পর পরস্পরকে সাহাষ্য করতে ও ভাল ভাবগুলির আদর করতে শেখাবে। আমাকে ধলুবাদ দেবার জন্ম কলকাতার সভায় ৫০০০ লোক জড়ো হয়েছিল—অক্যান্ত স্থানেও শত শত লোক সভায় মিলিত হয়েছে—বেশ কথা, কিন্তু তাদের প্রত্যেককে চারটি ক'রে পয়সা সাহাষ্য করতে বল দেখি—অমনি তারা সরে পড়বে। বালস্থান্ত নির্ভরতাই আমাদের জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। যদি কেউ তাদের মৃথের কাছে থাবার এনে দেয়, তবে তারা থেতে থ্ব প্রস্তুত; কারও কারও আবার সেই থাবার গিলিয়ে দিতে পারলে আরও ভাল হয়। আমেরিকা তোমাদের কিছু টাকা-কড়ি পাঠাতে পারবে না—কেনই বা পারবে? যদি তোমরা নিজেরা নিজেকে সাহায্য করতে না পারো, তবে তো তোমরা বাঁচবারই উপযুক্ত নও। তুমি যে জানতে চেয়েছ—আমেরিকার কাছ থেকে বছরে কয়েক হাজার টাকা পাবার নিশ্চিস্ত ভরদা করা যেতে পারে কিনা, তাই পড়ে আমি একেবারে হতাশ হয়ে গেছি। এক পয়দাও পাবে না। সব টাকাকড়ি নিজেদেরই যোগাড় ক'রে নিতে হবে—কেমন, পারবে ?

জনসাধারণের শিক্ষা সম্বন্ধে আমার যে পরিকল্পনা ছিল, আমি উপস্থিত তা ছেড়ে দিয়েছি; ও ধীরে ধীরে হবে। এখন আমি চাই একদল অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত প্রচারক। বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা, সংস্কৃত ও কয়েকটি পাশ্চাত্য ভাষা এবং বেদান্তের বিভিন্ন মতবাদ শিক্ষা দেবার জন্ম মান্ত্রাজে একটি কলেজ করতেই হবে। ওর ম্থপত্রস্বরূপ ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় পত্রিকা হবে, সঙ্গে সঙ্গে ছাপাখানাও থাকবে। এর মধ্যে একটা কিছু কর—তা হলে জানব, তোমরা কিছু করেছ—কেবল আমাকে আকাশে তুলে দিয়ে প্রশংসা করলে কিছু হবে না।

ভোমাদের জাতটা দেখাক যে তারা কিছু করতে প্রস্তত। ভোমরা ভারতে যদি এরপ কিছু করতে না পারো, তবে আমাকে একলা কাজ করতে দাও। জগৎকে দেবার জন্ম আমার কাছে একটি বাণী আছে, যারা ভা আদরপূর্বক নেবে ও কাজে পরিণত করবে, তাদের কাছে সেটি দিয়ে যেতে চাই। কে বা কারা সেটি নেয়, আমি গ্রাহ্ন করি না। 'যারা আমার পিতার কার্য করবে',' তারাই আমার আপনার জন।

ষাই হোক, আবার বলছি, এই জন্ম বিশেষভাবে চেষ্টা ক'রো—একেবারে ছেড়ে দিও না। আমার নাম থুব বড় করতে হবে না। আমি দেখতে চাই আমার ভাবগুলি যেন কাজে পরিণত হয়। সকল মহাপুরুষের চেলারাই চিরকাল উপদেশগুলির সঙ্গে গুরুকে অচ্ছেছভাবে জড়িয়ে ফেলে, এবং

<sup>&</sup>gt; He who doeth the will of my Father etc.—Bible

অবশেষে ব্যক্তির জন্ম তাঁর ভাবগুলি নই হয়ে যায়। এরামক্ষের শিশুগণ যেন এই প্রকার না করেন। এ বিষয়ে তাঁদের সর্বদাই সাবধান থাকতে হবে। তোমরা ভাবগুলির জন্ম কাজ কর, ব্যক্তির জন্ম নয়। প্রভূ তোমাদের আশীর্বাদ করুন।

> সদা আশীর্বাদক বিবেকানন্দ

১৫৬ ( স্বামী ব্রন্ধানন্দকে লিখিত ) ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

2696

প্রাণাধিকেষু,

এক্ষণে বহুত খবরের কাগজ ইত্যাদি এককাট্টা হইয়া গেল। আর পাঠাইবার আবশ্যক নাই। হুজুক এক্ষণে ভারতের মধ্যেই চলুক। বোধ করি, তোমরা এতদিনে কলিকাতায় অসিয়া থাকিবে। তারকদার পত্র শেষ, তারপর আর কোনও সংবাদ নাই।

কালী কলিকাতায় থাকিয়া কাগজপত্র ছাপাইতেছে—নে বড় ভাল কথা, কিন্তু এথানে আর পাঠাইবার আবশুক নাই। তিকিন্তু এই যে দেশময় একটা ছজুক উঠিয়াছে, ইহার আশ্রয়ে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়। অর্থাৎ স্থানে স্থানে branch (শাখা) স্থাপন করিবার প্রয়ত্ত কর। ফাঁকা আওয়াজ না হয়। মাল্রাজবাদীদের সহিত যোগদান করিয়া স্থানে স্থানে সভা প্রভৃতি স্থাপন করিতে হইবে। মে থবরের কাগজ বাহির হইবার কথা হইতেছিল, তাহার কি হইল? থবরের কাগজ চালাইবার তোমার ভাবনা কি আমরা জানি না; এখন লোক যে অল্প। চিঠি লিখে, ইত্যাদি ক'রে সকলের ঘাড়ে গতিয়ে দাও; তার পর গড় গড় ক'রে চলে যাবে। বাহাত্রি দেখাও দেখি। দাদা, মৃক্তি নাই বা হ'ল, ত্রার বার নরককুণ্ডে গেলেই বা। এ কথা কি মিথো?—

মনদি বচদি কায়ে পুণ্যপীয্যপূর্ণ: ত্রিভুবনমূপকারশ্রেণীভিঃ প্রীয়মাণ:। পরগুণপরমাণুং পর্বতীক্বত্য কেচিৎ নিজ্জদি বিকদন্তঃ সন্তি সন্তঃ কিয়ন্তঃ ॥১

নাই বা হ'ল তোমাদের মৃক্তি। কি ছেলেমানষি কথা! রাম রাম! আবার 'নেই নেই' বললে সাপের বিষ ক্ষয় হয়ে যায় কি না ? ও কোন্ দিশী বিনয়—'আমি কিছু জানি না, আমি কিছুই নই'—ও কোন্ দিশী বৈরাগ্যি আর বিনয় হে বাপ! ও রকম 'দীনাহীনা' ভাবকে দ্র ক'রে দিতে হবে! আমি জানিনি তো কোন্ শালা জানে ? তুমি জান না তো এতকাল করলে কি ? ও-সব নান্তিকের কথা, লক্ষীছাড়ার বিনয়। আমরা সব করতে পারি, সব ক'রব; যার ভাগ্যে আছে, সে আমাদের সঙ্গে হুহুকারে চলে আসবে, আর লক্ষীছাড়াগুলো বেড়ালের মতো কোণে বদে মেউ মেউ করবে।

এক মহাপুরুষ লিখছেন, 'আর কেন ? হুজুক খুব হ'ল, ঘরে ফিরে এস।' বেকুব, তোকে মরদ বলতুম, যদি একটা ঘর ক'রে আমায় ডাকতে পারতিস্। ও-সব আমি দশ বৎসর দেখে দেখে পাকা হয়ে গেছি। কথায় আর চিঁড়ে ভেজে না। যার মনে সাহস, হৃদয়ে ভালবাসা আছে, সে আমার সঙ্গে আস্থক; বাকি কাউকে আমি চাই না, মার কুপায় আমি একা এক লাখ আছি--বিশ লাথ হব। আমার একটি কাজ হয়ে গেলেই আমি নিশ্চিস্ত। রাথাল ভায়া, তুমি উত্যোগ ক'রে সেইটি ক'রে দেবে—মা-ঠাকুরানীর জন্য একটা জায়গা। আমার টাকাকড়ি সব মজুত; খালি তুমি উঠে পড়ে লেগে একটা জমি দেখে শুনে কেনো। জ্বমির জন্ম ৩।৪ অথবা ৫ হাজার পর্যন্ত লাগে তো ক্ষতি নাই। ঘর-ছার একণে মাটির ভাল। একতলা কোঠার চেয়ে মাটির ঘর ঢের ভাল। ক্রমে ঘর-ছার ধীরে ধীরে উঠবে। যে নামে বা রকমে জমি কিনলে অনেক দিন চলবে, তাই উকিলদের পরামর্শে করিবে। আমার দেশে যাওয়া অনিশ্চিত। দেখানেও ঘোরা, এখানেও ঘোরা ; তবে এখানে পণ্ডিতের সঙ্গ, দেখানে মূর্থের সঙ্গ—এই স্বৰ্গ-নরকের ভেদ। এদেশের লোকে এককাট্টা হয়ে কাৰ্চ্চ করে, আর আমাদের দকল কাজ বৈরিগ্যি ( অর্থাৎ কুড়েমি ), হিংদা প্রভৃতির মধ্যে পড়ে চুরমার।

<sup>&</sup>gt; কতকগুলি সাধু আছেন, যাঁহারা কায়মনোবাকো পুণারূপ অমৃতে পূর্ণ হইয়া, নানাপ্রকার উপকার করিয়া, ত্রিভূবনকে প্রীত করিয়া, পরের গুণ পরমাণুতুল্য অল হইলেও উহাকে পাহাড়ের মতো বাড়াইয়া নিজ হাণয়ের বিকাশ সাধন করেন।

হরমোহন মধ্যে মধ্যে এক দিগ্গন্ধ পত্র লেখেন—তা আমি অর্থেক পড়তে পারি না, ইহা আমার পক্ষে পরম মদল। কারণ অধিকাংশ খবরই এই ডৌলের—যথা 'অম্ক ময়রার দোকানে বদে অম্ক ছেলেরা আপনার বিরুদ্ধে এই সকল কথা বলিভেছিল, আর তাহাতে আমি অসহ্য বোধে তাহার সহিত কলহ করিলাম ইতি।' আমার পক্ষসমর্থনের জন্ম তাহাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু জেলে-মালা আমার সম্বন্ধে কে কি বলিভেছে, ইহা সবিশেষ শুনিবার বিশেষ বাধা এই যে—'সল্লেচ কালো বহবন্চ বিল্লাং' (সময় অল্ল, বিল্ল অনেক)।…

একটা Organized Society ( সংঘবদ্ধ সমিতি ) চাই। শশী ঘরকরা দেখুক, সাক্তাল টাকাকড়ি বাজারপত্রের ভার নিক, শরং সেকেটারি হোক অর্থাৎ চিঠিপত্র সব লেখা ইত্যাদি। একটা ঠিকানা কর, মিছে হালাম কি ক'রছ—ব্বতে পারলে কি না ? খবরের কাগজে ঢের হয়ে গেছে, এক্ষণে আর দরকার নাই। এক্ষণে তোমরা কিছু কর দিকি দেখি। যদি একটা মঠ বানাতে পারো, তবে বলি বাহাত্র, নইলে ঘোড়ার ডিম। মাল্রাজের লোকদের সঙ্গে যুক্তি ক'রে কাজ করবে। তাদের কাজ করবার অনেক শক্তি আছে। এবারকার মহোৎসব এমনি হুজুক ক'রে করবে বে, এমন আর কথনও হয় নাই। খাওয়াদাওয়ার হুজুক যত কম হয়, তুতই ভাল। দাড়া-প্রসাদ, মালসা ভোগ যথেই। স্বরেশ দন্তর 'শ্রীরামক্বফ্ট-জ্রীবনী' পাঠ করিলাম। খুব ভাল; তবে—প্রভৃতি উদাহরণগুলি ছাপিয়েছেন কেন ? কি মহাপাপ, ছি ছি!

আমি একটা ইংরেজীতে রামকৃষ্ণের জীবনী very short (অতি সংক্ষিপ্ত)
লিখিয়া পাঠাইতেছি। সেটা ছাপাইয়া ও বঙ্গাহ্মবাদ করিয়া মহোৎসবে বিক্রি
করিবে, বিতরণ করিলে লোকে পড়ে না। কিঞ্চিৎ দাম চাই। খুব ধুমধামের
সঙ্গে মহোৎসব করিবে। কিছু collection (চাঁদা) নেবে। তাতে ছ এক
হাজার টাকা হ'তে পারবে। তা হ'লে মা-ঠাকুরানীর জমির উপর দম্ভরমত
ঘর-ঘার হয়ে যাবে। ইতি

চৌরদ বৃদ্ধি চাই, তবে কাজ হয়। যে গ্রামে বা শহরে যাও, যেখানে দশজন লোক পরমহংসদেবকে শ্রদ্ধান্তক্তি করে, দেখানেই একটা সভা স্থাপন করিবে। এত গ্রামে গ্রামে কি ভেরেণ্ডা ভাজলে নাকি? হরিসভা প্রভৃতি-গুলোকে ধীরে ধীরে 'স্বাহা' করতে হবে। কি ব'লব ভোদের ? আর একটা ভূত যদি আমার মতো পেতৃম! ঠাকুর কালে দব জুটিয়ে দেবেন। ···শক্তি থাকলেই বিকাশ দেখাতে হবে। ···মুক্তি-ভক্তির ভাব দ্র ক'রে দে। এই একমাত্র রান্তা আছে ছনিয়ায়—পরোপকারায় হি দতাং জীবিতং পরার্থং প্রাক্ত উৎস্তেজং (পরোপকারের জগ্রুই সাধুদিগের জীবন, প্রাক্ত ব্যক্তি পরের জগ্রুই তা উৎদর্গ করবেন)। তোমার ভাল করলেই আমার ভাল হয়, দোদরা আর উপায় নেই, একেবারেই নেই। 'হে ভগবান, হে ভগবান!' আরে ভগবান হেন করবেন, তেন করবেন—আর তুমি বদে বদে কি করবে ? ··· তুই ভগবান, আমি ভগবান, মাহুষ ভগবান ছনিয়াতে দব করছে; আবার ভগবান কি গাছের উপর বদে আছেন? এই তো বৃদ্ধির দৌড়, তারপর — ··· যদি কল্যাণ চাদ, ওদব হিংদে ঝগড়া ছেড়ে দিয়ে কাজে লেগে যা। যারা তা করতে পারবে না, তাদের বিদায় ক'রে দে।

বিমলা াশা সাত্তেলের লিখিত এক পুস্তক পাঠিয়েছেন এবং লিখেছেন ষে, শশীবাবুর সাংসারিক অবস্থা অত্যস্ত থারাপ—তাই জন্য তাঁর পুস্তকের যদি এ **দেশে কেহ কেহ সহায়তা করে। দাদা, দে পুঁথি হ'ল বাঙলা ভাষায়**— এদেশের লোক কি সাহায্য করবে ? প্রে পড়ে বিমলা অবগত হয়েছেন যে, এ তুনিয়াতে যত লোক আছে, তারা সকলে অপবিত্র এবং তাদের প্রকৃতিতে আসলে ধর্ম হবার জো-টি নাই, কেবল ভারতবর্ষের একমৃষ্টি ব্রাহ্মণ যারা আছেন, তাঁদেরই ধর্ম হ'তে পারবে। আবার তাঁদের মধ্যে শনী ( সাণ্ডেল ) আর বিমলাচরণ—এঁরা হচ্ছেন চন্দ্রফারপ। সাবাস, কি ধর্মের জোর রে বাপ ় বিশেষ বাঙলা দেশে ঐ ধর্মটা বড়ই সহজ। অমন সোজা রাস্তা তো আর নাই। তপ-জপের সার সিদ্ধান্ত এই যে, আমি পবিত্র আর সব অপবিত্র 🖠 পৈশাচিক ধর্ম, রাক্ষদী ধর্ম, নারকী ধর্ম ! যদি আঘেরিকার লোকের ধর্ম হ'তে পাবে না, যদি এদেশে ধর্ম প্রচার করা ঠিক নয়, ভবে তাহাদের সাহায্য-গ্রহণে আবশ্রক কি ? এদিকে অযাচিত বৃত্তির ধুম, আবার পুঁথিময় আক্ষেপ, আমায় কেউ কিছু দেয় না। বিমলা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, যথন ভারতহৃদ্ধ লোক শশী ( সাত্তেল ) আর বিমলার পদপ্রান্তে ধনরাশি ঢেলে দেয় না, তথন ভারতের সর্বনাশ উপস্থিত। কারণ, শশী বাবু স্ক্ম ব্যাখ্যা অবগত আছেন এবং বিমনা তৎপাঠে নিশ্চিত অবগত হয়েছেন যে, তিনি ছাড়া এ পৃথিবীভে আর কেহই পবিত্র নাই। এ রোগের ঔষধ কি ? বলি, শনী বাবুকে মালাবারে

যেতে বলো। সেধানকার রাজা সমস্ত প্রজার জমি ছিনিয়ে নিয়ে ব্রাহ্মণগণের চরণার্পণ করেছেন, গ্রামে গ্রামে বড় বড় মঠ, চর্ব্য চুন্তু খানা, আবার নগদ।… ভোগের সময় বান্ধণেতর জাতের স্পর্ণে দোষ নাই—ভোগ দাক হলেই হ্মান; কেন না ব্রাহ্মণেতর জাতি অঁপবিত্র—অগ্য সময় তাদের স্পর্শ করাও নাই। এক শ্রেণীর সাধু সন্ন্যাসী আর ব্রাহ্মণবদমাশ দেশটা উৎসন্ন দিয়েছে। 'দেহি দেহি' চুরি-বদমাশি—এরা আবার ধর্মের প্রচারক! পয়সা নেবে, সর্বনাশ করবে, আবার বলে 'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না'—আর কাজ তো ভারি— 'আলুতে বেগুনেতে যদি ঠেকাঠেকি হয়, তা হ'লে কতক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড বুসাতলে যাবে ?' '১৪ বার হাতে মাটি না করিলে ১৪ পুরুষ নরকে যায়, কি ২৪ পুরুষ ?'—এই সকল তুরহ প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছেন আজ ত্ব হাজার বংসর ধরে। এদিকে 1 of the people are starving ( সিকি ভাগ লোক না থেতে পেয়ে মরছে )। ৮ বংসরের মেয়ের সঙ্গে ৩০ বংসরের পুরুষের বে দিয়ে মেয়ের মা-বাপ আহ্লাদে আটথানা।···আবার ও কাজে মানা করলে বলেন, আমাদের ধর্ম ধায়! ৮ বৎসরের মেয়ের গভাধানের যাঁরা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন, তাঁদের কোন দেশী ধর্ম ? আবার অনেকে এই প্রথার জ্বন্ত মুসলমানদের ঘাড়ে দোষ দেন। মুসলমানদের দোষ বটে !! সব গৃহ্যস্ত্রগুলো পড়ে দেখ দেখি, 'হন্তাৎ যোনিং ন গৃহতি' ষতদিন, ততদিন কন্তা, এর পূর্বেই তার বে দিতে হবে। সমস্ত গৃহস্থতেরই এই व्यारिम ।

বৈদিক অশ্বমেধ যজ্জের ব্যাপার স্মরণ কর—'তদনস্তরং মহিষীং অশ্ব-সন্নিধৌ পাতয়েং' ইত্যাদি! আর হোতা পোতা ব্রহ্মা উদ্যাতা প্রভৃতিরা বেডোল মাতাল হয়ে কেলেকারি ক'রত। বাবা, জানকী বনে গিয়েছিলেন, রাম একা অশ্বমেধ করলেন—শুনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেম বাবা!

এ কথা সমস্ত ত্রাহ্মণেই আছে—সমস্ত টীকাকার স্বীকার করেছেন। না করবার জো-টি কি!

এ সকল কথা বলবার মানে এই—প্রাচীনকালে তের ভাল জিনিস ছিল, খারাপ জিনিসও ছিল। ভালগুলি রাখতে হবে, কিন্তু আসছে যে ভারত— Future India—Ancient India-র (ভবিশ্বৎ ভারত প্রাচীন ভারতের) অপেকা অনেক বড় হবে। যেদিন রামকৃষ্ণ জন্মেছেন, সেইদিন থেকেই Modern India ( বর্তমান ভারত )—সত্যযুগের আবির্ভাব ! আর তোমরা এই সত্যযুগের উদ্বোধন কর—এই বিশ্বাদে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।

তাইতেই যখন তোমরা বলো, রামকৃষ্ণ অবতার, আবার তারপরই বলো, আমরা কিছুই জানি না, তখনই আমি বলি, liar (মিপ্যাবাদী), চোর, রুট বিলকুল। যদি রামকৃষ্ণ পরমহংস সত্য হন, তোমরাও সত্য। কিন্তু দেখাতে হবে। তেনোদের সকলের ভেতর মহাশক্তি আছে, নান্তিকের ভেতর ঘোড়ার ডিম আছে। যারা আন্তিক, তারা বীর; তাদের মহাশক্তি বিকাশ হবে। ত্নিয়া ভেসে যাবে—'দয়া দীন উপকার'—মাকুষ ভগবান, নারায়ণ—আত্মায় স্ত্রী পুং নপুং ব্রহ্মক্ষত্রাদি ভেদ নাই—ব্রহ্মাদিন্তম্ব পর্যন্ত নারায়ণ। কীট less manifested (অল্ল অভিব্যক্ত), ব্রহ্ম more manifested (অধিক অভিব্যক্ত)। Every action that helps a being manifest its divine nature more and more is good; every action that retards it, is evil.

The only way of getting our divine nature manifested is by helping others do the same.

If there is inequality in nature, still there must be equal chance for all—or if greater for some and for some less—the weaker should be given more chance than the stronger.

অর্থাৎ চণ্ডালের বিভাশিক্ষার যত আবশ্যক, ব্রাহ্মণের তত নহে। যদি ব্রাহ্মণের ছেলের একজন শিক্ষকের আবশ্যক, চণ্ডালের ছেলের দশ জনের আবশ্যক। কারণ যাহাকে প্রকৃতি স্বাভাবিক প্রথন করেন নাই, তাহাকে অধিক সাহায্য করিতে হইবে। তেলা মাথায় ডেল দেওয়া পাগলের কর্ম। The poor, the down-trodden, the ignorant, let these be your God. °

<sup>&</sup>gt; যে-কোন কাজ জীবের ব্রহ্মভাব পরিক্ষৃট করবার সহায়তা করে, তাই ভাল। যে-কোন কাজে তার বাধা হয় তাই মন্দ। আমাদের ব্রহ্মভাব পরিক্ষৃট করবার একমাত্র উপায়—অপরকে ঐ বিষয়ে সাহায্য করা। প্রকৃতিতে বৈষম্য থাকলেও সকলের সমান স্বিধা থাকা উচিত। কিন্তু যদি কাকেও অধিক, কাকেও কম স্বিধা দিতেই হয়, তবে বলবান অপেক্ষা প্র্বলকে অধিক স্থবিধা দিতে হবে।

ন পরিন্র, পদদলিত, অজ্ঞ—ইহারাই তোমার ঈখর হউক।

ষহা দক সামনে—সাবধান! ঐ দকে সকলে পড়ে মারা যায়— ঐ দক হচ্ছে বে— হিঁ ছব ( এখনকার ) ধর্ম বেদে নাই, প্রাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মৃক্তিতে নাই—ধর্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে । [ এখনকার ] হিঁ ছব ধর্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়—ছুঁৎমার্গে; আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না, বস্ । এই যোর বামাচার ছুঁৎমার্গে পড়ে প্রাণ খুইও না । 'আত্মবৎ সর্বভূতের্' কি কেবল পুঁথিতে থাকিবে না কি ? যারা এক টুকরা রুটি গরীবের মুখে দিতে পারে না, তারা আবার মৃক্তি কি দিবে! যারা অপরের নিঃখাসে অপবিত্র হয়ে যার, তারা আবার অপরকে কি পবিত্র করিবে ? ছুঁৎমার্গ is a form of mental disease ( একপ্রকার মানসিক ব্যাধি ), সাবধান! All expansion is life, all contraction is death. All love is expansion, all selfishness is contraction. Love is therefore the only law of life. He who loves lives, he who is selfish is dying. Therefore love for love's sake, because it is only law of life, just you breathe to live.' This is the secret of নিছাম প্রেম, কর্ম প্রভৃতির রহস্ত )

শনীর (সাণ্ডেল) যদি কিছু উপকার করিতে পারো চেটা করিবে। সে অতি উদার ব্যক্তি ও নিষ্ঠাবান, তবে সঙ্কীর্ণপ্রাণ। পরত্বংথকাতরতা সকলের ভাগ্যে হয় না। রামকৃষ্ণাবতারে জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম। অনস্ত জ্ঞান, অনস্ত প্রেম, অনস্ত কর্ম, অনস্ত জীবে দয়া। তোরা এখনও ব্যতে পারিসনি। শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কন্চিৎ (কেহু কেহু আ্ত্মার বিষয় শুনিয়াও ইহাকে জানিতে পারে না)। What the whole Hindu race has thought in ages, he lived in one life. His life is the living commentary to the Vedas of all the nations. ক্রমশঃ লোকে ব্রবে—

<sup>&</sup>gt; সর্বপ্রকার বিস্তারই জীবন, সর্বপ্রকার সন্ধার্ণতাই মৃত্যু। যেখানে প্রেম, সেখানেই বিস্তার; যেখানে স্বার্থপরতা, সেখানেই সন্ধোচ। অতএব প্রেমই জীবনের একমাত্র বিধান। যিনি প্রেমিক, তিনিই জীবিত; যিনি স্বার্থপর, তিনি মরণোমুখ। অতএব ভালবাসার জন্ম ভালবাসো, কারণ প্রেমই জীবনের একমাত্র নীতি, বাঁচিয়া থাকার জন্ম যেমন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস।

২ সমগ্র হিন্দুজাতি যুগ যুগ ধরিয়া বে চিস্তা করিয়া আসিয়াছে, তিনি এক জীবনেই সেই সমৃদয় ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার জীবন সকল জাতির শাস্ত্রসমূহের জীবস্ত ভার । ১

আমার পুরনো বোল—struggle, struggle up to light. Onward (প্রাণপণ সংগ্রাম ক'রে আলোর দিকে অগ্রসর হও)। অলমিতি— দাস নরেন্দ্র

109

# (মিদেদ ওলি বুলকে লিখিত)

ক্ৰকলিন\*

২০শে জামুআরি, ১৮৯৫

পৃথিবী ঘুরছে, ঐ ঘোরাতেই এই ভ্রম উৎপন্ন হচ্ছে যে স্থ্ ঘুরছে; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে স্থ্ ঘুরছে না। সেইরপ প্রকৃতি বা মায়া বা স্বভাব ঘুরছে, পরিণাম প্রাপ্ত হচ্ছে, আবরণের পর আবরণ উন্মোচন করছে, এই মহান্ গ্রন্থের পাতার পর পাতা উলটে যাচ্ছে—এদিকে দাক্ষিম্রপ আত্মা অবিচলিত ও অপরিণামী জ্ঞানস্থাপানে বিভোর আছেন। যত জীবাত্মা পূর্বে ছিল বা বর্তমানে আছে বা ভবিশ্বতে থাকবে, দকলেই বর্তমান কালে রয়েছে, আর জড় জগতের একটি উপমা ব্যবহার ক'রে বলা যায় যে, ভারা দকলেই এক জ্যামিতিক বিন্দৃতে রয়েছে। যেহেতু আত্মাতে দেশের ভাব থাকতে পারে না, দেইহেতু যারা দকলে আমাদের ছিলেন, আমাদের রয়েছেন এবং আমাদের হবেন, তারা দকলেই আমাদের দক্ষে সর্বদাই রয়েছেন,

সর্বদাই ছিলেন এবং সর্বদাই থাকবেন। আমরা তাঁদের মধ্যে রয়েছি এবং তাঁরাও আমাদের মধ্যে রয়েছেন।

এই কোষগুলির কথা ধরুন। যদিও এরা প্রত্যেকটি
পৃথক্, তথাপি সকলেই ক ও খ (দেহ ও প্রাণ)—
এই ছই বিন্দৃতে সম্মিলিত রয়েছে। সেথানে তারা
এক। প্রত্যেকেরই এক একটা আলাদা আলাদা
ব্যক্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু সকলেই ঐ কথ নামক অক্ষে
(axis) সম্মিলিত। কোনটাই সেই অক্ষকে ছেড়ে
থাকতে পারে না, আর ঐ সকল কোষের পরিধি যতই

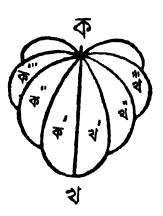

ভগ্ন বা ছিন্নভিন্ন হোক না কেন, ঐ অক্ষে দাঁড়িয়ে আমরা এর মধ্যে ষে-কোন ঘরে ঢুকতে পারি। এই অক্ষটিই ঈশ্বর (ব্রহ্ম ও শক্তি)। এইথানেই আমরা তাঁর সঙ্গে এক; এতেই সকলের সঙ্গে সকলের যোগ, আর সকলেই সেই ভগবানে সম্মিলিত।

একখানা মেঘ চাঁদের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, তাতে এই ভ্রমের উৎপত্তি হচ্ছে যে চাঁদটাই চলেছে। তেমনি প্রকৃতি, দেহ, জড়বস্তু—এইগুলি সচল, গতিশীল; এদের গতিতেই এই ভ্রম উৎপন্ন হচ্ছে যে, আত্মা গতিশীল। স্থতরাং অবশেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যে সহজাত জ্ঞান (অথবাপ্রেরণা?) দারা সর্বজাতির উচ্চনীচ সব রক্মের লোক, মৃতব্যক্তিদের অন্তিত্ব নিজেদের কাছেই অম্ভব ক'রে এসেছে, যুক্তির দৃষ্টিতেও তা সত্য।

প্রত্যেক জীবাত্মাই এক একটা নক্ষত্রস্বরূপ, আর এই নক্ষত্রবাজি ঈশ্বরূপ দেই অনস্ত নির্মল নীল আকাশে বিগ্রন্থ বয়েছে। দেই ঈশ্বরই প্রত্যেক জীবাত্মার মূলস্বরূপ, তিনি প্রত্যেকের ধর্ণার্থ স্বরূপ, প্রত্যেকের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব তিনিই। কতকগুলি জীবাত্মারূপ তারকা— যারা আমাদের দিগস্থের বাইরে চলে গেছেন, তাঁদের সন্ধানেই ধর্ম জিনিসটার আরম্ভ; আর এই অহসন্ধান সমাপ্ত হ'ল— যথন তাঁদের সকলকেই ভগবানের মধ্যে পাওয়া গেল এবং আমরা আমাদের নিজেদেরও যথন তাঁর মধ্যে পেলাম। স্ভব্যাং ভিতরের কথা হচ্ছে এই যে, আপনার পিতা যে জীর্ণ বন্ধ পরিধান করেছিলেন, তা ত্যাগ করেছেন এবং অনস্ক্রকাল ষেখানে ছিলেন, সেখানেই অবস্থিত রয়েছেন। তিনি কি এ জগতে বা অন্ত কোন জগতে আর একটি এরপ শুল্প

প্রস্তুত ক'রে পরিধান করবেন ? আমি ভগবৎসমীপে হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করছি, যে পর্যন্ত না পূর্ণ জ্ঞানের সহিত তিনি তা না করতে পারছেন, তাঁকে যেন আর তা না করতে হয়। প্রার্থনা করি, কাউকে যেন তার নিজক্বত পূর্ব কর্মের অদৃশ্র শক্তিতে পরিচালিত হয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোথাও না যেতে হয়। প্রার্থনা করি, সকলেই যেন মৃক্ত হ'তে পারে অর্থাৎ জানতে পারে যে, আমরা মৃক্ত। আর যদি বা আবার স্বপ্ন দেখতে হয়, তবে তাদের সে স্বপ্ন যেন শাস্তি ও আনন্দপূর্ণ হয়। ইতি

বিবেকানন্দ

266

নিউইয়র্ক\* ২৪শে জাহুআরি, ১৮৯৫

প্রিয় মিদেদ বুল,

মনে হয়—এ বংসর আমার অতিরিক্ত পরিশ্রম হচ্ছে, কারণ অবসাদ অহভব করছি। এক দফা বিশ্রামের থুব বেশী দরকার। স্থতরাং মার্চ মাসের শেষভাগে বস্টনের কাজে হাত দেওয়ার সম্বন্ধে আপনার প্রস্তাবটি সমীচীন বটে। এপ্রিলের শেষাশেষি আমি ইংলও যাত্রা ক'রব।

ক্যাট্দ্কিল অঞ্চলে অতি অল্পন্তা বিস্তীর্ণ ভূমিথগু পাওয়া থৈতে পারে।
একশত-এক একর পরিমাণ একটি জমি আছে; মূল্য মাত্র ত্-শ ডলার। অর্থ
মজ্ত রয়েছে। কিন্তু জমি আমার নামে তো আর কিনতে পারি না। এ
দেশে আপনিই আমার একমাত্র সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন বন্ধু। আপনি সম্মত
হ'লে ঐ জমিটি আপনার নামে ক্রয় করি। গ্রীম্মকালে শিক্ষার্থীরা ওথানে
গিয়ে ইচ্ছামত কুটির নির্মাণ বা শিবির রচনা ক'রে ধ্যানাভ্যাস করতে
পারবে। পরে অর্থসংগ্রহে সক্ষম হ'লে তারা সেথানে পাকা ঘর নির্মাণ
করতে পারবে।

কাল এ-মাসের শেষ রবিবাসরীয় বক্তৃতা। আগামী মাসের প্রথম রবিবারে বক্তৃতা হবে ব্রুকলিন শহরে, অবশিষ্ট তিনটি নিউইয়র্কে। এ বৎসরের মতো নিউইয়র্ক-বক্তৃতাবলী এখানেই শেষ ক'রব।

প্রাণ ঢেলে থেটেছি। আমার কাজের মধ্যে সভ্যের বীজ বদি কিছু থাকে, কালে তা অঙ্কুরিত হবেই। অতএব আমি নিশ্চিস্ত—সকল বিষয়েই। বক্তৃতা এবং অধ্যাপনায় আমার বিভ্ঞা এসে বাচ্ছে। ইংলণ্ডে কয়েক মাস কাজ করার পর ভারতবর্বে ফিরে গিয়ে বংসর-কয়েকের জন্ম অথবা চিরতরে গা ঢাকা দেব। আমি বে 'নিক্ষা সাধু' হয়ে থাকিনি, সে বিষয়ে অস্তর থেকে আমি নিঃসন্দেহ। একটি লেখবার খাতা আমার আছে। এটি আমার সঙ্গে পৃথিবীময় ঘুরেছে। দেখছি সাত বংসর পূর্বে এতে লেখা রয়েছে: এবার একটি একান্ত স্থান খুঁজে নিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় পড়ে থাকতে হবে। কিন্তু তা হ'লে কি হয়, এই সব কর্মভোগ বাকি ছিল! আমার বিশাস, এবার কর্মক্ষয় হয়েছে, এবং ভগবান আমাকে প্রচারকার্য তথা শুভকর্মের বন্ধন থেকেও অব্যাহতি দেবেন।

আত্মাই এক এবং অথগু সন্তাম্বরপ আর সব অসৎ—এই জ্ঞান হয়ে গেলে কি আর কোন ব্যক্তি বা বাসনা মানসিক উদ্বেগের হেতু হ'তে পারে ? মায়ার প্রভাবেই পরোপকার ইত্যাদি থেয়ালগুলো আমার মাথায় ঢুকেছিল, এখন আবার সরে যাছে। চিত্তভদ্ধি অর্থাৎ চিত্তকে জ্ঞানলাভের উপযোগী করা ছাড়া কর্মের যে আর কোন সার্থকতা নেই—এ বিষয়ে আমার বিখাস ক্রমশঃ দৃঢ় হছে।

ত্নিয়া তার ভাল মন্দ নিয়ে নানা রূপে চলতে থাকবে। ভাল মন্দ শুধ্
নৃতন নামে ও নৃতন স্থানে দেখা দেবে। নিরবচ্ছির প্রশাস্তি ও বিপ্রামের
জন্ত আমার হাদয় ত্যিত। 'একাকী বিচরণ কর! একাকী বিচরণ কর!
বিনি একাকী অবস্থান করেন, কাহারও সহিত কদাচ তাঁহার বিরোধ হইতে
পারে না। তিনি অপরের উদ্বেগের হেতু হন না, অপরেও তাঁহার উদ্বেগের
হেতু হন না।' সেই ছির বস্থ (কৌপীন), মৃত্তিত মন্তক, তরুতলে শয়ন ও
ভিক্লার-ভোজন—হায়! এগুলিই এখন আমার তীত্র আকাজ্ঞার বিষয়!
শত অপূর্ণতা সদ্বেও সেই ভারতভূমিই একমাত্র স্থান, যেখানে আত্মা তার
মৃক্তির সন্ধান পায়—ভগবানের সন্ধান পায়। পাশ্চাত্যের এ-সব আড়ম্বর সর্বথা
অন্তঃ সারাশ্যা ও আ্থার বন্ধন। জীবনে আর কখনও এর চেয়ে তীত্রভাবে
জগতের অসারতা অন্তর্ভব করিনি। ভগবান সকলের বন্ধন ছির ক'রে দিন
—সকলেই মায়া-মৃক্ত হোক, ইহাই বিবেকানন্দের চিরস্তন প্রার্থনা।

696

( भिन भित्री दिनक निश्वि )

54 W. 33rd Street, N. Y\*. >লা ফ্রেক্ডখারি, ১৮৯৫

প্রিয় ভগিনি,

এইমাত্র তোমার স্থলর পত্রখানি পাইলাম। মাদার চার্চ কনসাটে যাইতে পারেন নাই শুনিয়া অতীব ত্র:খিত হইলাম। নিদ্ধামভাবে কাজ করিতে বাধ্য হওয়াও সময়ে সময়ে উত্তম সাধন—যদিও তাহাতে নিজক্বত কর্মের ফলভোগ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

ভিগিনী জোদেফাইন লক্ও একখানি হুন্দর চিঠি লিখিয়াছেন। ভোমার সমালোচনাগুলি পড়িয়া আমি মোটেই তৃ:খিত হই নাই, বরং বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। দেদিন মিদ থার্সবির বাড়ীতে এক প্রেদ্রবিটেরিয়ান ভদ্রলোকের দহিত আমার তুম্ল তর্ক হইয়াছিল। যেমন হইয়া থাকে, ভদ্রলোকটি অত্যন্ত উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া গালাগালি আরম্ভ করিলেন। যাহা হউক, মিদেদ বুল আমাকে এজন্য পরে খুব ভর্ণনা করিয়াছেন, কারণ এগুলি আমার কাজের পক্ষে ক্তিকর। তোমারও মত ঐ প্রকার বলিয়া বোধ হইতেছে।

তুমি যে এ দয়দ্ধে ঠিক এই সময়েই লিধিয়াছ, ইহা আনন্দের বিষয়, কারণ আমি ঐ বিষয়ে য়থেই ভাবিতেছি। প্রথমতঃ আমি এই সকল ব্যাপারের জন্ম আদি তঃথিত নই; হয়তো তুমি ইহাতে বিরক্ত হইবে—হইবার কথা বটে। সাংসারিক উন্নতির জন্ম মধুরভাষী হওয়া যে কত ভাল, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। আমি মিইভাষী হইতে ষথাসাধ্য চেষ্টা করি, কিছু যথন উহাতে আমার অন্তরন্থ সভ্যের সহিত একটা উৎকট রকমের আপস করিতে হয়, তথনই আমি থামিয়া যাই। আমি বিনম্ন দীনতায় বিশাসী নহি—সমদশিত্বের ভক্ত!

সাধারণ মানবের কর্তব্য—তাহার 'ঈশ্বর'—সমাজের সকল আদেশ পালন করা; কিন্তু জ্যোতির তনয়গণ কথনও সেরূপ করেন না। ইহা একটি চিরন্তন নিয়ম। একজন নিজেকে পারিপার্শিক অবস্থা ও সামাজিক মতা-মতের সহিত বাপ থাওয়াইয়া সর্বকল্যাণপ্রদ সমাজের নিকট হইতে স্ববিধ হুখসম্পদ পায়; অপর ব্যক্তি একাকী থাকিয়া সমাজকে তাঁহার দিকে টানিয়া লন।

সমাজের দলে যে নিজেকে থাপ থাওয়াইয়া চলে, তাহার পথ কুরুমান্ডীর্ণ, আর যে তাহা করে না, তাহার পথ কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু লোকমতের উপাদকেরা পলকেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়; আর দত্যের তনয়গণ চিরজীবী।

আমি সভ্যকে একটা অনম্ভশক্তিসম্পন্ন জাবক (corrosive) পদার্থের দহিত তুলনা করি; উহা যেখানে পড়ে, দেখানেই ক্ষয় করিতে করিতে নিজের পথ করিয়া লয়—নরম জিনিসে শীঘ্র, শক্ত গ্র্যানাইট পাথরে বিলম্বে; কিছ পথ করিয়া লইবেই। যলিখিতং তল্লিখিতম্। ভগিনি, আমি যে প্রত্যেকটি ঘোর মিধ্যার সহিত মিষ্টবাক্যে আপস করিতে পারি না, সেজ্ঞ আমি অত্যন্ত হু:খিত। কিন্তু আমি তাহা পারি না। সারাজীবন এজন্য ভূগিয়াছি, তবু তাহা করিতে পারি না। আমি বারবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু পারি নাই। ঈশ্বর মহিমময়, তিনি আমাকে মিথ্যাচারী হইতে দিবেন না। অবশেষে উহা ছাড়িয়া দিয়াছি। এক্ষণে যাহা ভিতরে আছে, তাহাই ফুটিয়া উঠুক। আমি এমন কোন পথ পাই নাই, ষাহা দকলকে খুশী করিবে; স্থতরাং আমি স্বরূপতঃ যাহা, তাহাই আমাকে থাকিতে হইবে- আমায় নিজ অন্তরাত্মার নিকট থাটি থাকিতে হইবে; 'যৌবন ও দৌন্দর্য নশ্বর, জীবন ও ধনসম্পত্তি নশ্বর, নাম্যশণ্ড নশ্বর, এমন কি পর্বতও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধূলিকণায় পরিণত হয়; বন্ধুত্ব ও প্রেম ক্ষণস্থায়ী, একমাত্র সভ্যই চিরস্থায়ী।' হে সভ্যরূপী ঈশ্বর, তুমিই আমার একমাত্র পথ-প্রদর্শক হও। আমার ষথেষ্ট বয়দ হইয়াছে, এখন আর মিষ্ট মধু হওয়া চলে না। আমি ষেমুন আছি, ষেন তেমনই থাকি। 'হে সন্ন্যাসি, তুমি নির্ভয়ে দোকানদারি ত্যাগ করিয়া, শক্র-মিত্র কাহাঁকৈও গ্রাহ্ম না করিয়া সত্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ থাকো।' এই মৃহুর্ত হইতে আমি ইহামূত্রফলভোগবিরাগী হইলাম—'ইহলোক এবং পরলোকের যাবতীয় অসার ভোগনিচয়কে পরিত্যাগ কর।' হে সত্য, একমাত্র তুমিই আমার পথপ্রদর্শক হও। আমার ধনের কামনা নাই, নাম্যশের কামনা নাই, ভোগের কামনা নাই। ভগিনি, এ সকল আমার নিকট অভি তুচ্ছ। আমি আমার ভ্রাতৃগণকে সাহায্য করিছে চাহিয়াছিলাম। কিরুপে সহজে অর্থোপার্জন হয়, সে কৌশল আমার জানা

নাই—ঈশরকে ধন্যবাদ। আমার হৃদয়ন্থিত সত্যের বাণী না শুনিয়া আমি কেন বাহিরের লোকদের খেয়াল অনুসারে চলিতে বাইব ? ভগিনি, আমার মন এখনও তুর্বল, বাহ্ জগতের সাহায্য আসিলে সময়ে সময়ে অভ্যাসবশতঃ উহা আকড়াইয়া ধরি। কিন্তু আমি ভীত নহি। ভয়ই স্বাপেকা শুকুতর পাপ—ইহাই আমার ধর্মের শিক্ষা।

প্রেসবিটেরিয়ান যাজকমহাশয়ের সহিত আমার যে শেষ বাগ্যুক্ক এবং তৎপরে মিদেদ বুলের সহিত যে দীর্ঘ তর্ক হয়, তাহা হইতে আমি স্পাষ্ট বুঝিয়াছি, মছু কেন সন্ত্যাদিগণকে উপদেশ দিয়াছেন: একাকী থাকিবে, একাকী বিচরণ করিবে। বন্ধুত্ব বা ভালবাসামাত্রই সীমাবক্ষতা; বন্ধুত্ব—বিশেষতঃ মেয়েদের বন্ধুত্ব চিরকালই 'দেহি দেহি' ভাব। হে মহাপুরুষগণ, ভোমরাই ঠিক বলিয়াছ। যাহাকে কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করিতে হয়, সে সত্যাস্ত্রনপ ঈশরের সেবা করিতে পারে না। হৃদয়, শাস্ত হও, নিঃসঙ্গ হও, তাহা হইলেই অমুভব করিবে—প্রভু ভোমার সঙ্গে সঙ্গের আছেন। জীবন কিছুই নয়ে, একমাত্র ঈশরই আছেন। হৃদয়, ভয় পাইও না, নিঃসঙ্গ হও। ভগিনি, পথ দীর্ঘ, সময় অয়, সন্ধ্যাও ঘনাইয়া আসিতেছে। আমাকে শীদ্র ঘরে ফিরিতে হইবে। আদবকায়দার শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার সময় আমার নাই। আমি যে বার্ভা বহন ফরিয়া আনিয়াছি, তাহাই বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তৃমি সংস্বভাবা, পরম দয়াবতী। আমি তোমার জন্ম সব করিব; কিন্তু রাগ করিও না, আমি ভোমাদের সকলকে শিশুর মতো দেখি।

আর স্বপ্ন দেখিও না। হাদয়, আর স্বপ্ন দেখিও না। এক কথায় জগৎকে আমার নৃতন কিছু দিবার আছে। মাহুষের মনযোগানোর সময় আমার নাই, উহা করিতে গেলেই আমি ভও হইয়া পড়িব। বরং সহস্রবার মৃত্যু বরণ করিব, তব্ও [মেরুদগুহীন] জেলি মাছের মতো জীবনযাপন করিয়া নির্বোধ মাহুষের চাহিদা মিটাইতে পারিব না—তা আমার স্বদেশেই হউক অথবা বিদেশেই হউক। তুমিও যদি মিদেস বুলের মতো ভাবিয়া থাকো, আমার কোন বিশেষ কার্য আছে, তাহা হইলে ভূল ব্রিয়াছ, সম্পূর্ণ ভূল ব্রিয়াছ। এ জগতে বা অস্থ কোন জগতে আমার কোনই কার্য নাই। আমার কিছু বলিবার আছে, আমি উহা নিজের ভাবে বলিব, হিন্দুভাবেও

নয়, এটোন ভাবেও নয়, বা অগ্ন কোন ভাবেও নয়; আমি উহাদিগকে ভুধু নিজের ভাবে রূপ দিব—এইমাত্র। মৃক্তিই আমার একমাত্র ধর্ম, আর যাহা কিছু উহাকে বাধা দিতে চাহে, তাহা আমি পরিহার করিয়া চলিব—তাহার সহিত সংগ্রাম করিয়াই হউক বা ভাহা হইতে পলায়ন করিয়াই হউক। কী ! আমি যাজককুলের মনস্তুষ্টি করিতে চেষ্টা করিব !! ভগিনি, আমার এ কথা ভুল বুঝিয়া তুমি কুল হইও না। ভোমরা শিশুমাত্র, আর শিশুদের অপরের অধীনে থাকিয়া শিক্ষা করাই কর্তব্য। তোমরা এখনও সেই উৎসের আস্বাদ পাও নাই, যাহা 'যুক্তিকে অযুক্তিতে পরিণত করে, মর্ত্যকে অমর করে, এই জগৎকে শুন্তে পর্যবসিত করে এবং মাহুষকে দেবতা করিয়া তোলে।' শক্তি থাকে তো লোকে যাহাকে 'এই জগৎ' নামে অভিহিত করে, দেই মুর্থতার জাল হইতে বাহির হইয়া আইন। তথন আমি তোমায় প্রকৃত সাহসী ও মুক্ত বলিব। যাহারা এই আভিজাত্যরূপ মিথ্যা ঈশবকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া তাহার চরম কপটতাকে পদদলিত করিতে সাহস করে, তাহাদিগকে যদি তুমি উৎসাহ দিতে না পারো, তবে চুপ করিয়া থাকো ; কিন্তু আপদ ও মনম্বষ্টিকরা-রূপ মিথ্যা মূর্যতা দারা তাহাদিগকে পুনরায় পকে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিও না।

আমি এই জগৎকে ঘুণা করি—এই স্বপ্নকে, এই উৎকট তৃঃস্বপ্নকে, তাহার গির্জা ও প্রবঞ্চনাসমূহকে, তাহার শাস্ত্র ও বদমাশিগুলোকে, তাহার স্থন্দর মূখ ও কপট হাদয়কে, তাহার ধর্মধ্বজিতার আফালন ও অন্তঃসারশৃত্যতাকে, সর্বোপরি তাহার ধর্মের নামে দোকানদারিকে আমি ঘুণা করি। কী! সংসারের ক্রীতদাসেরা কি বলিতেছে, তাহা ঘারা আমার হৃদয়ের বিচার করিবে! ছিঃ! ভগিনি, তুমি সন্ন্যাসীকে চেনো না। বেদ বলেন, সন্ন্যাসী বেদশীর্ধ, কারণ তিনি গির্জা, ধর্মমত, ঋষি (prophet), শাস্ত্র প্রভৃতি ব্যাপারের ধার ধারেন না! মিশনরীই হউক বা অপর কেহই হউক, তাহারা ষ্থাসাধ্য চীৎকার ও আক্রমণ কর্মক, আমি তাহাদিগকে গ্রাহ্ম করি না। ভর্তৃহরির ভাষায় 'ঃ

চণ্ডালঃ কিময়ং দ্বিজাতিরথবা শ্রোহয়ং কিং তাপসঃ
কিংবা তত্ত্ববিকেপেশলমভিরোগীয়য়ঃ কোহপি কিয় ।

ইত্যংপয়বিকয়জয়য়্য়য়য় সম্ভায়য়য়াগা জনৈ
র্ব কুদ্ধাঃ পথি নৈব তুষ্টমনসো যান্তি দয়ং বোগিনঃ ।—বৈরাগ্যশতকয়, ১৬

ইনি কি চণ্ডাল, অথবা ব্রাহ্মণ, অথবা শৃদ্র, অথবা তপস্থী, অথবা তত্তবিচারে পণ্ডিত কোন যোগীশ্বর ?—এইরপে নানা জ্বনে নানা আলোচনা করিতে থাকিলেও যোগিগণ রুষ্টও হন না, তুষ্টও হন না; তাঁহারা আপন মনে চলিয়া যান। তুলসীদাসও বলিয়াছেন:

> হাতী চলে বাজারমে কুতা ভোঁকে হাজার সাধুওঁকা তুর্ভাব নহী জব্ নিন্দে সংসার।

— যথন হাতী বাজারের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়, তথন হাজার কুকুর পিছুপিছু
চীৎকার করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু হাতী ফিরিয়াও চাহে না। সেরপ যথন
সংসারী লোকেরা নিন্দা করিতে থাকে, তথন সাধুগণ তাহাতে বিচলিত
হন না।

আমি ল্যাণ্ডসবার্গের (Landsberg) বাটীতে অবস্থান করিতেছি। ইনি সাহসী ও মহৎ ব্যক্তি। প্রভূ তাঁহাকে আশীর্বাদ করুন। কখন কখন আমি গার্নসিদের (Guernseys) ওর্খানে শয়ন করিতে যাই। ঈশ্বর তোমাদের সকলকে চিরকালের জন্ম রূপা করুন। তিনি তোমাদিগকে শীদ্র এই জগৎ নামক বিরাট ধাপ্পাবাজি হইতে উদ্ধার করুন। তোমরা যেন কদাপি এই জগৎরূপ জরাজীর্গ ডাইনীর কুহকে না পড়! শল্বর তোমাদিগের সহায় হউন! উমা তোমাদিগের সমক্ষে সত্যের দার উদ্ঘাটিত করিয়া দিন এবং তোমাদের সকল মোহ অপ্রারিত করুন! স্বেহাশীর্বাদ্সহ

> তোমাদের বিবেকানন্দ

300

(মিস ইসাবেল ম্যাককিণ্ডলিকে লিখিত)

528, 5th Avenue, নিউইয়ৰ্ক\*
২৪শে জামুআরি, ১৮৯৫

প্রিয় মিদ বেল,

আশা করি ভাল আছ…

আমার শেষ বক্তৃতাটা পুরুষদের দারা থুব বেশী সমাদৃত হয়নি, কিন্তু দারুণভাবে সমাদৃত হয়েছে মেয়েদের দারা। তুমি জানো যে, ক্রকলিন জায়গাটা
নারী-অধিকার আন্দোলনের বিরোধিভার কেন্দ্র, ভাই যথন আমি বললাম,

মেয়েরা সর্ববিষয়ে অধিকার পাবার যোগ্য এবং তাদের তা পাওয়া উচিত, তথন বলাই বাহুল্য, পুরুষেরা সেটা পছন্দ ক'রল না। তার জ্ঞাতে কোন চিস্তা নেই, মেয়েরা খুশিতে আত্মহারা।

আমার আবার একটু ঠাণ্ডা লেগেছে। আমি গার্নসিদের কাছে যাছিছ।
শহরতলীতেও একটা ঘর পেয়েছি; দেখানে ক্লান নেওয়ার ব্যাপারে কয়েক
ঘণ্টা কাটাব। মাদার চার্চ নিশ্চয়ই এতদিনে সম্পূর্ণ ভাল হয়েছেন এবং
ভোমরা সকলে আজকালকার হন্দর আবহাওয়া উপভোগ ক'রছ। মিসেস
এডামস্কে আমার পর্বতপ্রমাণ ভালবাসা ও শ্রন্ধা দিও, যথন তার সঙ্গে
ভোমার দেখা হবে। আমার চিঠিগুলি যথারীতি গার্নসিদের কাছে পাঠিয়ে
দিও।

সকলের জন্ম আমার ভালবাসা।

তোমাদের সদা স্নেহ্বদ্ধ ভাতা বিবেকানন্দ

267

( শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সাত্যালকে লিখিত )

54 W. 33rd St., নিউইয়র্ক নই ফেব্রুখারি, ১৮৯৫

প্রিয় সাক্যাল,

তোমার এক পত্র পাইলাম, তাহাতে টাকা পৌছিবার সংবাদ লিখিয়াছ;
কিন্তু বদ্টন হইতে কয়েকটি বন্ধু যে টাকা পাঠান, তাহার সংবাদ এখনও
পাই নাই—বোধ হয় ত্ই-এক সপ্তাহের মধ্যে পাইব। গোপালদাদা কাশী
হইতে এক পত্র লেখে। জ্বমির বিষয় যাহা লিখিয়াছ, তাহা কিছুই নহে।
পরঞ্চ রাখাল এক পত্রে জ্মির বিষয় লিখিতেছেন, ভাহাও কিছু বিশেষ নহে।
ত্টো ঘরওয়ালা যে জ্বমির বিষয় লিখিয়াছ, তাহাতে আমার আপত্তি আছে—
অর্থাৎ ঘরের জন্ম জ্মিটার কমি না হয়। জ্মিটা যাহাতে বড় হয়, তাহার
চেষ্টা করিবে। তোমাদের ঐ যে গোঁড়ামি, তাহাতে তোমাদের নিয়ে যে কিছু
করা—তা আমার ঘারা হবে না। পরমহংসদেব আমার গুরু ছিলেন; আমি
তাকে ষাই ভাবি, ত্নিয়া তা ভাববে কেন? গুরুপ্জার ভাব বাঙলা দেশ
ছাড়া অন্তত্ত আর নাই—তথাপি অন্ত লোকে সে ভাব লইবার জন্ম প্রস্তুত

নহে। তোমাদের ভেতর একটা মন্ত মূর্থতা আছে ষে, ভোমরা একটা কি! বিল কলিকাতার দশ কোশ তফাতে—না তোমাদের কেউ জানে, না ভোমাদের গুরুকে কেউ জানে। আর ভোমরা সেই 'পরমহংসদের অবতার' নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ে। ফল—আমি শশী প্রভৃতিকে কিঞ্ছিৎ বোঝাবার চেষ্টা করে দেখলাম যে, সে চেষ্টা নিফল। অতএব তাঁদের দিল্লীর লাড়ু দিয়ে সরে পড়াই ভাল।

মা-ঠাকুরানীর জন্ম জমি কিনে দিলে আমি আপনাকে ঋণমুক্ত মনে ক'রব। তারপর আমি আর কিছু বৃঝিস্থঝি না। তোমরা তো আমার নামটি টেনে নেবার বেলা খ্ব তৈয়ার—যে আমি তোমাদেরই একজন। কিছু আমি একটা কাজ করতে বললে অমনি পেছিয়ে পড়, 'মতলবকী গরজী জগ্ লারো'—এ জগৎ মতলবের গরজী।…

আমি বাঙলা দেশ জানি, ইণ্ডিয়া জানি—লম্বা কথা কইবার এক জন, কাজের বেলায়— • ( শৃত্য )।… '

আমি এখানে জমিদারিও কিনি নাই, বা ব্যাঙ্কে লাখ টাকাও জমা নাই।
এই ঘোর শীতে পর্বত-পাহাড়ে বরফ ঠেলে—এই ঘোর শীতে রাত্তির হুটোএকটা পর্যন্ত বোন্তা ঠেলে লেকচার ক'রে হু-চার হাজার টাকা করেছি—
মা-ঠাকুরানীর জন্ম জায়গা কিনলেই আমি নিশ্চিস্ত। গুঁতোগুঁতির আড্ডা
ক'রে দেবার শক্তি আমার নাই। অবতারের বাচ্চারা কোথায়—ছোট ছোট
অবতারেরা—ওহে অবতারের পিলেগণ ?

অলমিতি। তোমাদের হ'তে আমার কোনও আশা নাই। তোমরাও আমার কোনও আশা ক'রো না। যে যার আপনার পথে চলে যাও। ওভমস্ত। এ তুনিয়া এই রকম মতলব-ভরা!

চিঠিপত্র উপরোক্ত ঠিকানায় লিখবে এখন হ'তে। এই ঠিকানা এখন হ'তে আমার নিজের আড্ডা। যদি পারো একখানা 'ষোগবালিন্ঠ রামায়ণ'— English translation (ইংরেজী অমুবাদ) পাঠাবে। মহিনকে দাম দিতে বলবে। ইতি

পূর্বে যে বইয়ের কথা লিখেছি অর্থাৎ সংস্কৃত নারদ- ও শাণ্ডিল্য-স্ত্র, তাহা ভূলো না। ইতি

'আশা হি পর্মং তু:খং নৈরাখ্যং প্রমং স্থেম্।' ইভি

नदबस

### ১৬২

## (মিদ মেরী হেলকে লিখিত)

228 W. 39th St., নিউইয়র্ক\*
১০ই ফেব্রুআরি, ১৮৯৫

প্রিয় ভগিনি,

এখনও আমার পত্র পাওনি জেনে বিশ্বিত হলাম। তোমার পত্র পাবার
ঠিক পরেই আমি তোমাকে লিখি এবং নিউইয়র্কে দেওয়া আমার তিনটি
বক্তৃতা-সংক্রান্ত কয়েকখানি পৃত্তিকা পাঠাই। রবিবাসরীয় ও সাধারণে প্রদত্ত
এই ভাষণগুলি সঙ্কেতলিপিতে লিখিত হয়ে পরে মৃত্রিত হয়েছে। এইরূপ
তিনটি বক্তৃতা ত্থানি পৃত্তিকায় মৃত্রিত হয়, তারই কয়েকখানি ভোমাকে
পাঠাই। নিউইয়র্কে আরও তুই সপ্তাহ আছি। অতঃপর ডেটুয়েট। তার-পরে বস্টনে সপ্তাহখানেক বা সপ্তাহ তুই।

এ বংসর অবিরাম কাজের ফলে আমি ভগ্নসাস্থা। সায়্ই বিশেষভাবে আক্রাস্তা। সারা শীতে এক রাত্রিও স্থনিদ্রা হয়নি। দেখছি—অভিরিক্ত খাটুনি হয়ে যাচ্ছে। আবার সামনে ইংলতে মন্ত কাজ।

কাঞ্জলো করতে হবে। তারপর ভারতে ফিরে গিয়ে বাকী জীবন বিশ্রাম! ভগবান্তের উদ্দেশে কর্মের ফল সমর্পণ ক'রে আমি জগতের কল্যাণের জন্ম সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। এখন বিশ্রামই আমার অভীপ্সিত। আশা করি কিছু অবসর পাব ও ভারতীয়গণ আমাকে নিম্নুতি দেবে।

হায়! যদি কয় বছরের জন্য আমি নির্বাক হ'তে পারতাম এবং আমাকে মোটেই কথা বলতে না হ'ত! বস্ততঃ এ-সব পাথিব ঘদ্দের জন্য আমি জনাইনি। আমি স্বভাবতই কল্পনাপ্রবণ ও কর্মবিম্থ। আদর্শবাদী হয়েই আমি জনাছি এবং স্বপ্রাজ্যেই আমি বাদ করতে পারি। জাগতিক বিষয়সমূহ আমাকে উত্তাক্ত ক'রে তোলে এবং আমার তৃঃথের কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু প্রভূর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

তোমরা ভগিনী চারজন আমাকে চিরক্বতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে। এ দেশে আমার যা কিছু, তার মূলে তোমরা। তোমরা চিরহখী ও সৌভাগ্য-শালিনী হও। যেখানেই থাকি, গভীর ক্বতজ্ঞতা ও আন্তরিক ভালবাসা সহ সর্বদাই ভোমাদের মনে রাখব। সারা জীবন স্বপ্লের ধারার মতো। স্বপ্নের মধ্যে দ্রষ্টার মতো থাকাই আমার আকাজ্ঞা। বদ্। সকলের প্রতি—ভগিনী জোনেফাইনের প্রতি আমার শুভেচ্ছা।

> ভোমার চিরক্ষেহশীল ভাডা বিবেকানন্দ

**360** 

54 W· 33rd St., নিউইয়র্ক\*
১৪ই ফেব্রুআরি, ১৮৯৫

প্রিয় মিদেদ বুল,

···জননীর ক্যায় আপনার সংপরামর্শের জন্ম আমার আন্তরিক ক্বতজ্ঞতা গ্রহণ কক্ষন। আশা করি জীবনে তদমুষায়ী কাজ করতে পারব।

আমি যে বইগুলির কথা আপনাকে লিখেছিলাম, সেগুলি আপনার বিভিন্ন ধর্মের পুস্তক-সম্বলিত গ্রন্থাগারের জন্ম। আর আপনারই যখন কোথা থাকা হবে-না-হবে ঠিক নেই, তখন ওগুলির আর এখন প্রয়োজন নেই। আমার গুরুভাইদের উহার প্রয়োজন নেই, কারণ তাঁরা ভারতে ওগুলি পেতে পারেন; আর আমাকেও যখন সর্বদা ঘূরতে হচ্ছে, তখন আমার পক্ষেও সেগুলি সর্বত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আপনার এই দানের প্রস্তাবের জন্ম আপনাকে বছ ধন্থবাদ।

আপনি আমার ও আমার কাজের জন্ম ইতিমধ্যেই যা করেছেন, দেজন্য আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ যে কি ক'রে ক'রব, তা বলতে পারি না। এই বংসরও কিছু সাহায্যের প্রস্তাবের জন্ম আমার অসংখ্য ধন্তবাদ জানবেন।

তবে আমার অকপট বিখাদ এই ষে, এ বংসর আপনার সমৃদয় সাহাষ্য মিদ ফার্মারের গ্রীনএকারের কার্যে দেওয়া উচিত। ভারত এখন অপেকা ক'রে বংস থাকতে পারে—শত শতাকী ধরে তো অপেকা করছেই। আর হাতের কাছে করবার যে কাজটা রয়েছে, সেটার দিকে সর্বদাই আগে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

আর এক কথা, মহর মতে—সন্ন্যাসীর পক্ষে একটা সংকার্থের জন্মও অর্থ সংগ্রহ করা ভাল নয়। আমি এখন বেশ প্রাণে প্রাণে বুঝেছি যে, প্রাচীন ঋষিরা যা বলে গেছেন, তা অতি ঠিক কথা: 'আশা হি পরমং হৃঃখং নৈরাশ্রং পরমং স্থাম'—আশাই পরম হৃঃখ এবং আশা ত্যাগ করাতেই পরম স্থা। এই যে আমার 'এ ক'রব', ও ক'রব', এ রকম ছেলেমানষি ভাব ছিল, এখন সেগুলিকে সম্পূর্ণ ভ্রম বলে বোধ হচ্ছে। আমার এখন ঐ-সকল বাসনা ত্যাগ হয়ে আসছে। 'সব বাসনা ত্যাগ ক'রে হুখী হও। কেউ যেন ভোমার শক্র বা মিত্র না থাকে, তুমি একাকী বাস কর। এইরূপে ভগবানের নাম প্রচার করতে করতে শক্রমিত্রে সমদৃষ্টি হয়ে, হুখত্ঃখের অতীত হয়ে, বাসনা ইবা ভ্যাগ ক'রে, কোন প্রাণীকে হিংসা না ক'রে, কোন প্রাণীর কোন প্রকার অনিষ্ট বা উদ্বেগের কারণ না হয়ে, আমরা পাহাড়ে পাহাড়ে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ ক'রে বেড়াব।'

'ধনী দরিত্র, উচ্চ নীচ, কারও কাছ থেকে কিছু সাহায্য চেও না—কিছুরই আকাজ্ঞা ক'রো না। এই যে সব দৃশ্য একের পর এক দৃষ্টির সামনে থেকে অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে, সেগুলিকে সাক্ষিরপে দেখো—সেগুলি সব চলে যাক।'

হয়তো এই দেশে আমাকে টেনে নিয়ে আসবার জন্য ঐসব ভাবোন্মত্ত বাসনার প্রয়োজন ছিল। এই অভিজ্ঞতা লাভ করবার জন্য প্রভূকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

এখন বেশ স্থাও আছি। আমি আর মিঃ ল্যাওদবার্গ মিলে কিছু চাল ডাল বা ধব রাধি—চুপচাপ খাই, তারপর হয়তো কিছু লিখলাম বা পড়লাম, উপদেশপ্রার্থী গরীব লোকদের কেউ দেখা করতে এলে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়। আর এই ভাবে থেকে বোধ হচ্ছে, আমি খেন বেশ সন্মানীর মতো জীবন্যাপন করছি—আমেরিকায় এসে অবধি এতদিন এ রক্ম অমুভ্র করিনি।

ধন পাকলে দারিদ্রের ভয়, জ্ঞানে অজ্ঞানের ভয়, রূপে বার্ধক্যের ভয়, যশে নিন্দুকের ভয়, অভ্যুদয়ে ঈর্ধার ভয়, এমন কি দেহে মৃত্যুর ভয় আছে। এই জগতের সম্দয়ই ভয়যুক্ত। তিনিই কেবল নির্ভীক, যিনি সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন।''

ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালায়য়ং
মানে দৈয়ভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে য়রায়া ভয়য়ৄ।
শায়ে বাদিভয়ং গুলে থলভয়ং কায়ে কৃতায়ায়য়ং
সর্বং বল্প ভয়াবিতং ভূবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়য়ৄ।—বৈরাগ্যশতকয়ৄ

আমি সেদিন মিদ কর্বিনের দক্ষে দেখা করতে গিয়েছিলাম—মিদ ফার্মার ও মিদ থার্গবিও তথায় ছিলেন। আধঘণ্টা ধরে আমাদের বেশ আনন্দে কাটল। মিদ কবিনের ইচ্ছা—আগামী রবিবার থেকে তাঁর বাড়ীতে কোন রকম ক্লাদ খুলি। আমি আর এখন এ-সবের জন্ম ব্যন্ত নই। আপনা-আপনি যদি এদে পড়ে, তবে তাতে প্রভুরই জয়জয়কার। আর যদি না আদে, তা হ'লে প্রভুর আরও জয়জয়কার।

পুনরায় আমার অপার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

আপনার অমুগত সম্ভান বিবেকানন্দ

**368** 

19 W. 38 St., নিউইয়ৰ্ক\*

প্রিয় আলাদিকা,

> সাশীর্বাদ বিবেকানন্দ

766

আমেরিকা\* ৬ই মার্চ, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিকা,

আমি দীর্ঘকাল নীরব থাকার দক্ষন তুমি হয়তো কত কি ভাবছ। কিন্তু হে বৎস! আমার বিশেষ কিছু লেথবার ছিল না; থবরের মধ্যে সেই পুরাতন কথা—কেবল কার্জ, কাজ। তুমি ল্যাণ্ডদবার্গ ও ডা: ডের নিকট যে পত্র লিখেছ, তার ত্থানাই আমি দেখেছি—হন্দর লেখা হয়েছে। আমি যে কোনরপে এখনি ভারতে ফিরে বেতে পারব, তা তো বোধ হয় না। এক মূহুর্তের জন্তও ভেবো না যে, ইয়াছিরা ধর্মকে কাজে পরিণত করবার এউটুকু মাত্র চেটা করে। এ বিষয়ে কেবল হিন্দুরই কথা ও আচরণের মধ্যে সামঞ্জ্য আছে। ইয়াছিরা টাকা রোজগারে থুব মজবুত। আমি এখান থেকে চলে গেলেই যা কিছু একটু ধর্মভাব জেগেছে, দবটাই উড়ে যাবে। হ্রতরাং চলে যাবার আগে কাজের ভিত্তিটা পাকা ক'রে থেতে চাই। সব কাজই আধাআধি না ক'রে সম্পূর্ণ করা উচিত।

'—'আয়ারকে একখানা পত্র লিখেছিলাম; তাতে যা লিখেছি, তোমরা সেইসব বিষয়ে কি ক'রছ?

বামকৃষ্ণের নাম প্রচার করবার জন্ম জেদ ক'রো না। আগে তাঁর ভাব প্রচার কর—যদিও আমি জানি, জগই চিরকালই আগে মাফুইটিকে মানে, তারপর তার ভাবটি নেয়। কিভি ছেড়ে দিয়েছে; বেশ তো, সে একবার সব-দিক চেথে চেথে দেখুক, যা খুলি তাই প্রচার করুক না, কেবল গোঁড়ামি ক'রে যেন অপরের ভাবের ওপর আক্রমণ না করে। তুমি ওথানে ভোমার নিজের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটা পারো, করবার চেষ্টা কর, আমিও এখানে একটু আধটু সামান্ত কাজ করবার চেষ্টা করিছি। কিসে ভাল হবে, তা প্রভুই জানেন। আমি তোমাকে যে বইগুলির কথা লিখেছিলাম, সেগুলি পাঠিয়ে দিতে পারো ? গোড়াতেই একেবারে বড় বড় পরিকল্পনা থাড়া ক'রো না, ধীরে ধীরে আরম্ভ কর। যে মাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছ, সেটা কত শক্ত, তা বুঝে অগ্রসর হও, ক্রমে ওপরে ওঠবার চেষ্টা কর।…

হে সাহসী বালকগণ! কাজ ক'রে যাও—একদিন আ একদিন আমরা আলো দেখতে পাবই পাব।

ঞ্জি. জ্ঞি., কিডি, ডাক্তার এবং আর আর বীরহাদয় মাল্রাজী যুবকদের আমার বিশেষ ভালবাদা জানাবে।

দদা আশীবাদক বিবেকানন

পু:--- ষদি স্থবিধা হয়, কভকগুলি কুশাসন পাঠাবে।

পু:—যদি লোকে পছন্দ না করে, তবে সমিতির 'প্রবৃদ্ধ ভারত' নামটা বদলে আর যা খুশি ক'রে দাও না কেন ?

সকলের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিতে থাকতে হবে—ল্যাণ্ডসবার্গের সঙ্গে চিঠি-পত্র আদান-প্রদান কর। এইরপে কাজটা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকুক। রোমনগর একদিনে নির্মিত হয়নি। মহীশ্রের মহারাজার দেহত্যাগ হ'ল; তিনি আমাদের বিশেষ আশার হুল ছিলেন। যাই হোক, প্রভূই মহান—তিনিই অপরাপর ব্যক্তিকে আমাদের মহৎ কার্যে সাহায্য করবার জন্ম পাঠাবেন।

ইতি— বি

১৬৬

54 W. 33rd St., নিউইয়ৰ্ক\* ২১শে মাৰ্চ, ১৮৯৫

প্রিয় মিদেস বুল,

আমি ষ্থাসময়ে আপনার ক্নপালিপি পেলাম এবং তাতে আপনার এবং মিস থার্গবি ও মিসেদ এডামস্ সম্বন্ধে থবরাথবর পেয়ে বিশেষ স্থাী হলাম।

আপনার সঙ্গে মিসেস ও মিস হেলের দেখা হয়েছে ভানে খুব স্থী হলাম, চিকাগোয় আমার যে কয়জন বিশিষ্ট বন্ধু আছেন, তন্মধ্যে তাঁরা অগুতম।

রমাবাঈ-এর দল আমার বিরুদ্ধে যে-সকল নিন্দা প্রচার করছে, তা শুনে আমি আশুর্ব হলাম। মিদেস বৃদ্ধ! আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না যে, মামুষ যেরূপই চলুক না কেন, এমন কতকগুলি লোক চিরকালই থাকবে, যারা তার সম্বন্ধে ঘোরতর মিথ্যা রচনা ক'রে প্রচার করবেই। চিকাগোতে তো আমার বিরুদ্ধে এরূপ কিছু না কিছু প্রত্যহই লেগে থাকত।…

আমাদের বাড়ীটার নীচ তলায় অর্থের বিনিময়ে কয়েকটি বক্তৃতা দেবার সঙ্কল্ল করছি। ঐ ঘরে প্রায় ১০০ লোকের জায়গা হবে, এতেই খরচা উঠে যাবে। ভারতবর্ষে টাকা পাঠাবার জন্ম বিশেষ ব্যস্ত নই, সেজন্ম অপেকা ক'রব।

মিস ফার্মার কি আপনার সঙ্গে আছেন ? মিসেস পিক কি চিকাগোয় আছেন ? আপনার সঙ্গে কি জোসেফাইন লকের দেখা হয়েছে ? মিদ হামলিন আমার প্রতি খুব দয়া প্রকাশ করছেন, আমাকে যথাদাধ্য সাহায্য করছেন।

আমার গুরুদের বলতেন, হিন্দু খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন নাম—মাহবে মাহবে পরস্পর ভাতৃভাবের বিশেষ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। আগে আমাদিগকে ঐগুলি ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করতে হবে। এগুলি পরের মঙ্গল করবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, এখন কেবল অশুভ প্রভাব বিস্তার করছে। এগুলির কংসিত কুহকে পড়ে আমাদের মধ্যে যাঁরা সেরা, তাঁরাও অহ্ববং ব্যবহার ক'রে থাকেন। এখন আমাদিগকে ঐগুলি ভাঙবার জন্ম কঠোর চেষ্টা করতে হবে এবং আমরা এ বিষয়ে নিশ্চয়ই কৃতকার্য হব।

তাই তো একটা কেন্দ্র স্থাপন করবার জন্ম আমার এতটা আগ্রহ।
সংঘের অনেক দোষ আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা ছাড়া কিছু হবারও জো
নেই। এখানেই ভয়, আপনার সঙ্গে আমার মতভেদ হবে। সেই বিষয়টি
এই ষে, কেউ সমাজকেও সম্ভন্ত করবে, অথচ বড় বড় কাজ করবে—তা হ'তে
পারে না।

ভিতর থেকে যেরপ প্রেরণা আদে, সেভাবে কাজ করা উচিত, আর ধদি সেই কাজটা ঠিক ঠিক এবং ভাল হয়, তবে হয়তো মরে যাবার শত শত শতাব্দী পরে সমাজকে নিশ্চয়ই তাঁর দিকে ঘুরে আসতেই হবে। দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে সর্বাস্তঃকরণে আমাদের কাজে লেগে যেতে হবে। একটা ভাবের জন্ম যতদিন পর্যস্ত না আমরা আর যা কিছু সব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হচ্ছি, ততদিন আমরা কোন কালে আলো দেখতে পাব না।

যাঁরা মানবজাতির কোনপ্রকার দাহাষ্য করতে চান, তাঁদের এ-সকল স্থুপ ঘৃঃপ, নাম ষ্ণ, আর ষ্ত প্রকার স্থার্থ আছে, দেগুলির একটা পোঁটলা বেঁধে সম্দ্রে ফেলে দিতে হবে এবং ভগবানের কাছে আসতে হবে। দকল আচার্যই এই কথা ব'লে গেছেন ও ক'রে গেছেন।

আমি গত শনিবার মিদ করিনের কাছে গিয়েছিলাম, আর তাঁকে ব'লে এদেছি যে, আর ওখানে ক্লাদ করতে যেতে পারব না। জগতের ইতিহাদে কি এরপ কথন দেখা গেছে যে, ধনীদের ঘারা কোন বড় কাজ হয়েছে ? হাদয় ও মন্তিছ ঘারাই চিরকাল যা কিছু বড় কাজ হয়েছে—টাকার ঘারা নয়। আমার ভাব ও জীবন—সবই উৎদর্গ করেছি; ভগবান আমার দহায়, আর

কারও সাহাষ্য চাই না। ইহাই সিন্ধির একমাত্র রহস্ত—এ বিষয়ে নিশ্চয়ই আপনি আমার সঙ্গে একমত।

> আপনারই চিরক্বডক্ত ও স্নেহের সন্তান বিবেকানন্দ

পু:—মিদ ফার্মার ও মিদেদ এডামদকে আমার ভালবাদা জানাবেন। বি

১৬৭

( ইসাবেল ম্যাককিগুলিকে লিখিত )

54, West 33rd St., নিউইয়র্ক\*
২৫শে ফেব্রুআরি, ১৮৯৫

প্রিয় ভগিনি,

আমি হৃ:খিত যে তোমার পীড়া হয়েছিল। আমি তোমাকে একটি চিকিৎসা বলে দিচ্ছি, যদিও তোমার্র স্বীকৃতি আমার মনের অর্ধেক বল হরণ ক'রে নিয়েছে। তুমি যে এর থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছ, তা ভালই হয়েছে। যার শেষ ভাল, তার সব ভাল।

বইগুলি বেশ ভাল অবস্থায় এদে পৌছেছে এবং সেগুলির জ্বন্ত অনেক ধন্তবাদ।

> তোমাদের সদা ক্ষেহবদ্ধ ভ্রাতা, বিবেকানন্দ

364

আমেরিকা# ৪ঠা এপ্রিল, ১৮৯৫

প্রিয় আলাদিকা,

এইমাত্র তোমার পত্র পেলাম। কোন ব্যক্তি আমার অনিষ্ট করবার চেষ্টা করলে তুমি তাতে ভয় পেও না। যতদিন প্রভু আমাকে রক্ষা করবেন, ভতদিন আমি অপরাজেয়। আমেরিকা সম্বন্ধে তোমার ধারণা বড় অস্পষ্ট। মিসেল হেল ছাড়া গোঁড়া এইানদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। ভবে

<sup>&</sup>gt; স্বামীলী হেল ভগ্নীগণকে তাদের 'ক্রিন্চান সায়েল' পাঠ ও অভ্যাস নিয়ে মৃত্ব কটাক্ষ ক'রে মলা করতেন; ক্রিন্চান সায়েটিস্টরা রোগকে আদপেই স্বীকার না করার অভ্যাসই ক'রে থাকে।

এখানে উদারভাব এবং চিন্তাও ববেট আছে। মি: লাও বা ঐ গাঁজের গোঁড়ারা পালপার্বণে নিজের ধরচায় এনে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নেচে কুঁদে বাড়ী ফিরে যায়। এ একটা প্রকাণ্ড দেশ, অধিকাংশ লোকই ধর্মের ধার ধারে না। শতকরা ১৯ জন লোক ঐ ধরনের। এদেশে খ্রীষ্টধর্ম দাঁড়িয়ে আছে শুধু একটা জাতীয়তাবোধকে অবলম্বন ক'রে, তা ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রিয় বংস! সাহস হারিও না। আমি আয়ারকে একখানি পত লিখেছিলাম, ভোমাদের পত্তে তার কোন উল্লেখ না দেখে মনে হয়, ভোমরা তার সম্বন্ধে কিছুই জানো না; আর আমি তোমাদের নিকট যে কতকগুলি বই চেয়েছিলাম, দে সম্বন্ধেও তুমি কিছু লেখনি। যদি সব সম্প্রদায়ের ভাশ্যদহ বেদাস্তস্ত্র আমায় পাঠাতে পারো তো ভাল হয়। সম্ভবতঃ সামান্না ভোমায় এ বিষয়ে সাহাষ্য করতে পারে। আমার জ্ঞ্য একটুও ভয় পেও না। তিনি আমার হাত ধরে রয়েছেন। ভারতে ফিরে গিয়ে কি হবে ? ভারত তো আমার ভাবরাশি-বিন্তারের সাহায্য করতে পারবে না। এই দেশ আমার ভাবে পুব আরুষ্ট হচ্ছে। আমি ষধন আদেশ পাব, তথন ফিরে যাব। ইতিমধ্যে তোমরা সকলে ধৈর্যের সঙ্গে ধীরে ধীরে কাজ ক'রে যাও। যদি কেউ আমায় আক্রমণ ক'রে কথা বলে, তা হ'লে তার অন্তিত্ব পর্যন্ত ভূলে ষাও। যদি কেউ ভালমন্দ বলে, পারো তো তাকে ব্যক্তিগতভাবে ধশ্ববাদ দিও, আর কাজ ক'রে যাও। আমার ভাব হচ্ছে, তোমরা এমন একটা শিক্ষালয় স্থাপন কর, যেখানে ছাত্রগণকে ভাষ্যসমেত বেদবেদান্ত সব পড়ানো ষেতে পারে। উপস্থিত এইভাবে কাজ ক'রে যাও। তা হলেই বোধ হয়, এক্ষণে মান্দ্রাজীদের কাছে খুব বেশী সহাত্তভূতি পাবে। এইটি জেনে রেখে। বে, যথনই তুমি সাহস হারাও, তখনই তুমি ওধু নিজের অনিষ্ট ক'বছ তা নয়, কাজেরও ক্ষতি ক'রছ। অসীম বিশাস ও ধৈর্যই সফলতালাভের একমাত্র উপায়।

> সদা আশীর্বাদক বিবেকানন্দ

পু:—জি. জি., ডাক্টার, কিডি, বালাজি এবং আর সবাইকে আনন্দ করতে বলো—ডারা যেন কারও বাজে কথা শুনে মনকে চঞ্চল না করে। তোমরা সকলে নিজেদের আদর্শ ধরে থাকো, আর অন্ত কিছুর প্রতি থেয়াল ক'রো না —সত্যের জয় হবেই হবে। সর্বোপরি, তুমি যেন অপরকে চালাতে বা তাদের শাসন করতে, অথবা ইয়াহ্মিরা যেমন বলে অপরের উপর 'boss' (মাতব্বার) করতে ষেও না; সকলের দাস হও।

১৬৯

(মি: ফ্রান্সিন লেগেটকে লিখিত)

১०१ এপ্রিল, ১৮৯৫\*

প্রিয় বন্ধু,

আপনার (রিজলি) পল্লীগৃহে সহৃদয় আমন্ত্রণের জন্ম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অসম্ভব। আমি এখন একটু ভূলের মণ্যে জড়িয়ে পড়েছি এবং দেখছি আগামীকাল আমার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। আগামীকাল (40 W. 9th Street-এ) মিস এণ্ডুজ্ল-এর গৃহে আমার একটি ক্লাস আছে। মিস ম্যাকলাউড আমাকে বলেছিলেন খৈ, ঐ ক্লাসটা স্থগিত রাখা সম্ভব, সেজ্জ আমি কাল সানন্দে আপনাদের সঙ্গে যোগ দেবার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি যে, মিস ম্যাকলাউড ভূল করেছেন। মিস এণ্ডুজ্ আমাকে বলে গিয়েছেন যে, কোন উপায়েই কাল তিনি ক্লাস বন্ধ করতে পারেন না বা প্রায় ৫০/৬০ জন সভ্যকে বিজ্ঞিণ্ড দিতে পারেন না।

এই অবস্থায় আমি আমার অক্ষমতার জন্য আন্তরিকভাবে তৃঃথিত এবং আশা করি মিদ ম্যাকলাউড ও মিদেদ স্টার্জিদ (Mrs. Sturgis) ব্ঝবেন ষে, আমার অনিচ্ছা নয়, এই অনিবার্থ পরিস্থিতিই আপনার সহাদয় আমন্ত্রণ গ্রহণ না করার পথে অস্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আগামী পরশু অথবা এ সপ্তাহে আপনার স্থবিধামত বে-কোন দিন বেতে পারলে খুব আনন্দিত হবো।

> আপনাম চিরবিশ্বন্ত বিবেকানন্দ

#### 390

## ( স্বামী রামক্বফানন্দকে লিখিত )

যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা ১১ই এপ্রিল, ১৮৯৫

কল্যাণবরেষ্,

এখন হইতে অতি দাবধান হইতে হইবে। পিত্তি পড়া বা অস্বাস্থ্যকর আহার বা পৃতিগন্ধময় স্থানে বাস করিলে পুনশ্চ রোগে ভুগিবার সম্ভাবনা এবং ম্যালেরিয়ার হাত হইতে বাঁচা হুম্ব। প্রথমত: একটা ছোটখাট বাগান বা বাটী ভাড়া লওয়া উচিত, ৩০ ।৪০ টাকার মধ্যে হইতে পারিবে। দ্বিতীয়ত: থাবার এবং রামার জল যেন ফিন্টার করা হয়। বাঁশের ফিন্টার विकृतकम रहेरमहे यर्षहे। ज्ञानार्क्त येक त्रात्र—भित्रकात ज्ञानिकात न्रात्रकात न्रात्रकात न्रात्रकात न्रात्रकात রোগবীব্দপূর্ণ, তাই রোগের কারণ। জুল উত্তপ্ত ক'রে ফিল্টার করা হউক। সকলকে স্বাস্থ্যের দিকে প্রথম নঞ্জর দিতে হইবে। একজন রাঁধুনী, একটা চাকর, পরিষ্কার বিছানা, সময়ে থাওয়া—এ-সকল অত্যাবশ্রক। যে প্রকার বলছি সমস্তই ষেন করা হয়, ইহাতে অগ্রথা না হয়।…টাকাকড়ি ধরচের সমস্ত ভার রাথাল থেন লয়, অহ্য কেহ তাহাতে উচ্চবাচ্য না করে। নিরঞ্জন বাড়ী, ঘরদার, বিছানা, ফিন্টার যাতে দম্বরমত ঠিক সাফ থাকে, তাহার ভার লইবে। --- সমস্ত কার্যের সফলতা ভোমাদের পরস্পারের ভালবাসার উপর নির্ভর করিতেছে। দেষ, ঈর্ষা, অহমিকাবৃদ্ধি যতদিন থাকিবে, ততদিন কোনও কল্যাণ নাই। ... কালীর Pamphlet (পুস্তিকা) খুব উত্তম হয়েছে, তাতে কোন অতিপ্ৰসন্ধ নাই।

ঐ যে কানে কানে গুজোগুজি করা—তাহা মহাপাপ বলে জানবে; ঐটা ভায়া, একেবারে ত্যাগ দিও [ করিও ]। মনে অনেক জিনিস আসে, তা ফুটে বলতে গেলেই ক্রমে তিল থেকে তাল হয়ে দাঁড়ায়। গিলে ফেললেই ফুরিয়ে যায়।

মহোৎসব খুব ধুমধামের সহিত হয়ে গেছে, ভাল কথা। আসহে বারে এক লাখ লোক যাতে হয়, তারই চেষ্টা করতে হবে বইকি। মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতি ও তোমরা এককাটা হয়ে একটা কাগজ যাতে বার করতে পারো,

তার চেটা দেখ দিকি। অনন্ত থৈর্য, অনন্ত উত্যোগ বাহার সহায়, সেই কার্বে দিছি হবে। পড়ান্ডনাটা বিশেষ করা চাই, বুঝলে শনী ? মেলা মুখ্য-মুখ্য জড়ো করিসনি বাপু। ছটো চারটে মাহ্যবের মতো—এককাট্টা কর দেখি। একটা মিউও যে শুনতে পাইনি। তোমরা মহোৎসবে তো লুচিসন্দেশ বাটলে, আর কতকগুলো নিন্ধর্মার দল গান করলে, অতামরা কী spiritual food (আধ্যাত্মিক খোরাক) দিলে, তা তো শুনলাম না ? তোদের যে পুরানো ভাব nil admirari—কেউ কিছুই জানে না ভাব—যতদিন না দ্র হবে, ততদিন ভোরা কিছুই করতে পারবিনি, ততদিন তোদের সাহস হবে না। Bullies are always cowards.—( যারা লোককে তর্জন ক'রে বেড়ায়, তারা চিরকাল কাপুরুষ)।

স্কলকে sympathyর (স্হামুভূতির) সহিত গ্রহণ করিবে, রামকৃষ্ণ পরমহংদ মামুক বা নাই মামুক। বুখা তর্ক করতে এলে ভদ্রতার সহিত নিজে নিরস্ত হবে। মাষ্টার মহাশয় কতদিন মুখে বোজলা দিয়ে থাকবেন? বোজলাতেই যে জন্ম গেল দেখছি! সকল মতের লোকের সহিত সহাত্মভৃতি প্রকাশ করিবে। এই দকল মহৎ গুণ যখন তোমাদের মধ্যে আদবে, তখন তোমবা মহাতেকে কাজ করতে পারবে, অগুণা 'জয় গুরু-ফুরু' কিছুই চলবে না। যাহা হউক, এবারকার মহোৎদব অতি উত্তমই হইয়াছে, অংহাতে আর দন্দেহ নাই এবং তার জন্য তোমরা বিশেষ প্রশংসার উপযুক্ত। কিন্তু you must push forward. Do you see? (ভোমাদের এগিয়ে পড়তে হবে, বুঝলে কি না ? ) শরৎ কি করছে ? 'আমি কি জানি ! আমি কি জানি !' —ওরকম বৃদ্ধিতে তিন কালেও কিছু জানতে পারবে না। ঠাকুরদাদার কথা— শাঁকচুন্নীর নাকী স্থর ভাল বটে, কিন্তু কিছু উচুদরের চাই, that will appeal to the intellect of the learned—( যা লেখাপড়াজানা লোকেরা পড়ে আনন্দ পাবে )। খালি খোলবাজানো হালামার কী কাজ? Not only this মহোৎসৰ will be his memorial, but the central union of an intense propaganda of his doctrines.' তোকে কি ব'লব ?

১ এই মহোৎসৰ যে শুধু তাঁর স্মারকই হবে তা নয়, কিন্তু তাঁর ধর্মতসমূহের বছল প্রচারের এক মূল কেব্রুম্বরূপ হবে।

ভোৱা এখনও বালক। সৰ ধীরে ধীরে হবে। তবে সময়ে সময়ে I fret and stamp like a leashed hound. Onward and forward ( এগিয়ে পড়, এগিয়ে যাও)—আমার পুরানো বৃলি। এখন এই পর্যস্ত। আমি আছি ভাল। দেশে ভাড়াভাড়ি বেয়ে ফল নাই। ভোরা উঠে পড়ে লেগে যা দিকি—সাবাস বাহাছর! ইতি

নরেন্দ্র

292

54 W. 33rd St., নিউইয়ৰ্ক\*
১১ই এপ্ৰিল, ১৮৯৫

প্রিয় মিদেদ বুল,

আপনার পত্র পেলাম—এ সঙ্গে মনিঅর্ডার ও 'ট্রান্সক্রিপ্ট' কাগজটাও পেলাম। আজ ব্যাঙ্কে যাব—ডলারগুলি ভাঙিয়ে পাউও ক'রে আনতে। কাল মি: লেগেটের কাছে চলে যাচ্ছি কয়েকদিন পল্লীতে বাদ করবার জন্ত। আশা করি, একটু বিশুদ্ধ বায়ুদেবনে ভালই হবে।

এ বাড়ী এখনই ছেড়ে দেবার কল্পনা ত্যাগ করেছি, কারণ তাতে অত্যস্ত বেশী থরচা পড়বেশ। অধিকল্প এখনই বাড়ী বদলানো যুক্তিযুক্ত নহে; আমি ধীরে ধীরে দেটি করবার চেষ্টা করছি।…

মিস হামলিন আমায় যথেষ্ট সাহায্য করছেন—আমি সেজ্যু তাঁর নিকট বিশেষ ক্বতজ্ঞ। তিনি আমার প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার করছেন—আশা করি, তাঁর ভাবের ঘরেও চুরি নাই। তিনি আমাকে 'ঠিক ঠিক লোকদের' সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে চান—আমার ভয় হয়, পূর্বে যেমন একবার শেখানো হয়েছিল, 'নিজেকে সামলে রেখো, যার তার সঙ্গে মিশো না'—এ ব্যাপার তারই দিতীয় সংস্করণ। প্রভু যাদের পাঠান, তাঁরাই খাটি লোক; আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় এই কথাই তো আমি ব্যেছি। তাঁরাই যথার্থ সাহায্য করতে পারেন, আর তাঁরাই আমাকে সাহায্য করতে পারেন, আর তাঁরাই আমাকে সাহায্য করতে পারেন, আর তাঁরাই আমাকে সাহায্য কর্বেন। আর

- একটা শিকারী কুকুর শিকারের সামনে ছাড়া না পেলে বেমন করে, তেমনি ছটফট করি।
- Roston Evening Transcript

অবশিষ্ট লোকদের সম্বন্ধে বক্তব্য এই, প্রভূ তাদের সকলেরই কল্যাণ করুন, আর তাদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন।

আমার বন্ধুরা সবাই ভেবেছিলেন, একলা একলা দরিদ্রপল্লীতে এভাবে থাকলে এবং প্রচার করলে কিছুই হবে না, আর কোন ভদ্রমহিলা কখনই দেখানে আদবেন না। বিশেষত: মিদ হামলিন মনে করেছিলেন, তিনি কিংবা তাঁর মতে যারা ঠিক ঠিক লোক', তারা যে দরিলোচিত কুটিরে নির্জনবাসী একজন লোকের কাছে এসে তার উপদেশ শুনবে, তা হতেই পারে না। কিছু তিনি যাই মনে করুন, যথার্থ 'ঠিক ঠিক লোক' ঐ স্থানে দিনরাত আসতে লাগলো, তিনিও আসতে লাগলেন। হে প্রভো, মামুষের পক্ষে তোমার ও তোমার দয়ার উপর বিশাস-স্থাপন—কি কঠিন ব্যাপার !!! শিব, শিব ! মা, তোমায় জিজ্ঞাদা করি, ঠিক ঠিক লোকই বা কোথায়, আর বে-ঠিক বা মল লোকই বা কোথায়? সবই যে তিনি!! হিংস্ৰ ব্যান্ত্ৰের মধ্যেও তিনি, মুগশিশুর ভেতরও তিনি ; পাপীর ভেতরও তিনি, পুণ্যাত্মার ভেতরও তিনি— সবই যে তিনি !! সর্বপ্রকারে আমি তাঁর শরণাগত, সারা জীবন তাঁর কোলে আশ্রম দিয়ে এখন কি তিনি আমায় পরিত্যাগ করবেন ? ভগবানের কুপাদৃষ্টি ষদি না থাকে, তবে সমুদ্রে এক ফোঁটা জলও থাকে না, গভীর জঙ্গলে একটা ছোট ভালও পাওয়া যায় না, আর কুবেরের ভাগুরে একমুঠো অল মেলে না; আর তাঁর ইচ্ছা হ'লে মরুভূমিতে ঝরনা বয়ে যায়, এবং ভিক্ষ্কেরও সকল অভাব ঘুচে যায়। একটা চডুই পাখী কোথায় উড়ে পড়ছে—ভাও তিনি দেখতে পান। মা, এগুলি কি কেবল কথার কথা—না অক্ষরে অক্ষরে সভ্য ঘটনা ?

এই 'ঠিক ঠিক লোকদের' কথা এখন থাক। হে আমার শিব, তুমিই আমার ভাল, তুমিই আমার মন্দ। প্রভো, বাল্যকাল থেকেই আমি ভোমার চরণে শরণ নিয়েছি। গ্রীমপ্রধান দেশে বা হিমানীমণ্ডিত মেরুপ্রদেশে, পর্বত-চূড়ায় বা মহাসমৃদ্রের অতল তলে—ধেখানেই যাই, তুমি আমার সঙ্গে পাকবে। তৃমিই আমার গতি, আমার নিয়ন্তা, আমার শরণ, আমার স্থা, আমার গুরু, আমার ঈশব, তুমিই আমার স্বরূপ। তুমি কখনই আমায় ত্যাগ

<sup>&#</sup>x27;He seeth the sparrow's fall'.—Bible.

করবে না—কখনই না, এ আমি ঠিক জানি। হে আমার ঈশর, আমি কখন কখন একলা প্রবল বাধাবিশ্বের সংক যুদ্ধ করতে করতে তুর্বল হয়ে পড়ি, তখন মাহুষের লাহায্যের কথা ভাবি। চিরদিনের জন্ত এসব তুর্বলতা থেকে আমায় রক্ষা কর, যেন আমি তোমা ছাড়া আর কারও কাছে কখনও সাহায্য প্রার্থনা না করি। যদি কেউ কোন ভাল লোকের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে, সে কখনও তাকে ত্যাগ করে না বা তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে না। প্রভু, তুমি সকল ভালোর স্প্রতিক্তা—তুমি কি আমায় ত্যাগ করবে? তুমি তো জানো, সারা জীবন আমি তোমার—কেবল তোমারই দাস। তুমি কি আমায় ত্যাগ করবে শামায় তাগ শামায় শামায় তাগ শামায় শামায় তাগ শামায় শ

মা, তিনি কথনই আমায় ত্যাগ করবেন না, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আপনার চির আজ্ঞাবহ সস্তান বিবেকানন্দ

392

( মি: স্টাডিকে লিখিত)

54 W. 33rd St., নিউইয়ৰ্ক\* ২৪শে এপ্ৰিন, ১৮৯৫

প্রাচ্যে কিংবা পাশ্চাত্যে—সর্বত্ত একমাত্র অবৈতদর্শনই যে মানবজাতিকে 'ভূতপূজা' এবং ঐ জাতীয় কুনংস্কার হইতে মুক্ত করিতে পারে এবং কেবল উহাই যে মানবকে তাহার স্ব স্থ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শক্তিমান্ করিয়া ভূলিতে সমর্থ, সে বিষয়ে আমি আপনার সহিত সম্পূর্ণ একমত। পাশ্চাত্য দেশেরই স্থায় বা ভদপেক্ষা অধিক ভারতের নিজ্বেপ্ত এই অবৈতবাদের প্রয়োজন

আছে। অথচ কান্ধটি অত্যস্ত ত্রহ; কারণ প্রথমতঃ আমাদিগকে সকলের মনে ক্ষচি স্বষ্টি করিতে হইবে, তারপর চাই শিকা; সর্বশেষে সমগ্র সৌধটি নির্মাণ করিবার জন্ম অগ্রসর হইতে হইবে।

চাই পূর্ণ দরলতা, পবিত্রতা, বিরাট বৃদ্ধি এবং সর্বজয়ী ইচ্ছাশক্তি। এইসকল গুণসম্পন্ন মৃষ্টিমেয় লোক যদি কাজে লাগে, তবে ঘনিয়া ওলটপালট হইয়া
যায়। গত বৎসর এদেশে আমি যথেষ্ট বক্তৃতা দিয়াছিলাম, বাহবাও অনেক
পাইয়াছিলাম; কিন্তু পরে দেখিলাম, সে-সব কাজ আমি যেন নিছক নিজের
জাই করিয়াছি। চরিত্রগঠনের জায় ধীর ও অবিচলিত যত্ন, এবং সত্যোপলব্ধির জায় তীত্র প্রচেষ্টাই কেবল মানবজাতির ভবিশ্বং জীবনের উপর প্রভাব
বিন্তার করিতে পারে। তাই এ বৎসর আমি সেই ভাবেই আমার কার্যপ্রণালী
নিয়মিত করিব, দ্বির করিয়াছি। কয়েকজন বাছা বাছা ল্লী-পুরুষকে অবৈত
বেদান্তের উপলব্ধি সম্বন্ধে হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিব—কতদ্র সফল
হইব, জানি না। কেহ যদি শুর্থ নির্দ্ধের সম্প্রদায় বা দেশের জন্ম না থাটিয়া
সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে ব্রতী হইতে চায়, তবে পাশ্চাত্য দেশই তাহার
উপযুক্ত ক্ষেত্র।

পত্রিকা বাহির করা বিষয়ে আমি আপনার সহিত সম্পূর্ণ একমত, কিন্তু এ-সব করিবার মতো ব্যবদাবৃদ্ধি আমার একেবারে নাই; আমি শিক্ষাদান ও ধর্মপ্রচার করিতে পারি, মধ্যে মধ্যে কিছু লিখিতে পারি। সত্যের উপর আমার গভীর বিশাস। প্রভূই আমাকে সাহাষ্য করিবেন এবং তিনিই প্রয়োজনমত কর্মীও পাঠাইবেন, আমি যেন কায়্মনোবাক্যে পবিত্র, নিঃস্বার্থ এবং অকপট হইতে পারি।

'পত্যমেব জয়তে নান্তম্। সত্যেন পদা বিততো দেবধান:॥' বৃহত্তর জগতের কল্যাণার্থ নিজের ক্রুত্র স্বার্থ যে বিসর্জন দিতে পারে, সমগ্র জগৎ তাহার আপনার হইয়া ধায়।…আমার ইংলগুে ধাওয়া এখনও অনিশ্চিত। দেখানে আমার পরিচিত কেহই নাই; অথচ এখানে কিছু কিছু কাজ হইতেছে। প্রভূই যথাসময়ে আমাকে পথ দেখাইবেন।

290

(মি: স্টার্ডিকে লিখিড)

19 W. 38th Street, নিউইয়ৰ্ক\*

প্রিয় বন্ধু,

আপনার শেষ পত্র আমি ষ্ণাসময়ে পাইয়াছি। এই অগস্ট মাসের শেষভাগে ইওরোপে ষাইবার একটা ব্যবস্থ। পূর্বেই হইয়াছিল বলিয়া আপনার আমন্ত্রণ ভগবানের আহ্বান বলিয়া মনে করি।

'পত্যমেব জয়তে নান্তম্।' মিথ্যার কিঞ্চিৎ প্রলেপ থাকিলে সত্যপ্রচার সহজ হয় বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা ভ্রাস্ত। কালে তাঁহারা ব্ঝিতে পারেন যে, বিষ—এক ফোঁটা মিশ্রিত হইলেও সমস্ত থাত দ্বিত করিয়া ফেলে। যে পবিত্র ও সাহসী, সেই জগতে সব কাজ করিতে পারে।

প্রভূ আপনাকে সর্বদা মায়ামোহ হইতে রক্ষা করুন। আমি আপনার সহিত কাজ করিতে সর্বদাই প্রস্তুত আছি?। যদি আমরা নিজেরা থাঁটি থাকি, তবে প্রভূও আমাদিগকে শত শত বন্ধু প্রেরণ করিবেন। 'আত্মৈর হাত্মনো বন্ধু:—'।

চিরকালই ইওরোপ হইতে সামাজিক এবং এশিয়া হইতে আধ্যাত্মিক শক্তির উদ্ভব হইয়াছে এবং এই তুই শক্তির বিভিন্ন প্রকার সংমিশ্রণেই জগতের ইতিহাদ গড়িয়া উঠিয়াছে। মানবজাতির ইতিহাদের একটি নৃতন পৃষ্ঠা ধীরে ধীরে উন্মোচিত হইতেছে এবং সর্বত্র তাহারই চিহ্ন দেখা যাইতেছে। শত শত নৃতন পরিকল্পনার উদ্ভব ও বিলয় হইবে, কিন্তু একমাত্র যোগ্যতমেরই প্রতিষ্ঠা স্থনিশ্বিত—সত্য ও শিব অপেক্ষা যোগ্যতম আর কি হইতে পারে ?

ভবদীয়

বিবেকানন্দ

198

54 W. 33rd Street, নিউইয়ৰ্ক\*
২৫শে এপ্ৰিল, ১৮৯৫

প্ৰিয় মিদেদ ৰূল,

গত পরশু মিদ ফার্মারের একথানি হৃততাপূর্ণ পত্র পেলাম—তার দক্ষে বার্বার হাউদে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির জন্ত একশত ডলারের একথানি চেকও এল। আগামী শনিবার তিনি নিউইয়র্কে আসছেন। অবশ্য আমি মিস ফার্মারকে তাঁর বক্তৃতার বিজ্ঞাপনে আমার নাম দিতে মানা ক'রব। বর্তমানে গ্রীনএকারে যেতে পারছি না, সহস্রদীপোছানে (Thousand Island Park) ধাবার বন্দোবস্ত করেছি—উহা যেখানেই হোক। তথায় আমার জনৈকা ছাত্রী মিস ভাচারের এক কুটীর আছে। আমরা কয়েকজন সেখানে নির্জন বাস ক'রে বিশ্রাম ও শাস্তিতে কাটাবো, মনে করেছি। আমার ক্লাসে বারা আসেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে 'যোগী' করতে চাই। গ্রীনএকারের মতো কর্মচঞ্চল হাট এ কাজের সম্পূর্ণ অমুপযুক্ত। অপর জায়গাটি আবার লোকালয় থেকে সম্পূর্ণ দ্রে বলে যারা শুধু মজা চায়, তারা কেউ সেখানে যেতে সাহস করবে না।

জ্ঞানখোগের ক্লাদে যাঁরা আদতেন, তাঁদের ১৩০ জনের নাম মিদ হামলিন টুকে রেখেছিলেন—এতে আমি থুব খুশী আছি। আরও ৫০ জন ব্ধবারে যোগ-ক্লাদে আদতেন—গোর দোমবারের ক্লাদে আরও ৫০ জন। মি: ল্যাগুদবার্গ দব নামগুলি লিখে রেখেছিলেন—আর নাম লেখা থাক বা নাই থাক, এঁরা দকলেই আদবেন। মি: ল্যাগুদবার্গ আমার দংশুব ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু নামগুলি দব এখানে আমার কাছে ফেলে গেছেন। তারা দকলেই আদবে—আর তারা যদি না আদে তো অপরে আদবে। এইরপেই চলবে—প্রভু, তোমারই মহিমা!

নাম টুকে রাখা এবং বিজ্ঞাপন দেওয়া একটা মন্ত কাজ সন্দেহ নেই;
আমার জন্ম এই কাজ করেছেন বলে তাঁদের উভয়ের কাছে আমি বিশেষ
কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পেরেছি ষে, অপরের উপর নির্ভর করা
আমার নিজেরই আলন্ম, স্বভরাং উহা অধর্ম,—আর আলন্ম থেকে সর্বদা
অনিষ্টই হয়ে থাকে। স্বভরাং এখন থেকে ঐ-সব কাজ আমিই করছি এবং
পরেও নিজেই সব ক'রব। তাতে আর ভবিশ্যতে কারও কোন উদ্বেশের
কারণ থাকবে না।

যাই হোক, আমি মিদ হামলিনের 'ঠিক ঠিক লোকদের' মধ্যে যাকে হোক নিতে পারলে ভারি স্থী হবো; কিছু আমার হুরদৃষ্টক্রমে তেমন একজনও তো এখনও এল না। আচার্ধের চিরস্তন কর্তব্য হচ্ছে অভ্যন্ত 'বেঠিক' লোকদের ভিতর থেকে 'ঠিক ঠিক লোক' তৈরি ক'রে নেওয়া।

মোদা কথাটা এই, মিদ হামলিন নামে দল্লাস্ত মহিলাটি আমাকে নিউইয়র্কের 'ঠিক ঠিক লোকগুলির' সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার আশা ও উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং কার্যতঃ তিনি আমায় ষেরপ সাহাষ্য করেছিলেন, তার জন্ত যদিও আমি তাঁর কাছে বিশেষ ক্বডজ্ঞ, তবু মনে করছি আমার যা অল্লস্কল্ল কাজ আছে, তা আমার নিজের হাতে করাই ভাল। এখনও অন্তের সাহায্য নেবার সময় হয়নি—কাজ অতি অল্প। আপনার যে উক্ত মিদ হ্যামলিন সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা, তাতে আমি খুব খুশী। আপনি যে তাঁকে সাহায্য করবেন, এ জেনে অন্তে যা হোক, আমি তো বিশেষ খুশী; কারণ তাঁর সাহায্য প্রয়োজন। কিন্তু মা, রামকৃষ্ণের কৃপায় কোন মাহুষের মুখ দেখলেই আমি যেন স্বভাবদিদ্ধ সংস্কারবলে তার ভিতর কি আছে, তা প্রায় অভ্রাস্ত-ভাবে জানতে পারি; আর এর ফলে এই দাঁড়িয়েছে যে, আপনি আমার দব ব্যাপার নিয়ে ষা থুশি করতে পারেন, আমি তাতে এতটুকু অসম্ভোষ পর্যস্ত প্রকাশ ক'রব না। আমি মিদ ফার্মার্টেরর পরামর্শও খুব আনন্দের সঙ্গেই নেব—তিনি ষতই ভূত-প্রেতের কথা বলুন না কেন। এ-সব ভূত-প্রেতের অস্তরালে আমি একটি অগাধপ্রেমপূর্ণ হৃদয় দেখতে পাচ্ছি, কেবল এর ওপর একটা প্রশংসনীয় উচ্চাকাজ্জার সূক্ষ আবরণ রয়েছে—তাও কয়েক বৎসরে নিশ্চয় অন্তর্হিত হবে। এমন কি--ল্যাণ্ডস্বার্গণ্ড মাঝে মাঝে আমার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলে তাতে কোন আপত্তি ক'রব না। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এঁদের ছাড়া অন্ত কোন লোক আমার সাহায্য করতে এলে আমি বেজায় ভয় পাই —এই পর্যন্ত আমি বলতে পারি। আপনি আমাকে যে সাহায্য করেছেন, শুধু তার দক্ষন নয়—আমার স্বাভাবিক সংস্থারবশতই (অথবা যাকে আমি আমার গুরুমহারাক্ষের প্রের্ণা বলে থাকি ) আপনাকে আমি আমার মায়ের মতো দেখে থাকি। স্থতরাং আপনি আমাকে যে-কোন উপদেশ দেবেন, তা আমি সর্বদাই মেনে চ'লব-কিছ ঐ পরামর্শ বা আদেশ সাক্ষাৎ আপনার কাছ থেকে আদা চাই। আপনি যদি আর কাকেও মাঝখানে খাড়া করেন, তা হ'লে আমি নিজে বেছে নেওয়ার দাবি প্রার্থনা করি। এই কথা আর कि!

আপনার চিরাহগত সস্তান বিবেকানন্দ প্:—মিদ হামলিন এখনও এসে পৌছননি। তিনি এলে আমি দংস্কত বইগুলি পাঠাব। তিনি কি আপনার কাছে মি: নওরোজী-ক্বত ভারত সম্বন্ধে একথানি বই পাঠিয়েছেন ? আপনি যদি আপনার ভাইকে বইথানি একবার আগাগোড়া দেখতে বলেন, তবে আমি থ্ব খুশী হব। গান্ধী এখন কোথায় ?

296

(কলিকাতার জনৈক ব্যক্তিকে লিখিত)

আমেরিকা\* ২রা মে. ১৮৯৫

প্রিয়,

ভোমার সহাদয় হ্বলর পত্রথানি পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তৃমি
যে আমাদের কার্য সাদরে অহ্মোদন করিয়াছ, সেজ্ল ভোমায় অসংখ্য
ধল্যবাদ। নাগমহাশয় একজন মহাপুরুষ। এরপ মহাত্মার দয়া যখন তৃমি
পাইয়াছ, তখন তৃমি অভি সৌভাগ্যবান্। এই জগতে মহাপুরুষের রূপালাভই
জীবের সর্বোচ্চ সৌভাগ্য। তৃমি এই সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছ।
'মদ্ভজানাঞ্চ যে ভক্তান্তে মে ভক্ততমা মতাঃ,' তৃমি যখন তাঁহার একজন
শিল্যকে ভোমার জীবনের পথপ্রদর্শকরূপে পাইয়াছ, তখন তৃমি তাঁহাকেই
পাইয়াছ জানিবে।

সংসারত্যাগের কল্পনা করিতেছ, তোমার এই ইচ্ছায় আমার সহাহত্তি আছে। স্বার্থত্যাগ অপেক্ষা বড় কিছু অগতে আর নাই। কিছু ডোমার বিশ্বত হওয়া উচিত নয় যে, প্রভু যাহাদিগের ভার তোমার উপর দিয়াছেন, তাহাদের কল্যাণে তোমার মনের প্রবল আবেগ দমন করা বড় কম স্বার্থত্যাগ নয়। শ্রীরামক্রফের উপদেশ ও তাঁহার নিচ্চলন্ধ জীবন অমুসরণ করিও, সঙ্গে সঙ্গে পরিবারবর্গেরও তত্বাবধান করিও। তোমার কর্তব্য ভূমি করিয়া যাও, আর যাহা কিছু তাঁহার উপর ছাড়িয়া দাও।

- ১ আমার ভক্তদের যে ভক্ত, দেই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত।
- ২ শ্রীরামকৃষ্ণের

প্রেমে মাছ্যে মাছ্যে, আর্থে ক্লেছে, ত্রাহ্মণে চণ্ডালে, এমন কি—পুরুষে নারীতে পর্যন্ত ভেদ করে না। প্রেম সমগ্র বিশ্বকে আপনার গৃহসদৃশ করিয়া লয়। যথার্থ উন্নতি ধীরে ধীরে হয়, কিন্তু নিশ্চিতভাবে। যে-সকল যুবক ভারতের নিম্নশ্রেণীর উন্নয়নরূপ একমাত্র কর্তব্যে মনপ্রাণ নিয়োগ করিতে পারে, তাহাদের মধ্যে কাজ কর, তাহাদিগকে জাগাও—সভ্যবদ্ধ কর এবং এই ত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিত কর। এ-কাজ ভারতের যুবকগণের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

সকল বিষয়ে আজ্ঞাবহতা শিক্ষা কর; নিজ ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করিও না, গুরুজনের অধীন হইয়া চলা ব্যতীত কখন শক্তির কেন্দ্রীকরণ হইতে পারে না, আর এইরূপ বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলিকে কেন্দ্রীভূত না করিলে কোন বড় কাজ হইতে পারে না। কলিকাতার মঠটি প্রধান কেন্দ্র। অস্তান্ত সকল শাখার সভ্যদের উচিত এই কেন্দ্রের সহিত একযোগে ও নিয়মান্থসারে কার্য করা।

ঈর্বা ও অহংভাব তাড়াইয়া দাও-সঙ্ঘবদ্ধভাবে অপরের জন্ম করিতে শিখ। আমাদের দেশে এইটির বিশেষ অভাব।

ভভাকাজ্জী বিবেকানন্দ

পু:--নাগমহাশয়কে আমার অসংখ্য সাষ্টাত্ত জানাইবে।

বি

১৭৬ ( হেল ভগিনীগণকে লিখিত )

> নিউইয়ক\* ৫ই মে, ১৮৯৫

যা ভেবেছিলাম, তাই হয়েছে। যদিও অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর তার হিন্ধর্মবিষয়ক রচনাসমূহের শেষভাগে ক্ষতিকর একটি মন্তব্য না দিয়ে ক্ষান্ত হন না, আমার তবু সর্বদাই মনে হ'ত, কালে সমগ্র তত্ত্ব তিনি ব্রুত্তে পারবেন। যত শীঘ্র পারো, 'বেদান্তবাদ' (Vedantism) নামে তার শেষ বইধানা সংগ্রহ কর। বইধানিতে দেখবে তিনি সবই সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন— মার জন্মান্তবর্ষাদ। আমি তোমাদের এ ধাবৎ যা বলেছি, তারই কিছু অংশ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ; বইধানি ভোমাদের মোটেই তুক্কহ বলে মনে হবে না।

অনেক বিষয়ে দেখবে চিকাগোয় আমি যা সব বলেছি, তারই আভাস।

বৃদ্ধ যে সত্য বস্তু ধরতে পেরেছেন—এতে আমি এখন আনন্দিত। কারণ আধুনিক গবেষণা ও বিজ্ঞানের বিরোধিতার মূখে ধর্ম অমূভব করবার এই হ'ল একমাত্র পথ।

আশা করি, টড্-এর 'রাজস্থান' ভাল লাগছে। আন্তরিক ভালবাসা জেনো। ইতি

তোমাদের ভ্রাতা

বিবেকানন্দ

পু:—মেরী কবে বস্টনে আসছে ?

399

আমেরিকা\* ৬ই মে, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিকা,

আজ প্রাতে তোমার শেষ চিঠিখানা এবং রামামূজাচার্যের ভায়ের প্রথম ভাগ পেলাম। কয়েকদিন আগে তোমার আর একথানা পত্র পেয়েছিলাম। মণি আয়ারের কাছ থেকেও একখানা পত্র পেয়েছি।

আমি ভাল আছি—কাজকর্ম আগের মতোই চলেছে। তুমি লাও ব'লে একজনের বক্তৃতার কথা লিখেছ; তিনি কে এবং কোথায় থাকেন, তার কিছুই জানি না। হ'তে পারে তিনি কোন গির্জার বক্তা। কারণ তিনি যদি বড় বড় স্ভায় বক্তৃতা দিতেন, তা হ'লে আমরা নিশ্চয় তাঁর কথা শুনতে পেতাম। হ'তে পারে তিনি কোন কোন খবরের কাগজে তাঁর বক্তৃতার রিপোর্ট বার ক'রে ভারতে পাঠিয়ে দিছেন, আর মিশনরীরা তাঁর সাহায্যে নিজেদের ব্যবসা জ্মাবার চেষ্টা করছে। তোমার চিঠি থেকে তো আমি এই পর্যন্ত অন্থান করছি। এখানে এই ব্যাপারটা নিয়ে সাধারণের ভেতর এমন কিছু সাড়া পড়েনি, যাতে আমাদের আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হবে। কারণ তা হ'লে এখানে প্রত্যহ আমাকে শত শত লোকের সঙ্গে লড়াই করতে হয়।

এখন এখানে ভারতের খ্ব স্থনাম, এবং ডাঃ ব্যারোজ ও অন্তান্ত গোড়ারা সবাই মিলে এই আগুন নেভাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। বিতীয়তঃ ভারতের বিরুদ্ধে গোঁড়াদের এই বক্তৃতাগুলিতে আমার প্রতি রাশি রাশি গালিগালাজ থাকা চাই-ই ।…সন্ন্যাসী হয়ে আমাকে কি সেগুলির বিরুদ্ধে ক্রমাগত আগুসমর্থন ক'রে ষেতে হবে ? এখানে আমার কয়েকজন প্রভাবশালী বন্ধু আছেন, তাঁরাই মাঝে মাঝে জবাব দিয়ে এঁদের চুপ করিয়ে দেন। আর হিন্দ্রা সবাই যদি নিশ্চিন্তে ঘুমায়, তবে হিন্দুধর্ম সমর্থন করবার জন্ত আমার এত শক্তি অপচয় করার দরকার কি বলো ?

তোমবা ত্রিশ কোটি মাহ্ব—বিশেষ যাবা নিজেদের বিভাব্দির অহঙ্কারে এত গবিত, তারা—কি ক'বছ বলো দেখি? লড়াই করবার ভারটা তোমবা নিয়ে আমাকে কেবল প্রচার ও শিক্ষার জন্ম ছেড়ে দাও না কেন? এখানে আমি দিনরাত অচেনা বিদেশীদের ভেতরে থেকে প্রাণপণ সংগ্রাম করছি, প্রথমতঃ নিজের অয়ের জন্ম, দ্বিতীয়তঃ—যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ ক'রে আমার ভারতীয় বন্ধুদের সাহায্য করবার জন্ম। ভারত কি সাহায্য পাঠাচ্ছে বলো? ভারতবাসীর মতো দেশপ্রেমহীন আর কোন জাতি পৃথিবীতে আছে কি? যদি তোমবা বারো জন স্থশিক্ষিত দৃঢ়চেতা ব্যক্তিকে ইওরোপ-আমেরিকার প্রভাবের জন্ম পাঠাতে এবং কয়েক বৎসর তাদের এখানে থাকবার থরচ যোগাতে পারতে, তা হ'লে তোমরা ভারতের নৈতিক ও রাজনৈতিক উভর প্রকার প্রভৃত উপকার করতে পারতে। ভারতের প্রতি নৈতিক সহাহ্ভৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি রাজনৈতিক বিষয়েও ভারতের বন্ধু হয়ে দাঁড়ায়।

পাশ্চাত্যের অনেকে তো্মাদিগকে অর্থনিয় বর্বর জাতি মনে করে, হতরাং ভাবে—থ্ব তাড়াভাড়ি তোমাদের সভ্য ক'রে তুলতে ইবে। তোমরা এর বিপরীতটা প্রমাণ কর না কেন? তোমরা কুকুর-বিড়ালের মতো কেবল বংশবৃদ্ধি করতে পারো। বাল বিদ্যালী ত্রিশ কোটি লোক ভয়ে ভীত হয়ে বসে থাকো এবং একটি কথা বলবারও সাহস না পাও, তবে এই হুদ্র দেশে একটা মাহ্ম আর কত করবে বলো? আমি ভোমাদের জয়্ম য়তটুকু করেছি, ভোমরা ভতটুকুরও উপযুক্ত নও। ভোমরা আমেরিকার কাগজে হিন্দুধর্ম সম্বর্ধন ক'রে প্রবন্ধ লিখে পাঠাও না কেন? কে ভোমাদের বেঁধে রেখেছে?

দৈহিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক সব বিষয়ে কাপুরুষের জাত—তোমরা ষেমন পশুত্ল্য, তেমন ব্যবহার পাচ্ছ। কেবল ছটো জিনিস তোমাদের লক্ষ্য—কাম ও কাঞ্চন। তোমরা একজন সন্ন্যাসীকে খুঁচিয়ে তুলে দিনরাত লড়াতে চাও, আর তোমরা নিজেরা—সাহেবদের, এমন কি মিশনরীদের ভয়ে ভীত! তোমরা আবার বড় বড় কাজ করবে—ফু:! কেন, তোমরা কয়েকজন মিলে বেশ উত্তমরূপে হিন্দুধর্ম সমর্থন ক'রে বস্টনের এরেনা পাবলিশিং কোম্পানির কাছে লেখা পাঠাও না? এরেনা (Arena) একখানি সাময়িক পত্ত—ওরা খুব আনন্দের সঙ্গে তা ছাপাবে, আবার হয়তো পারিশ্রমিকস্বরূপ তোমাদের যথেষ্ট টাকাও দেবে। তা হলেই তো চুকে গেল।

এইটি মনে রেখো যে, এ পর্যন্ত যে-সব হতভাগা হিন্দু এই পাশ্চাত্য **(मर्ट्स अरम्ह, जोत्रा ज्वर्थ वा मन्त्रात्मत्र क्यु निस्कृत (मन्त्र ७ ४८५ँत टक्वन विकृष्क** সমালোচনাই করেছে। তোমরা জানো, আমি এখানে নাম-যশের জন্ম আসিনি —আমার অনিচ্ছাদত্ত্বেও এদব এদে পড়েছে। ভারতে গিয়ে আমি কি ক'রব ? কে আমায় দাহাষ্য করবে ? ভারতের কি দাদস্থলভ স্বভাব বদলেছে ? ভোমরা ছেলেমাত্মৰ—ছেলেমাত্মবের মতো কথা ব'লছ—কিলে কি হয়, তোমবা তা জানো না। মান্ত্রাজে তেমন লোক কোথায়, যারা ধর্মপ্রচারের জন্য সংসার ত্যাগ করবে ? দিবারাত্র বংশবৃদ্ধি ও ঈশবামূভৃতি একদিনও এফসকে চলতে পারে না। আমিই একা সাহস ক'রে নিজের দেশকে সমর্থন করছি; হিন্দুদের কাছ থেকে এরা যা আশাই করেনি, তাই আমি এদের দিয়েছি…। এখন অনেকেই আমার বিরুদ্ধে, কিন্তু আমি কথনও ভোমাদের মতো কাপুরুষ হবো না। আমি কাজ করতে করতেই ম'রব—পালাব না। কিন্তু এই দেশে হাজার হাজার লোক রয়েছে, যারা আমার বন্ধু এবং শত শত ব্যক্তি রয়েছে, ষারা মৃত্যু পর্যন্ত আমার ক্ষত্সরণ করবে ; প্রতি বৎসরই এদের সংখ্যা বাড়বে। আর যদি এথানে আমি তাদের দক্ষে থেকে কাল করি, তবে আমার ধর্মের चानर्भ-जीवत्नत्र चानर्भ मक्न श्रव, ब्राह्म ?

আমেরিকায় যে সর্বজনীন মন্দির (Temple Universal) স্থাপিত হ্বার কথা উঠেছিল, লে সম্বন্ধে আর বড় উচ্চবাচ্য শুনতে পাই না। ভবে মার্কিন জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ নিউইয়র্কে আমার প্রতিষ্ঠা দৃঢ় হয়েছে, এখানে আমার কাজ চলতে থাকবে। আমি আমার শিশুদের বোগ, ভক্তি ও জ্ঞান শিক্ষার সমাপ্তির জন্ত একটি গ্রীমাবাসে নির্জন স্থানে নিয়ে বাচ্ছি—বাতে ভারা কাজ চালিয়ে বেতে সাহায্য করতে পারে।

ষা হোক, বংস, আমি তোমাদের যথেষ্ট তিরন্ধার করেছি। তোমাদের তিরন্ধার করা দরকার ছিল। এখন কাজে লাগো—কাগজখানার জন্ত এখন উঠে পড়ে লাগো। আমি কলকাতার কিছু টাকা পাঠিয়েছি; মাসখানেকের ভেতর কাগজটার জন্ত তোমাদের কাছেও কিছু টাকা পাঠাতে পারবো। এখন অবশু অরই পাঠাব, পরে নিয়মিতরূপে কিছু কিছু পাঠাতে পারবো। এখন কাজে লাগো। হিন্দু ভিখারীদের কাছে আর ভিক্ষা করতে যেও না। আমি নিজের মন্তিছ এবং সবল দক্ষিণ বাছর সাহায্যে নিজেই সব ক'রব। এখানে বা ভারতে আমি কারও সাহায্য চাই না। আমি কলকাতা ও মাজাজ তু জায়গায় কাজের জন্ত যা টাকা দরকার, তা নিজেই রোজগার ক'রব। বা মারক্ষকে অবতার বলে মানবার জন্ত লোককে বেশী পীড়াপীড়ি ক'রো না।

এখন তোমাদের কাছে আমার নৃতন আবিষ্কারের কথা বলছি। ধর্মের যা কিছু সব বেদান্তের মধ্যেই আছে, অর্থাৎ বেদান্তদর্শনের হৈত, বিশিষ্টাইছত ও অহৈত—এই তিনটি শুরে আছে, একটির পর একটি এসে থাকে। এই তিনটি মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির তিনটি ভূমিকা। এদের প্রত্যেকটিরই প্রয়োজন আছে। এই হ'ল ধর্মের সারকথা। ভারতের বিভিন্ন জাতির আচার-ব্যবহার মত ও বিশাসে প্রয়োগের ফলে বেদান্ত যেরূপ নিয়েছে, সেইটি হচ্ছে হিন্দুধর্ম; এর প্রথম শুর অর্থাৎ হৈতবাদ—ইওরোপীয় জাতিগুলির ভাবের ভেতর দিয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রীষ্টধর্ম, আর সেমিটিক জাতিদের ভেতর হয়ে দাঁড়িয়েছে ম্দলমান ধর্ম; অহৈতবাদ উহার যোগাম্ভৃতির আকার হয়ে দাঁড়িয়েছে বৌদ্ধর্ম প্রভৃতি। এখন ধর্ম বলতে বৃশায় বেদান্ত। বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রয়োজন, পারিপাশ্বিক অবস্থা এবং অক্তান্ত অবস্থা অম্পারে তার প্রয়োগ অবশ্রই বিভিন্ন হবে।

তোমবা দেখতে পাবে যে, মূল দার্শনিক তত্ত্ব যদিও এক, তবু শাক্ত শৈব প্রভৃতি প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিশেষ ধর্মমত ও অফুষ্ঠানপদ্ধতিব ভেতর তাকে রূপায়িত ক'রে নিয়েছে। এখন তোমাদের কাগছে এই তিন 'বাদ' সম্বন্ধ প্রবন্ধের পর প্রথম্ক লিখে ওদের মধ্যে একটি অপরটির পর আসে, এইভাবে শামঞ্জ দেখাও—আর আহঠানিক ভাবটা একেবারে বাদ দাও। অর্থাৎ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক দিকটাই প্রচার কর; লোকে সেগুলি তাদের বিশেষ বিশেষ অহঠান ও ক্রিয়াকলাপাদিতে লাগিয়ে নিক। আমি এ বিষয়ে একথানি বই লিখতে চাই—সেজক্য সব ভাক্তিলি চেয়েছিলাম, কিছু আমার কাছে এ পর্যন্ত কেবল রামাত্মজ-ভাব্যের একথণ্ড মাত্র এসেছে।

আমেরিকান থিওসফিস্টরা অক্ত থিওসফিস্টদের দল ছেড়ে দিয়েছে । । ইংলণ্ডের স্টাডি সাহেব সম্প্রতি ভারতে গিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমার গুরুভাতা শিবানন্দের সাক্ষাৎ হয়েছিল; তিনি আমাকে এক পত্র লিখে জানতে চেয়েছেন, কবে আমি ইংলণ্ডে যাচ্ছি। তাঁকে একথানি স্থন্দর পত্র লিখেছি। বাৰু অক্ষয়কুমার ঘোষের থবর কি ? আমি তাঁর কাছ থেকে আর কোন খবর পাইনি। মিশনরীগণকে ও অপরাপর সকলকে তাদের যা প্রাপ্য. দিয়ে দাও। আমাদের দেশের কতকগুলি বেশ দৃঢ়চেতা লোককে ধর— ভারতে বর্তমানে ধর্মের নবজাগরণ সম্বন্ধে বেশ স্থন্দর ওজম্বী অথচ স্থক্ষচিসঙ্গত একটা প্রবন্ধ লেখে৷ আর দেটি আমেরিকার কোন সাময়িক পত্রে পাঠিয়ে দাও। আমার ঐরকম ছ-একখানা কাগজের সঙ্গে জানাশোনা আছে। তোমরা তো জানো, আমি বিশেষ লিখিয়ে নই; আর লোকের দোরে দোরে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাসও আমার নেই। আমি চূপচাপ বঙ্গে থাকি, আর ষা কিছু আদবার আমার কাছে আদে—তার জন্ম আমি বিশেষ চেষ্টা করি না। নিউইয়র্ক থেকে Metaphysical Magazine বলে একখানা নৃতন দার্শনিক পত্রিকা বের হয়েছে—ওথানা বেশ ভাল কাগজ। পল কেরসের কাগজটা মন্দ নয়, তবে ওর গ্রাহকসংখ্যা বড় কম। বৎসগণ ! আমি যদি কপট বিষয়ী হতাম, তবে এখানকার কাজ সংগঠিত ক'রে থুব সাফল্য অর্জন করতে পারতাম। হায়, এখানে ধর্ম বলতে তার বেশী কিছু ব্ঝায় না। টাকার দকে নাম-ঘশ—এই হ'ল পুরোহিতের দল; আর টাকার দলে কাম र्यात्र मिल्न इ'न माधादन गृहस्त्रद मन।

আমাকে এখানে একদল নৃতন মাহ্য সৃষ্টি করতে হবে, যারা ঈশবে অকপট বিশ্বনী হবে এবং সংসারকে একেবারে গ্রাহ্ম করবে না। অবশ্র এটি হবে ধীরে—অতি ধীরে। ইতিমধ্যে ভোমরা কাল ক'রে চল, আর ঘদি ভোমাদের ইচ্ছা থাকে এবং সাহস থাকে, তবে মিশনরীরা যা পাবার উপযুক্ত, ভাদের ভাই দাও। যদি আমি ভাদের সদ্ধে লড়াই করতে বাই, [এখানে] আমার শিয়েরা চমকে যাবে। মিশনরীরা ভো আর ভর্ক করে না, তারা কেবল গালাগাল করে; স্কুতরাং ওদের সঙ্গে বিবাদ করলে আমার চলবে না। সেদিন রমাবাল নামক গ্রীষ্টান মহিলাটি আমার একজন বিশেষ বন্ধু অধ্যাপক জেম্সের কাছ থেকে খুব জোর ধান্ধা থেয়েছেন—কাগজের সেই অংশটা ভোমাকে পাঠালাম। স্কুতরাং ভোমরা দেখছ, ভারা আমার এখানকার বন্ধুবর্গের কাছ থেকে মাঝে মাঝে এইরূপ ধান্ধা থাবে, আর ভোমরাও ভারতে মধ্যে মধ্যে ভাদের প্ররূপ ছ-চার ঘা দিতে থাকো—ঐ ত্টোর মধ্যে আমি আমার নোকো সিধে চালিয়ে নিয়ে যাই।

এখন কাগজখানা কোনক্লপে বার করবার খুব ঝোঁক হয়েছে আমার। এই পত্রিকায় গুরুগম্ভীর বিষয় যেন লঘুভাবে আলোচিত না হয়, এর স্থর---ধীর গম্ভীর উচ্চ গ্রামে বাঁধা চাই। আমি তোমাদের টাকা পাঠাব… কাজ আরম্ভ ক'রে দাও। আমি এখানে অনেক গ্রাহক যোগাড় ক'রে দেবো, আমি নিজে ওর জন্য প্রবন্ধ লিখব এবং দময়ে দময়ে আমেরিকান লেখকদের দিয়ে প্রবন্ধ লিখিয়ে পাঠাব। তোমরাও একদল পাকা নিয়মিত লেখক ধর। তোমার ভগিনীপতি তো একজন খুব ভাল লেখক। তারপর আমি তোুমাকে জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাসভাই, থেতড়ির রাজা, লিমডির ঠাকুরসাহেব প্রভৃতির নামে পত্র দেবো, তাঁরা কাগজটার গ্রাহক হবেন—তা হলেই ওটা খুব চলে যাবে। সম্পূর্ণ নি:ম্বার্থ ও দৃঢ়চিত্ত হও এবং কাব্দ ক'রে যাও। আমরা বড় বড় কাব্দ ক'রব—ভয় পেও না। এই একটি নিয়ম কর ষে, কাগজের প্রত্যেক সংখ্যায় পূর্বোক্ত তিনটি ভাষ্যের মধ্যে কোন না কোন একটির খানিকটা অমুবাদ থাকবে। আর এক কথা—তুমি দকলের দেবকৈ হও, অপরের উপর এতটুকু প্রভূত্ব করতেও েচেষ্টা ক'রো না। তাতে ঈর্ষার উদ্রেক হবে ও সব মাটি ক'রে দেবে। কাগজের প্রথম সংখ্যাটার বাইরের চাকচিক্য যেন ভাল হয়। আমি ওর ব্দক্ত একটা প্রবন্ধ লিখব। আর ভারতে ভাল ভাল লেখকদের কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের বেশ ভাল ভাল প্রবন্ধ সংগ্রহ কর। তার শ্মধ্যে একটা -ষেন ষৈত-ভান্তের অংশবিশেষের অমুবাদ হয়। পত্রিকার প্রচ্ছদপটে প্রবন্ধ ও লেখকদের মাম থাকবে, আর চারধারে খুব ভাল প্রবন্ধগুলির ও ওদের

লেখকদের নাম থাকবে। আগামী মাদের মধ্যেই আমি প্রবন্ধ ও টাকা পাঠাছি। কাজ ক'রে চল। তুমি এ যাবং চমংকার কাজ করেছ। আমরা সাহায্যের জন্ম বদে থাকব না। হে বংস! আমরাই এটা কাজে পরিণত ক'রব—আত্মনির্ভরশীল ও বিখাসী হও, ধৈর্য ধরে থাকো। আশা করি, সামালা তোমায় কিছু সাহায্য করতে পারে। আমার অপর বন্ধুদের বিরোধিতা ক'রো না—সকলের সঙ্গে মিলেমিশে চল। সকলকে আমারু অনস্ত ভালবাসা জানিও।

> সদা আশীর্বাদক তোমাদের বিবেকানন্দ

পু:—'—' আয়ার এবং অক্সান্ত ভদ্রমহোদয়গণের সহিত সকল বিষয়ে পরামর্শ ক'রে চলবে। যদি তুমি নিজেকে নেতারূপে সামনে দাঁড় করাও, তা হ'লে কেউ তোমার সাহায্য করতে আসবে না, বোধ হয় এই হচ্ছে তোমার বিফলতার কারণ।—আয়ারের নামটাই যথেই; তাঁকে যদি না পাও, অক্স কোন বড়লোককে তোমাদের নেতা কর। যদি কৃতকার্য হ'তে চাও, অহংটাকে আগে নাশ ক'রে ফেল। ইতি

296

54 W. 33rd St., নিউইয়ৰ্ক\*

•ই মে, ১৮৯৫

প্রিয় মিদেস বুল,

মিদ ফার্মারের দক্ষে ঐ ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি ক'রে ফেলবার দক্ষন আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ। ভারতবর্ষ থেকে একখানা খবরের কাগজ পেলাম, ভাতে ভারত থেকে ডাঃ ব্যারোজকে ধন্যবাদ পাঠানো হয়েছিল, তার সংক্ষিপ্ত উত্তর বেরিয়েছে। মিদ থার্দবি আপনাকে সেটা পাঠিয়ে দেবেন।

গতকাল মান্দ্রাঞ্চ অভিনন্দন-সভার সভাপতির কাছ থেকে আর একথানা পত্র পেলাম--তাতে তিনি মার্কিনদের ধন্তবাদ দিয়েছেন, আমাকেও একটা অভিনন্দন পাঠিয়েছেন। আমি তাঁকে আমার মান্দ্রাঞ্চী বন্ধুদের সঙ্গে এক-যোগে কাজ করঁতে বলেছিলাম। এই ভন্তলোকটি মান্দ্রাঞ্চ শহঁরের অধিবাসি- গণের মধ্যে সর্বপ্রধান, মাজাজের প্রধান ধর্মাধিকরণের (High Court)
একজন বিচারপতি—ভারতে এ একটি অতি উচ্চপদ।

আমি নিউইয়র্কে জনসভায় আর হুটি বক্তৃতা দেবো; 'মট্ শ্বতি-মন্দিরের' ওপর তলায় হুটি বক্তৃতা হবে। প্রথমটি আগামী সোমবার, বিষয়—'ধর্ম-বিজ্ঞান'; বিভীয়টির বিষয়—'যোগের যুক্তিসঙ্কত ব্যাখ্যা'।

মিদ থার্সবি প্রায় ক্লাদে আদেন। মি: ফ্লন একণে আমার কার্থের ওপর বিশেষ অমুরাগ দেখাচ্ছেন ও প্রসারের জন্ত ষত্ন নিচ্ছেন। ল্যাওস্বার্গ আদেন না। আমার আশকা হয়, দে আমার ওপর খুব বিরক্ত হয়েছে। মিদ হামলিন কি ভারতের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বইখানি আপনাকে পাঠিয়েছে ? আমার ইচ্ছা, আপনার ভাই বইখানি পড়ে দেখেন এবং নিজে নিজে বোঝেন—ভারতে ইংরেজ শাসন বলতে কি বুঝায়।

আপনার চিরক্বতজ্ঞ সস্তান বিবেকানন্দ

592

নিউইয়ৰ্ক\* ১৪ই মে, ১৮৯৫

প্রিয় আলাদিকা,

বইগুলি সব নিরাপদে পৌছেছে। সেজ্জু বহু ধ্যুবাদ। শীঘ্রই তোমায় কিছু টাকা পাঠাতে পারবো—থ্ব বেশী অবশু নয়, এখন কয়েক শতমাত্র; তবে যদি বেঁচে থাকি, সময়ে সময়ে কিছু পাঠাব।

এখন নিউইয়র্কের ওপর আমার একটা প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে; আশা করছি, একদল স্থায়ী কর্মী পাব, আমি এদেশ ছেড়ে চলে গেলে তারা কাজ চালাবে। বংস, দেখছ এইসব খবরের কাগজের হুজুগ কিছুই নয়। বখন আমি চলে যাব, তখন এখানে আমার কাজের একটা স্থায়ী দাগ রেখে যাওয়া উচিত; আর প্রভুর আশীর্বাদে তা শীদ্রই হবে। অবশ্য টাক্টাকড়ির দিক দিয়ে ধরলে সফলতা হয়নি, বলতে হবে। কিন্তু জগতে সমৃদ্য ধনরাশির চেয়ে শাহুষ' হচ্ছে রেশী মৃল্যবান।

তুমি আমার জন্ম ভেবো না—প্রভু সদাই আমায় রক্ষা করছেন। আমার

এদেশে আসা, আর এত পরিশ্রম ব্যর্থ হ'তে দেওয়া হবে না। প্রভূ দরাময়—
যদিও এমন লোক অনেক আছে, যারা যে-কোনরূপে হোক আমার অনিষ্ট
করবার চেটা করেছে; আবার এমন লোকও অনেক আছে, যারা শেষ
পর্যন্ত আমার সহায়তা করবে। অনন্ত ধৈর্য, অনন্ত পবিত্রতা, অনন্ত অধ্যবসায়
—এই তিনটি জিনিস থাকলে যে-কোন সং আন্দোলনে অবশ্রই সফল হ'তে
পারা যায়; এই হ'ল সিদ্ধিলাভের রহস্ত।

সদা আশীর্বাদক বিবেকানন্দ

360

C/o Miss Mary Philips\*
19 W. 38th St., নিউইয়ৰ্ক
২৮শে মে, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিকা,

এই সঙ্গে আমি একশ' ডলার অথবা ইংরেজী মূদ্রা হিসাবে ২০ পাউও ৮
শিলিং ৭ পেন্স পাঠালাম। আশা করি, এতে তোমাদের কাগজটা বার
করবার কিঞ্চিৎ সাহাষ্য হবে, পরে ধীরে ধীরে আরও সাহাষ্য করতে
পারবো।

সদা আশীর্বাদক বিবেকানন্দ

পু:—পত্রপাঠ নিউইয়র্কে উপরের ঠিকানায় প্রাপ্তিস্বীকার করবে। এখন থেকে নিউইয়র্ক আমার প্রধান আন্তানা। অবশেষে আমি এদেশে কিছু ক'রে যেতে সমর্থ হলাম।

বি

363

54 W. 33rd St., নিউইয়ৰ্ক# মে, ১৮৯৫

প্রিয় মিদেস বুল,

আমি গভকাল মিস থার্সবিকে ২৫ পাউগু দিয়েছি। ক্রাসগুলি চলছে কটে, কিছু তুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি—যদিও ক্লাসে বহু ছাত্রের সমাগম হয়, তারা ষা দের, তাতে ঘরভাড়াটাও ওঠে না। এই সপ্তাহটা চেটা ক'রে দেখব, তারপর ছেড়ে দেব।

আমি সহস্রদীপোভানে (Thousand Island Park) আমার ক্লাসের জনৈকা ছাত্রী মিদ ভাচারের কাছে বাচ্ছি। ভারতবর্ষ থেকে বেদান্তের বিভিন্ন ভাগ্ত আমার নিকট শীল্প পাঠানো হচ্ছে। এই গ্রীম্মে ওখানে থাকাকালে আমি বেদান্তদর্শনের তিনটি বিভিন্ন সোপান সম্বন্ধে ইংরেজীতে একথানি বই লিখব মনে করছি; ভারপর গ্রীনএকারে থেতে পারি।

মিস ফার্মার আমার কাছে জানতে চান, এই গ্রীমে গ্রীনএকারে কোন্ কোন্ বিষয়ে বক্তৃতা ক'রব, আর কোন্ সময়েই বা সেধানে যাব। আমি এর উত্তরে কি লিধব ব্রতে পাচ্ছি না। আশা করি, আপনি কৌশলে ঐ অমুরোধ কাটিয়ে দেবেন—এ বিষয়ে আপনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করলাম।

আমি বেশ ভাল আছি—মুক্তাকর সমিতির (Press Association) জন্ত 'অমরত্ব' (Immortality) বিষয়ে আমার প্রতিশ্রুত একটি প্রবন্ধ লিখতে বিশেষ ব্যস্ত আছি।

> আপনার অহগত বিবেকানন্দ

১৮২

21 W. 34th St., নিউইয়ৰ্ক# জুন, ১৮৯৫

প্রিয় জো.

নানা ঝড়-ঝাপটা ভোমার উপর দিয়ে যাচ্ছে, দেখছি। ফলে নিশ্চয়ই আরও বহু আবরণ অপস্ত হবে।

মিষ্টার লেগেট তোমার ফনোগ্রাফের কথা বলছিলেন। তাঁকে কয়েকটি চোঙ (cylinders) সংগ্রহ করতে বলেছি। 'কারও একটি ফনোগ্রাফে ঐগুলি দিয়ে কথা বলি, পরে ঐগুলি জো-কে পাঠিয়ে দি'—আমার এই কথা শুনে তিনি বললেন, 'আমি তো একটি ফনোগ্রাফ কিনে দিতে পারি। জো যা বলে আমি তাই করি।' লোকটির অস্তরে একটা কবিত্ব প্রচ্ছন্ন আছে দেখে স্থা হলাম।

> স্বামীজী তাঁহার মার্কিন ভক্ত মিস জোসেফাইন ম্যাক্লাউডকে এই নামে ডাকিতেন।

আৰু গার্নসিদের ওধানে থাকতে বাচ্ছি। ডাক্তার নিজের তত্বাবধানে রেথে আমাকে রোগম্ক করতে চান। অন্ত সব পরীক্ষার পর ডা: গার্নসি আমার নাড়ী দেখছিলেন; এমন সময় সহসা ল্যাগুস্বার্গ এসে হাজির, ও আমাকে দেখামাত্র সরে প'ড়ল। ডাক্তার গার্নসি খ্ব হেসে উঠে বললেন বে, ঠিক ঐ সময়ে আসার জন্ত তিনি লোকটিকে পুরস্কৃত করতে ইচ্ছুক, কারণ সে আসাতে রোগটা ঠিক ঠিক নির্ণয় করা গেল। তার আসবার পূর্ব পর্যন্ত নাড়ীর স্পন্দন ঠিক ছিল, কিন্ত তাকে দেখামাত্র মানসিক উত্তেজনার ফলে স্পন্দন প্রায় থেমে গেল। নিশ্চয় হ'ল—রোগ স্বায়ুসংক্রান্ত। তিনিও আমাকে ডাক্তার হেল্মারের চিকিৎসাই চালাতে বললেন—জোর ক'রে। তাঁর বিশাস হেল্মার আমাকে রোগমুক্ত করবেন। লোকটি বেল উদার।

আৰুই শহরে 'পবিত্র গাভী' (the sacred cow) দেখতে বাবার ইচ্ছা। নিউইয়র্কে আর দিন কয়েক আছি। হেল্মার বলেছেন, সপ্তাহে তিনবার ক'রে চার সপ্তাহ, তার পর ত্-বার করে আর চার সপ্তাহ চিকিৎসা করালেই সম্পূর্ণ অন্ত হবো। যদি ইতিমধ্যে বস্টনে যাই, তিনি ওথানকার এক ওস্তাদ চিকিৎসককে আবশ্যকমত নির্দেশ দেবেন।

ল্যাগুস্বার্গের দহিত সামান্ত শিষ্টালাপের পর বেচারীকে অব্যাহতি দেবার জ্বন্ত, উপরতলায় মাদার গার্নসির নিকট চলে গেলাম। ইতি

> সতত প্রভূপদে তোমাদের বিবেকানন্দ

200

( স্বামী রামক্বফানন্দকে লিখিড )

যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা

3646

कन्गानवद्यय्,

তোমাদের এক পত্তে অনেক সমাচার জ্ঞাত হইলাম। তবে সকলের বিশেষ সমাচার লিথ নাই। নিরঞ্জনের এক পত্ত মধ্যে পাই—সে সিলোন যাইতেছে সংবাদ পাই। সারদা যাহা করিতেছে, তাহাই আমার অভিমত; তবে 'রামক্রফ পর্মহংস অবতার' ইত্যাদি প্রচার করিবার আবশ্রক নাই। তিনি পরোপকার করিতে আসিয়াছিলেন, নিজের নাম যোষণা করিতে নহে।

চেলারা গুরুর নাম নাম করে; গুরু যা শেখাতে এদেছিলেন, ভাতে জলাঞ্চলি দেয়, আর দলাদলি ইত্যাদি ভার ফল।…

আলাসিকা লিখে চাক্ষবাব্র বিষয়। আমি তাহাকে শ্বরণ করিতেছি
না। চাক্ষবাব্র বিষয় সবিশেষ লিখিবে ও তাঁহাকে আমার ধলুবাদ দিবে।
সকলের বিষয় বিশেষ করিয়া লিখিবে—রুণা বার্তা করিবার সময় কুলায় না।
আমার জীবনে বোধ হয় কাক্ষর সহিত ঠাট্রা-বটকেরা করার অপেকা অনেক
কার্য আছে।

কর্মকাণ্ড ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিবে; ঘণ্টা নাড়া সন্থাদীর নহে এবং বাবৎ জ্ঞান না হয়, তাবৎ কর্ম। আমিই ঐ অনর্থের মূল। এক্ষণে দেখিতেছি যে, ঐ ঘণ্টা-পত্র লইয়া রামক্ষণ-অবতারের দল বাঁধিবে এবং তাঁহার শিক্ষায় ধূলি নিক্ষেপ হইবে। তোমরা ঘণ্টা ত্যাগ করিতে পারো ভালই, নচেৎ আমি তোমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারিব না। দলাদলি, দলবাঁধা, কৃপমণ্ডুকের মধ্যে আমি নাই, আর যেথায় আমি থাকি। ইতি

'—' পিওসফিন্ট হইয়াছেন, ভালই, রুচীনাং বৈচিত্ত্যং ৷ মঙ্গলমম্ব ডেষাং, কিমহং এবীমি ( রুচির বৈচিত্র্য ! তাদের মদল হউক, আমি আর কি বলিব ) ? Universal brotherhood ( সর্বজনীন লাতৃত্ব ), বেশ কথা—শিবা: ব: সম্ভ পম্বানঃ। তাঁর চেয়ে হুখের বিষয় কি আছে ?…বামক্বঞ পরমহংসের উদারভাব প্রচার ক'রে আবার দলবাঁধা কেমন ক'রে হয়? দলের বীজ হচ্ছে ঐ ঘণ্টা-পত্ত। আমি হাজারবার ঠুকেছি, এবারও ঠুকলাম-কলে কিছু হয় না। আমার নামে যদি তোমাদের দলবাঁধার সহায়তা হয়, তা হলেই আমি লীভার (নেতা) বটি, নইলে আমি কেউ নই! এই সত্য বটে! আমি ওতে নাই। আমি ধে বামকৃষ্ণ পরমহংদের শিশু এবং তোমরাও ধে ভাই, এইটি বই লিখে ছাপাতে বত্ব তো বথেষ্ট হয়েছে; কিন্তু আমি যে আৰু ৬ বংসর ঘণ্টা-পত্ৰ ভ্যাগ করার জন্ম বলছি, ভাতে কারুর কান পাভা নাই। । । ভামি একমাত্র কর্ম বৃঝি — পরোপকার, বাকি সমন্ত কুক্ম। ভাই শ্রীবৃদ্ধদেবের পদানত হই। বৃষতে পারছ ? · · ফল কথা—আমি বৈদান্তিক; স্চিদানন্দ আমার নিজের আত্মার মহান্রূপ ছাড়া অন্ত ঈশ্বর বড় একটা দেশতে পাচ্ছি না। অবভার মানে—যাঁহারা দেই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, অর্থাৎ জীবমুক্ত। অবভারবিশেষত্ব আমি দেখিতে পাইভেছি না। ত্রন্ধানি

ন্তম পর্যন্ত প্রাণী কালে জীবমুক্তি প্রাপ্ত হবে এবং আমাদের উচিত সকলের সেই অবস্থা পেতে সহায় হওয়া। এই সহায়তার নাম ধর্ম, বাকি অধর্ম। এই সহায়তার নাম কর্ম, বাকি কুকর্ম; আর আমি কিছু দেখছি না। অশুবিধ তান্ত্ৰিক বা বৈদিক কৰ্মে ফল থাকিতে পারে, কিন্তু তদবলম্বন **क्विन दूथा क्षीवनक्का्र—कादन कर्ध्य क्रम (य शविक्रा, जाहा क्विम** পরোপকার মাত্রে ঘটে। ষজ্ঞাদি কর্মে ভোগাদি সম্ভব, আত্মার পবিত্রতা অসম্ভব। অতএব সন্ন্যাস অবলম্বন ক'বে, জীবকে উচ্চগতি শিক্ষা না দিয়ে পুন: পুন: অনর্থকর কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি করা আমার মতে দুষ্ণীয়। মুর্থ গৃহস্থ কর্মপর হউক, তাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু ত্যাগী ॥…সমন্তই প্রত্যেকের আত্মাতে বর্তমান। যে বলে আমি মৃক্ত, সেই মৃক্ত হবে। যে বলে আমি বদ্ধ, সে বদ্ধ হবে। দীন হীন ভাব আমার মতে পাপ এবং অক্ততা। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'।' অন্তি ত্রন্ধ বদসি চেদন্তি ভবিয়সি, নান্তি ব্ৰহ্ম বদসি চেৎ নান্ডোৰ ভবিয়সি। বৈ সদা আপনাকে দুৰ্বল ভাবে, সে কোনও কালে বলবান হইবে না; যে আপনাকে সিংহ জানে, সে 'নির্গছডি জগজালাৎ পিঞ্চরাদিব কেশরী'। ত বিতীয়তঃ বামকৃষ্ণ পরমহংস কোন নৃতন তত্ব প্রচার করিতে আইদেন নাই-প্রকাশ করিতে আসিয়াছিলেন বটে, वर्षा९ He was the embodiment of all past religious thoughts of India. His life alone made me understand what the Shastras really meant, and the whole plan and scope of the old Shastras.8

মিশনরী-ফিশনরী এদেশে বড় চ'লল না। এরা ঈশবেচ্ছায় আমায় থ্ব ভালবাদে, কারুর কথায় ভোলবার নয়। এরা আমার ideas (ভাব)

১ প্রবল ব্যক্তি এই আন্ধাকে লাভ করিতে পারে না।

২ যদি বল ব্রহ্ম আন্থা আছেন তো অন্তিই হইবে, আর যদি বল ব্রহ্ম আন্থা নাই তো নান্তিই হইয়া যাইবে।

৩ পিঞ্লর হইতে সিংহের স্থায় জগজ্জাল ভেদ করিয়া নির্গত হইরা যায়।

৪ তিনি ভারতের সমগ্র অতীত চিস্তার মূর্ত বিগ্রহন্তরপা। প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের প্রকৃত তাৎপর্ব, তাহারা কি প্রণালীতে—কি উদ্দেশ্যে রচিড, তাহা আমি কেবল তাঁহার জীবন হইতেই বুঝিতে পারিয়াছি।

ষেমন বোঝে, আমার দেশের লোক তেমন পারে না, এবং এরা বড় স্বার্থপর নয়। অর্থাৎ ঐ jealousy (ঈর্বা) আর হামবড়া ভাবগুলো এরা কাজের বেলা দ্র ক'রে দেয়, তথন সকলে মিলে একজন কাজের লোকের কথামত চলে। তাতেই এরা এত বড়। তবে এরা হচ্ছে টাকা-দেবতার জাত, সকল কথায় পয়সা; আমাদের দেশের লোক টাকার বিষয়ে বড় উদার, এরা তত নয়। ক্বপণ ঘরে ঘরে। ওটি ধর্মের মধ্যে। তবে হুয়্ম করলে পর পালীদের হাতে পড়ে। তথন টাকা দিয়ে স্বর্গে যায়! এগুলো সব দেশেই সমান—priestcraft (পুরোহিতদের তুক্তাক)।

আমি কবে দেশে যাব, কি না যাব, কিছুই বলতে পারি না। এথানে যুরে বেড়ানো, দেখানেও তাই। তবে এথানে হাজারো লোক আমার কথা শোনে, বোঝে—হাজারো লোকের উপকার হয়; দেখানে কি?

রামক্ষ পরমহংসের বিষয় মজুমদার যা লিখেছিল, আমি থালি তাই চাহিয়াছিলাম। তা না হয়ে কতকগুলো জ্মান ছেড়া পুঁথি পাঠিয়ে দিয়েছ, আর তার মধ্যে ত্থানা আমার লেকচার; কি আপদ!!

সারদা যা করছে, তা আমার সম্পূর্ণ অভিমত। তাকে আমার শত শত ধল্যবাদ। বলি, তোমরা যা কিছু ক'রছ, আমি বুঝতে পারি না। । যা হোক, মান্দ্রাজ ও বম্বেডে আমার মনের মতো লোক আছে। তারা বিধান এবং সকল কথা বোঝে এবং তারা দয়াল; অতএব পরহিত্চিকীর্যা ব্ঝিতে পারে। কিমধিকমিতি।

মা-ঠাকুরানীকে আমার শত শত দগুবৎ দিবে এবং সকলকে আমার ঘথাযোগ্য সম্ভাষণ দিবে। আমি বই-ট্ই কিছু ছাপাই নাই। এখানে লেকচার ক'রে বেড়াই মাত্র। গুপু, তুলদী প্রভৃতির বিষয় কিছুই লেখ নাই কেন? কালী কি করছে? শরৎ, যোগেন সেরে গৈছে কি না? আমার জীবনের প্রতি দেখে [ভাকালে] আমার আপসোস হয় না। দেশে দেশে কিছু না কিছু লোকশিকা দিয়ে বেড়িয়েছি, তার বদলে ফটির টুকরা খেয়েছি। যদি দেখতুম যে, কোনও কাল করিনি, কেবল লোক ঠকিয়ে খেয়েছি, তাহ গলে আল গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম।…

সারদাকে আমায় একটা চিঠি লিখতে বলবে। তার সঙ্গে আমার মত মিলবে বোধ হয়। ··· আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের চেলা নই, আমি কালুর -চেলাপত্র নই ইতি; আমি সারদার চেলা। যারা আমার মনের মতো কার্য করবে, আমি ভাদের চেলা। যারা তা না করবে, তাদের কোনও খবর আমি চাই না, আমার কোনও খবর তাদের জ্ঞানাই। ইতি নরেজ্র

728

পার্সি, নিউ হ্বাম্পসায়ার\* ৭ই জুন, ১৮৯৫

প্ৰিয় মিদেদ ৰুল,

অবশেষে আমি এথানে মি: লেগেটের কাছে এসে পৌছেছি। আমি জীবনে ষে-সকল স্থলবতম স্থান দেখেছি, এটি তাদের অগ্রতম। কল্পনা কন্ধন, চতুর্দিকে প্রকাণ্ড বনের ঘারা আচ্ছাদিত পর্বতপ্রেণী ও তার মধ্যে একটি হ্রদ— আর সেধানে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। কি মনোরম, কি নিন্তর, কি শান্তিপূর্ণ! শহরের কোলাহলের পর, আমি যে এখানে কি আনন্দ পাচ্ছি, তা আগনি সহজেই অসুমান করতে পারেন।

এখানে এদে আমি ষেন নবজীবন লাভ করেছি। আমি একলা বনের মধ্যে যাই, আমার গীতাধানি পাঠ করি এবং বেশ স্থথেই আছি। দিন দশেকের মধ্যে এ স্থান ত্যাগ ক'রে সহস্রদীপোছানে (Thousand Island Park) বাব। সেধানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন ভগবানের ধ্যান ক'রব এবং একলা নির্জনে থাকব। এই কল্পনাটাই মনকে উচু ক'রে দেয়। ভবদীয় বিবেকানন্দ

766

( ভূর্জপত্তে মিদ মেরী হেলকে লিখিত )

পার্দি, N. H.\* ১৭ই জুন, ১৮৯৫

প্রিয় ভগিনি,

আগামী কাল' বাচ্ছি সহস্ৰবীপোছানে। ঠিকানা—C/o Miss Dutcher, Thousand Island Park, N. Y. তুমি এখন কোথায় আছ ? গ্ৰীমের

<sup>&</sup>gt; সহস্রদ্বীপোড়ানে প্রদন্ত স্থামীন্ত্রীর উপদেশগুলি 'Inspired Talks' (দেববাণী ) নানে লিপিবদ্ধ ; সেগুলির তারিথ ১৯শে জুন থেকে ১ই জগস্ট। ১৮ই জুন থেকে ৬ই জগস্ট পর্বন্ত স্থামীন্ত্রী এথানে ছিলেন, কিন্তু এই কালে লেখা অনেকগুলি চিঠিতে নিউইয়র্কের স্থায়ী ঠিকানাই আছে।

সময় তোমরা সব কোথায় থাকবে ? অগঠ মাসে আমার ইওরোপ যাবার সন্থাবনা আছে। যাবার আগে তোমাদের সঙ্গে দেখা ক'রব। স্করাং পত্র-] দিও। তাছাড়া ভারত হ'তে কতকগুলি বই ও চিঠি আসবার কথা। অস্থাহ ক'রে সেগুলো মিস ফিলিপসের ঠিকানায়—নিউইয়র্কে পাঠিয়ে দিও। ভারতবর্ষে যাবতীয় পবিত্র লিপি এই ভূর্জপত্রে লেখা হয়। আমিও সংস্কৃতে লিখলাম— উমাপতি (শিব) সর্বদা ভোমাকে রক্ষা করুন।

ভোমরা সকলে অনস্তকাল স্থথে থাক।

বিবেকানন্দ

766

54 W. 33rd St., নিউইয়ৰ্ক\* জুন, ১৮৯৫

প্রিয় মিদেস বুল,

আমি এইমাত্র এখানে পৌছলাম। এই অল্প ভ্রমণে আমার উপকার হয়েছে। দেখানকার পল্লী ও পাহাড়গুলি—বিশেষতঃ মিঃ লেগেটের নিউইয়র্ক প্রদেশের পল্লীভবনটি আমার ধুব ভাল লেগেছিল।

ল্যাগুস্বার্গ বেচারী এই বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে। সে ভার ঠিকানা পর্যন্ত আমাকে জানিয়ে যায়নি। সে যেথানেই যাক, ভগবান ভার মঙ্গল করুন। আমি জীবনে যে ত্-চারজন অকপট লোক দেখবার সোভাগ্য লাভ করেছি, সে তাদেরই মধ্যে একজন।

যা কিছু ঘটে, সবই ভালোর জন্ম। সকল প্রকার মিলনের পরেই বিচ্ছেদ্ধির অবশুভাবী। আশা করি, আমি একাই হৃদ্দররূপে কাজ করতে পারবো। মাহুবের কাছ থেকে যত কম সাহায্য নেওয়া যাবে, ভগবানের কাছ থেকে তত বেশী সাহায্য পাওয়া যাবে। এইমাত্র আমি লগুনন্থ জনৈক ইংরেজের একথানি পত্র পেলাম—তিনি আমার ছইজন গুরু-ভাইয়ের সঙ্গে কিছুদিন ভারতবর্ষের হিমালয় প্রদেশে বাস করেছিলেন। তিনি আমায় লগুনে যেতে বলছেন। আপনাকে চিঠি লেথার পর, আমার ছাত্রেরা আমার থ্ব সাহায্য করছে এবং এখন যে রাদগুলি খ্ব ভালভাবে চলবে, তাতে সন্দেহ নাই। আমি এতে খ্ব আনন্দিত হয়েছি, কারণ খাওয়া-দাওয়া বা খাস-প্রখাসেরঃ

মতো শিক্ষাদান করাটা আমার জীবনের একটা অত্যাবশ্রক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পু:—'—' সম্বন্ধে 'বর্ডারল্যাণ্ড' নামক ইংরেজী সংবাদপত্তে অনেক বিষয় পড়লাম। তিনি হিন্দুদিগকে তাদের নিজ ধর্মের গুণগুলি গ্রহণ করতে শিখিয়ে ভারতবর্ষে ধথার্থই সংকার্য করছেন।… উক্ত মহিলার লেখা পড়ে তার মধ্যে কোনরূপ পাণ্ডিভ্যের পরিচয় পেলাম না, … কিংবা কোনরূপ আধ্যাত্মিক ভাবও পেলাম না। যা হোক, ষে-কেউ জগতের উপকার করতে চায়, ভগবান তারই সহায় হউন।

এই জগৎ কত সহজেই না বুজককদের দারা প্রতারিত হয়ে থাকে! আর সভ্যতার প্রথম উন্মেষের সময় থেকে বেচারা মামুষকে নিরীহ পেয়ে তার উপর কত প্রবঞ্চনাই না চলেছে!

> আপনার স্নেহের বিবেকানন্দ

729

(মিদ মেরী হেলকে লিখিত)

54 W. 33rd St., নিউইয়ৰ্ক\*
২২শে [?] জুন, ১৮৯৫

প্রিয় ভগিনি,

ভারত থেকে প্রেরিত পত্রগুলি ও বইএর পার্দেল নির্বিদ্নে পৌছেছে।
মি: স্থানের আগমন-সংবাদে আমি খুবই আনন্দিত। একদিন রাস্তায় মি:
স্থানের এক বন্ধুর সহিত দেখা হয়। ভদ্রলোক ইংরেজ; বেশ লোক। বললেন,
ওহিওর কোন স্থানে মি: স্থানের সঙ্গে এক বাড়ীতে আছেন।

আমার দিনগুলো আগের মতোই প্রায় একভাবে চলেছে। অবসরমত হয় অনর্গল বকছি, নয়তো একদম চুপচাপ। এ গ্রীমে গ্রীনএকার ফাওয়া হয়ে উঠবে কি না জানি না। সেদিন মিস ফার্মারের সহিত দেখা করি; তখন তিনি স্থানাস্তরে যেতে খুব ব্যন্ত, স্থতরাং বাক্যালাপ অতি অল্লই হয়। তিনি একজন মহীর্মী নারী।

ক্রিশ্চান সায়ান্সের চর্চা কেমন চলেছে ? আশা করি তুমি গ্রীনএকার বাচছ। সেধার্নে ওই দলৈর ও ভূতুড়েদের (spiritualists) অনৈককে দেখবে, ভা ছাড়া দেখৰে হন্তৱেখাবিচারক, জ্যোতিষী, জারও কত কি! মিস ফার্মারের নেতৃত্বে সেখানে মিলবে রোগের যাবতীয় প্রতিকার ও ধর্মবিষয়ক যাবতীয় মতবাদ।

ল্যাগুন্বার্গ অন্তত্ত চলে গেছে। আমি একাই আছি। আজকাল ত্থ, ফল, বাদাম—এইনব আমার আহার। ভাল লাগে, আছিও বেশ। এই গ্রীমের মধ্যেই মনে হয় শরীরের ওজন ৩০।৪০ পাউও কমবে। শরীরের আকার অফুলারে ওজন ঠিকই হবে। ঐ যাঃ! বেড়ানো বিষয়ে মিলেন এডাম্নের উপদেশের কথা একেবারে ভূলে গেছি। তাঁর নিউইয়র্কে এনে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আবার সেগুলি অভ্যাস করতে হবে।

গান্ধী সম্ভবতঃ বস্টন হ'তে ভারত রওনা হয়েছিলেন। পথে ইংলও হয়ে বাবেন। তাঁর অভিভাবিকা মিদেস হাওয়ার্ড শোকগ্রন্ত হয়ে কেমন আছেন? কম্বলগুলো যে আটলাণ্টিকগর্ভে মগ্ন হয়নি, সত্যসত্যই এসে পৌছেছে—এটা স্থপবর বলতে হবে।

বক্তা না দিলেও এ বংসর মাথা তোলবার সময় পাইনি। ভারত থেকে বেদান্তের উপর দৈত, অদৈত ও বিশিষ্টাদৈত—এই তিন প্রধান সম্প্রদায়ের ভাষ্য পাঠিয়েছে। আশা করি নিবিল্লে এসে পৌছবে। চর্চা ক'রে খুব আনন্দ হবে। এই গ্রীমে বেদান্তদর্শন-বিষয়ক এক পুন্তক রচনার সঙ্কর। ভাল মন্দ, স্থ তৃংথের সংমিশ্রণই জগং। চক্র চিরকালই উঠবে ও নামবে; ভাঙা গড়া বিধির অলভ্যা বিধান। যাঁরা এ সবের পারে যাবার চেষ্টা করছেন, তাঁরাই ধন্ত।

মেয়েরা সব ভাল আছে জেনে হুখী হলাম। পরিতাপের বিষয়, এবারকার
শীতেও কেউ ধরা প'ড়ল না। এদিকে শীতের পর শীত চলে বাচ্ছে। আশাও
কীণ হয়ে বাচ্ছে। এখানে আমার বাসার কাছে অবস্থিত ওয়ালডফ হোটেল।
আমেরিকান ধনী-কল্যারা ক্রয়়.করবেন বলে বহু খেতাবধারী কিন্তু কপর্দকহীন
ইওরোপীয় পুরুষের প্রদর্শনী ও আড্ডা এটি। আমদানী এত প্রচুর ও বিবিধ
যে, ইচ্ছাহ্মরূপ নির্বাচন বাত্তবিকই হুলভ। কেউ আছেন একেবারেই ইংরেজী
বলতে পারেন মা, আবার আছেন জনকয়েক বারা আধ আধ ইংরেজী বলেন,
যা অক্রের বোধগম্য নয়। ভাল ইংরেজী বলতে পারেন, এমন, সব লোকও
আছেন। কিন্তু নির্বাকদের তুলনায় তাঁদের আশা বড় কম। কারণ বারা
ইংরেজী ভাল বলুতে পারেন, মেয়েরা তাদের ঠিক 'বিদেশী' বলে মনে করে না।

এক মজার বইয়ে পড়লাম, সম্ত্রে এক আমেরিকান জাহাজ ডুবু ডুবু।
লোকেরা হতাল হয়ে অন্তিম সান্তনার জন্ত কোনরূপ ধর্মায়ালন প্রয়োজন
অমুভব ক'বল। প্রেসবিটেরিয়ন চার্চের এক বিশিষ্ট ধর্মধাজক জাহাজে
ছিলেন—জন্ খুড়ো। সকলে তাঁকেই ধরে বসল, 'আর তো মরতে বসেছি,
এখন কিছু ধর্মায়ন্তান করুন, দোহাই জন্ খুড়ো।' খুড়ো মাধার টুপি হাতে
উলটে ধরে তখনই দান সংগ্রহ করতে শুরু করলেন।

ধর্ম বলতে ভিনি এর বেশী ব্যতেন না। এই জাতীয় লোকের অধিকাংশেরই এই অবস্থা। এদের বৃদ্ধিতে ধর্মের তাৎপর্য দানসংগ্রহ। ভগবান এদের মঙ্গল করুন। এখনকার মতো আদি। কিছু খেতে যাচ্ছি! বড় খিদে পেয়েছে। ইতি— তোমাদের স্নেহের

বিবেকানন্দ

764

19 W. 38th St., নিউইয়ৰ্ক\*
২২শে জুন, ১৮৯৫

প্রিয় কিডি,

ভোমাকে এক লাইন না লিখে একখানা গোটা চিঠি লিখছি।

তুমি দিন দিন উন্নতি ক'বছ জেনে খ্ব স্থী হলাম। তুমি যে ভাবছ, আমি আব ভাবতে ফিবব না, এটা ভোমাব ভূল ধাবণা। আমি শীঘ্রই ভাবতে ফিবব, তবে কোন বিষয়ে ব্যর্থ হয়ে ছেড়ে দেওয়া আমাব স্থভাব নয়। এখানে আমি একটি বীক্ষ প্তৈছি, শীঘ্রই সেটি বক্ষে পরিণত হবে—হবেই হবে। তবে আমাব আশহা, যদি আমি ভাড়াছড়ো ক'বে যত্ন নেওয়া বন্ধ করি, গাছটিব বাড়েব ক্ষতি হবে। ভোমাদেব কাগজটা বাব ক'বে ফেল। ভোমাদেব সঙ্গে আমাব এখানকাব লোকদেব বোগাবোগ ক'বে দিয়ে আমি ভাবতে যাছিছ আব কি।

বংস, কাজ ক'রে যাও, রোম একদিনে নির্মিত হয়নি। আমি প্রভুর 
ঘারা পরিচালিত হচ্ছি। স্ক্রাং শেষে সব ভালই দাঁড়াবে। চিরদিনের 
জন্ম আমার ভালবাসা জানবে।

ভোমার বিবেকান<del>ক</del> 749

(মিস মেরী হেলকে লিখিত)

C/o Miss Dutcher\*
Thousand Island Park N. Y.

২৬শে জুন, ১৮৯৫

প্রিয় ভগিনি,

ভারতীয় পত্রগুলির (mail) জন্ত ধন্তবাদ। এবার অনেক স্থ-খবর এলো। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলরের 'আত্মার অমরত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধগুলি মাদার চার্চকে পাঠিয়েছি। আশা করি, এখন সেগুলি পড়ে তুমি আনন্দ পাচ্ছ। বেদাজ্বের কোন অংশই বৃদ্ধ উপেক্ষা করেননি। সাবাস তাঁর নির্ভীক ক্বতিছা শুবধগুলি এসে পৌছেছে শুনে সমধিক স্থী হলাম। শুল্ক কিছু লাগলো নাকি? যদি লেগে থাকে, আমি দিয়ে দেবো; আপত্তি ক'রো না। খেতড়িরাজের প্রেরিত শাল, কিংখাব আর ছোটখাট কয়েক রকম স্থান্দর জিনিসের একটা বড় প্যাকেট আসছে। এগুলি বন্ধদের উপহার দিতে চাই। তবে এসে পৌছতে এখনও অস্ততঃ মাস-কয়েক লাগবে।

ভারতের চিঠিগুলোতে দেখবে, আমাকে দেশে ফিরে যাবার জন্ম বারংবার জন্মরোধ করছে। ওরা অন্থির হয়ে পড়েছে। ইউরোপে যদি যাই তো নিউইর্য়ক অঞ্চলের মিঃ ফ্রান্সিন লেগেটের অতিথি হয়ে যাব। তিনি ছয় সপ্তাহ ধরে জার্মানি, ফ্রান্স, ইংলও ও স্বইজারল্যাণ্ডের সর্বত্র ঘূর্বেন। ওখান থেকে ভারতে ফিরবো। চাই কি এখানেও ফিরতে পারি। এদেশে যে বীজ্ব বপন করলাম, তার পরিণতি কামনা করি। এইবারের শীতে চমৎকার কাজ্ব হয়েছে নিউইয়র্কে। সহসা ভারতে চলে গেলে সব পণ্ড হয়ে ষেতে পারে। তাই যাওয়া সহক্ষে এখনও মন স্থির করিনি।

সহস্রদীপোছানে লক্ষ্য করার মতো তেমন কিছু ঘটেনি। দৃশ্য রমণীয় বটে। কয়েকজন বন্ধু রয়েছেন, তাঁদের দক্ষে ঈশ্বর ও আত্মা সম্বন্ধে ইচ্ছামত প্রাক্ষ হয়। ফল ত্থ প্রভৃতি আহার করি, আর বেদান্তবিষয়ক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সংস্কৃত গ্রন্থ পড়ি, এগুলি ওরা ভারত থেকে অমুগ্রহ ক'রে পাঠিয়েছে।

চিকাগোয় যুদি ফিরি ভো ছয় সপ্তাহের পূর্বে নয়, চাই কি আরও দেরি হ'তে পারে। বেবী যেন আমার জম্ভ ভার ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন না করে। ফিরে যাবার আগে বে-কোন উপায়ে তোমাদের সকলের সঙ্গে দেখা ক'রব—নিশ্চয় জেনো।

মান্দ্রাজ-অভিনন্দনের উত্তর পড়ে ত্মি খ্বই বিচলিত হয়েছিলে; দেখানে কিন্তু তার খ্ব ফল হয়েছে। দেদিন মান্দ্রাজ 'গ্রীষ্টান কলেজে'র অধ্যক্ষ ( President ) মি: মিলার তাঁর এক ভাষণে আমার চিস্তাগুলি অনেকাংশে সন্নিবিষ্ট ক'রে বলেছেন যে, ঈশর ও মাহ্য সমন্দ্র ভারতের তত্ত্বভূলি প্রতীচ্যের খ্ব উপযোগী, আর যুবকদের দেখানে গিয়ে প্রচারকার্যে ব্রতী হ'তে আহ্বান করেছেন। এতে ধর্মযাজক মহলে বেশ ক্রোধের সঞ্চার হয়েছে। 'এরেনা' পত্রে প্রকাশিত যে প্রবন্ধের কথা তৃমি লিখেছ, আমি তার কিছুই দেখিনি। নিউইয়র্কের মহিলারা আমার সম্পর্কে কোনরূপ হইচই করেননি। তোমার বন্ধুটির বিবরণ কল্পনাপ্রস্ত। প্রভূত্ব করা তাদের স্বভাব নয়। আশাকরি, ফাদার পোপ ও মাদার চার্চ ইওরোপে যাচ্ছেন। দেশভ্রমণ জীবনে খ্বই আনন্দদায়ক। আমাকে এক জায়গায় বেশী দিন আটকে রাখলে সন্তবতঃ মারা প'ড্ব। পরিব্রাজক-জীবনের তুলনা হয় না।

চতুর্দিকে অন্ধকার যতই ঘনিয়ে আদে, উদ্দেশ্য ততই নিকটবর্তী হয়, ততই জীবনের প্রকৃত অর্থ—জীবন যে স্বপ্ন, তা পরিস্ফৃট হয়ে ওঠে; কেন যে মাম্য এটা ব্যতে পারে না তাও বোঝা যায়। সে যে একান্ত অর্থহীনের মধ্যে অর্থস্কৃতি খুঁজতে চেটা করেছিল! স্থপ্নের মধ্যে বাস্তবের সন্ধান শিশুস্থলত উদ্ধন বই আর কি! 'সবই ক্ষণিক, সবই পরিবর্তনশীল'—এইটুকু নিশ্চয় জেনে জানী ব্যক্তি স্থত্থ ত্যাগ ক'রে জগদ্বৈচিত্যের সাক্ষিমাত্ররূপে অবস্থান করেন, কোন কিছুতে আসক্ত হন না।

'বাদের চিত্ত সাম্যে প্রতিষ্ঠিত, তাঁরা ইহজীবনেই জন্মমৃত্যুর বন্ধন অতিক্রম করেছেন। ভগবান নির্দোষ ও সমদর্শী এবং সকলের প্রতি সমবৃদ্ধি; স্বতরাং তাঁরা ভগবানেই অবস্থিত।'' বাসনা, অজ্ঞান ও ভেদদৃষ্টি—এই তিনটিই বন্ধন। জীবনে অনাস্তিক, জ্ঞান ও সমদর্শিতা—এই তিনটি মৃক্তি। মৃক্তিই বিশ্ব-ব্রহ্বাণ্ডের লক্ষ্য।

না আসক্তি, না বিবেষ; না স্থ্প, না ছঃধ; না মৃত্যু, না জীবন; না ধর্ম, না অধর্ম; নেতি, নেতি নেতি।

> চিরতরে তোমার বিবেকানন্দ

790

(মিদ মেরী হেলকে লিখিত)

Thousand Island Park, N. Y.\*

প্রিয় ভগিনি,

ভারতীয় প্রাদির অস্থা বহু ধন্যবাদ। ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে অক্ষম। মাদার চার্চকে অধ্যাপক ম্যাক্সম্লার-লিখিত 'অমরত্ব' নামক যে প্রকাটি পাঠাই, দেটি পড়ে দেখে থাকবে—তাঁর মতে, ইহজীবনে যারা আমাদের প্রীতিভাজন, অতীত জন্মও তারা নিশ্চয় তেমনি ছিল। তাই মনে হয়, কোন প্রকামে আমি এই ভক্ত পরিবারেরই অস্তর্ভুক্ত ছিলাম। ভারত থেকে কয়েকথানি বই আসবার কথা, হয়তো এসে গেছে। যদি এসে থাকে, তবে অম্গ্রহ ক'রে এখানে পাঠিয়ে দিও। ভাকমাশুল বাবদ যদি কিছু দেয় থাকে, সংবাদ পাবামাত্র পাঠাব, জানবে। কম্বলগুলির জন্ম শুল্কের কথা তুমি তো কিছু লেখনি। খেতড়ি থেকে আর একটি বড় প্যাকেট আসবে—কার্পেট, শাল, কিংথাব ও অন্থান্থ ছোট ছোট জিনিসের। বোম্বাইয়ে আমেরিকান কনসালের মার্ফত শুক্ক ওখানেই দিয়ে দেওয়া সম্ভব হ'লে ওখানেই দিয়ে দিতে লিখেছি। নয়তো আমাকেই এখানে দিতে হবে। মনে হয় মাসক্রেকের পূর্বে আসছে না। বইগুলির জন্ম উদ্গ্রীব রইলাম। এলেই অম্প্রহ ক'রে পার্টিয়ে দিও।

মা, ফাদার পোপ ও ভিগিনীদের সকলকে আমার 'ভালবাসা। এ স্থানটি
বড় ভাল লাগছে। আহার যৎসামান্ত, অধ্যয়ন আলোচনা ধ্যানাদি কিন্তু
খ্ব চলছে। অপূর্ব এক শান্তির আবেগে প্রাণ ভরে উঠছে। প্রতিদিনই
মনে হচ্ছে—আমার করণীয় কিছু নেই। আমি সর্বদাই পরম শান্তিতে আছি।
কান্ত তিনিই করছেন। আমরা ষন্ত্রমাত্র। তাঁর নাম ধন্তা! কাম, কাঞ্চন ও
প্রতিষ্ঠারূপ ত্রিবিধ বন্ধন বেন আমা থেকে সাময়িকভাবে থসে পড়েছে।
ভারতে মধ্যে মধ্যে আমার ষেমন উপলব্ধি হ'ত, এখানেও আবার তেমনি

হচ্ছে—'আমার ভেদবৃদ্ধি, ভালমন্দবোধ, ভ্রম ও অজ্ঞান বিলুপ্ত হয়েছে, আমি গুণাতীত রাজ্যে বিচরণ করছি। কোন্ বিধিবিশেষ মানবো? কোন্টাই বা লভ্যন ক'রব?' সে উচ্চ ভাবভূমি থেকে মনে হয়, সারা বিশ্ব যেন একটা ডোবা। হরিঃ ওঁ তৎ সৎ; একমাত্র তিনিই আছেন আর কিছু নেই। আমি তোমাতে, তুমি আমাতে। হে প্রভো! তুমি আমার চির আশ্রয় হও। শাস্তিঃ শাস্তিঃ। সতত প্রীতিশ্বভেছাযুক্ত—

তোমার ভাতা

বিবেকানন্দ

287

আমেরিকা\* ১লা জুলাই, ১৮৯৫

প্রিয় আলাদিকা,

তোমাদের প্রেরিভ মিশনরীদের বইখানা ও রামনাদের রাজার ফটো পেলাম। রাজা ও মহীশ্রের দেওয়ান—ছজনকেই পত্র লিখেছি। রমাবাঈয়ের দলের লোকদের সঙ্গে ডাঃ জেন্সের বাদ-প্রতিবাদ থেকে বেশ বোধ হয়, মিশনরীদের পুত্তিকাখানা এখানে বছদিন পূর্বে পৌছেছে। ঐ পুত্তিকাতে একটা অসভ্য কথা আছে। আমি এদেশে এব বড় হোটেলে কখনও খাইনি, আর কোনরূপ হোটেলেও খুব কমই গেছি। বাল্টিমোরে ছোট হোটেলওয়ালারা অজ্ঞ—তারা নিগ্রো ভেবে কোন কালা আদমিকে স্থান দেয় না। সেইজন্য ডাঃ ক্রম্যান্কে—আমি যাঁর অতিথি ছিলাম—ঐখানে একটা বড় হোটেলে নিয়ে যেতে হয়েছিল; কারণ তারা নিগ্রো ও বিদেশীদের মধ্যে প্রভেদ জানে।

আলাসিলা, তোমায় বলছি শোন, তোমাদের নিজেদেরই আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হবে। তোমরা কচি থোকার মতো ব্যবহার ক'রছ কেন ? যদি কেউ তোমাদের ধর্মকে আক্রমণ করে, তোমরা নিজেরাই তার সমর্থন করতে এবং আক্রমণকারীকে মুখের উপর জবাব দিতে পার না কেন? আমার সহজে বলছি, তোমাদের ভয় পাবার দরকার নেই। এখানে আমার শক্রের চেয়ে মিত্রের সংখ্যা বেশী। আর এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ মাত্র প্রাষ্টান; আর শিক্ষিতদের ভেতর খুব অল্পসংখ্যক লোকই মিশনরীদের

গ্রাছের মধ্যে আনে। মিশনরীরা কোন কিছুর বিরুদ্ধে লাগলে শিক্ষিতেরা আবার সে বিষয়টি পছন্দ করে। এখন মিশনরীদের শক্তি এখানে অনেক কমে গেছে এবং দিন দিন আরও কমে যাচছে। তারা হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করলে যদি তোমাদের কট্ট হয়, তবে তোমরা অভিমানী ছেলের মতো ঠোঁট ফুলিয়ে আমার কাছে কাঁছনি গাইতে কেন আস? তোমরা কি লিখতে পার না এবং তাদের ধর্মের দোষ দেখিয়ে দিতে পার না ? কাপুরুষতা তো আর ধর্ম নয়!

এখানে ইতিমধ্যেই ভদ্রদমাজের ভেতর একদল লোক আমার ভাব নিয়েছে। আগামী বংসর তাদের এমনভাবে সংঘবদ্ধ ক'বব, যাতে তারা কার্যক্ষম হ'তে পারে; তথন কার্জটা চলতে থাকবে। তারপর আমি ভারতে চলে গেলেও এখানে এমন অনেক বন্ধু আছে, যারা এখানকার কার্জের পৃষ্ঠ-পোষক হবে এবং ভারতেও আমায় সাহায্য করবে। স্বতরাং ভোমাদের ভয় পাবার দরকার নেই। তবে ভোমরা যতদিন মিশনরীদের আক্রমণে কেবল চীৎকার করবে এবং কিছু করতে না পেরে লাফিয়ে বেড়াবে, ততদিন আমি ভোমাদের দিকে চেয়ে হাসব। ভোমরা ছেলেদের হাতের ছোট ছোট পুত্লের মতো, তা ছাড়া আর কি ? 'স্বামীজী, মিশনরীরা আমাদের কামড়াচ্ছে—উ: জলে মলুম ! উ:—উ:।' স্বামীজী আর বুড়ো খোকাদের জন্ম কি করতে পারে ?

বংস! আমি বৃঝছি, আমাকে গিয়ে তোমাদের মাস্ষ তৈরী করতে হবে। আমি জানি, ভারতে কেবল নারী ও ক্লীবের বাস। স্থতরাং বিরক্ত হ'য়ো না। ভারতে কাজ করবার জন্ম উপায় উদ্ভাবন আমাকেই করতে হবে। কতকগুলো মন্তিম্বহীন ক্লীবের হাতে গিয়ে আমি পড়ছি না।

তোমাদের উদ্বিগ্ন হবার দরকার নেই, তোমরা যতটুকু পারো ক'রে যাও, তা যত অন্নই হোক না কেন, আমাকে একলাই আগা গোড়া সব ক'রে যেতে হবে। কলকাতার লোকদের এত সমীর্ণভাব! আর তোমরা মাক্রাজীরা কুরুরের ডাকে মূর্ছা যাও! 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।'—তুর্বল কখন এই আত্মাকে লাভ করতে পারে না। আমার জন্ম তোমাদের ভয় পাবার দরকার নেই, প্রভু আয়ার সঙ্গে রয়েছেন। তোমরা কেবল আত্মরক্ষা ক'রে যাও; আমাকে দেখাও যে, ভোমরা ঐটুকু করতে পারো, ভা হলেই আমি সম্ভই,

কে আমার সম্বন্ধে কি বলছে, তাই নিয়ে আর আমাকে বিরক্ত ক'রো না। আমার সম্বন্ধে কোনো আহামকের সমালোচনা শোনবার জন্ম আমি বদে নেই। তোমরা শিশু, [জেনে রাখো] কেবল প্রভৃত ধৈর্য, অসীম সাহস ও মহতী চেটা হারাই শ্রেষ্ঠ ফল লাভ হয়ে থাকে। আমার ভয় হচ্ছে, কিভির মন মাঝে মাঝে যেমন ডিগবাজি প্রায়, সেই রকম ডিগবাজি থাছে। কোণ থেকে বেরিয়ে এদে কলম ধক্ষক না। 'স্বামী, স্বামী' বলে না চেঁচিয়ে ঐ ছ্টুদের বিক্লন্ধে কি মাক্রাজীরা এখন যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে না, যাতে তারা 'আহি জাহি' চীৎকার করতে থাকে?

তোমরা ভয় পাচ্ছ কিসে? সাহসী লোকেরাই কেবল বড় বড় কাজ করতে পারে—কাপুরুষেরা পারে না। হে অবিখাসিগণ, চিরকালের জন্ত জেনে রাখো যে, প্রভূ আমায় হাত ধরে নিয়ে চলেছেন। যতদিন আমি পবিত্র থাকব, তাঁর দাস হয়ে থাকব, ততদিন কেউ আমার একটি কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না।

তোমাদের কাগজখানা বার ক'রে ফেলো। যে-কোন রকমে হোক, আমি
খুব শীত্র তোমাদের আরও টাকা পাঠাচ্ছি এবং মাঝে মাঝে টাকা পাঠাতে
থাকব। তোমরা কাজ ক'রে চল। দেশবাদীর জন্ত কিছু কর—তা হ'লে
তারাও তোমাদের সাহায্য করবে, সমগ্র জাতি তোমার পিছনে থাকবে।
সাহদী হও, সাহদী হও! মানুষ একবারই মরে। আমার শিশ্বেরা যেন
কথনও কোন্মতে কাপুরুষ না হয়।

বিবেকানন্দ

795

' (মি: লেগেটকে লিখিত)

C/o Miss Dutcher\*

Thousand Island Park, N. Y.

११ ज्लारे, १५२०

প্রিয় বন্ধু,

দেখতে পাচ্ছি আপনি নিউইয়র্ক খুব উপভোগ করছেন, স্থতরাং একটি চিঠির বারা আপনার মধুর স্বপ্ন ভাঙবার জন্ম ক্মা,করবেন। মিস ম্যাকলাউড এবং মিসেস স্টার্জেস-এর কাছ থেকে আমি হুট হৃদ্দর
চিঠি পেয়েছি। তাঁরা বার্চগাছের ছালের হুটি হৃদ্দর খাতা পাঠিয়ে দিয়েছেন।
আমি সংস্কৃত মূল লোক এবং অহ্বাদে সে হুটি ভরিয়ে ফেলে আজকের ডাকে
পাঠিয়ে দিলাম।

ভনছি, মিসেস ভোরা' গৃঢ় বহস্তাদিতে বিশাসী 'মহাত্মা'-পদ্ধতিতে চমকপ্রদ ক্বতিত্ব প্রদর্শন করছেন।

পার্দিই ছাড়ার পর থেকে আমি লণ্ডনে যাবার জন্ম অপ্রত্যাশিত অনেক জায়গা থেকে আমন্ত্রণ পাচ্ছি এবং আমি বহু আশা নিয়ে ভবিশ্বতের দিকে তাকিয়ে আছি। লণ্ডনে কাজ করার এই স্থযোগ হারাতে চাই না। তাই লণ্ডনের আমন্ত্রণের সঙ্গে আপনার আমন্ত্রণকে আরও কাজ করার দৈব আহ্বান বলেই মনে করি।

আমি পুরো এ মাসটা এখানেই থাকব এবং অগত মাসের কোন সময়ে কয়েকদিনের জ্বল্য মাত্র চিকাগোয় খেতে হবে।

উদিগ্ন হবেন না, ফাদার লেগেট, এই হ'ল আশান্বিত হবার সর্বোৎকৃষ্ট সময়
——ষ্থন ভালবাদায় এত নিশ্চয়তা।

প্রভূ আপনাকে চিরকাল আশীর্বাদ করুন, চিরদিনের জন্ম সকল শাস্তি লাভ করুন, কারণ আপনি তা লাভ করার খুবই উপযুক্ত।

> ভালবাদা এবং স্নেহে চিরদিন আপনার বিবেকানন্দ

220

19 W. 38th St., নিউইয়ৰ্ক# ৮ই জুলাই, ১৮৯৫

স্বেহের অ্যালবার্টা,°

আমি নিশ্চিত যে, তুমি এখন সম্পূর্ণভাবে তোমার সদীতশিক্ষায় নিমগ্ন। আশা করি ইতিমধ্যে তুমি স্বরগ্রামের সব কিছুই শিখে নিয়েছ। পরের বারে

১ Mrs. Dora Rosthlesberger স্বামীকীর সঙ্গে ছুই ভগিনী মিস ম্যাকলাউড ও মিসেস স্টার্ক্সে-এর পরিচয় করিয়ে দেন।

২ নিউ হাম্পণায়ারে মিঃ লেগেটের ক্যাম্প। সেথান থৈকে স্বামীজী Thousand Island Park-এ যান।

Miss Alberta Sturges—মিনেস স্টার্জেনের ক্সা

নেধা হ'লে তোমার কাছ থেকে স্বরগ্রাম সম্বন্ধে পাঠ গ্রহণ করা আমার খুব আনন্দের বিষয় হবে।

পার্সিতে মিঃ লেগেটের সঙ্গে আমাদের দিনগুলি বেশ আনন্দে কেটেছে— তিনি ঋষিকল্প নন কি ?

আমি নিশ্চিত বে, হলিস্টারও (Hollister) জার্মান দেশটা খুব উপভোগ করছে এবং আশা করি ভোমরা কেউই জার্মান শব্দ উচ্চারণ করার চেষ্টা করতে গিয়ে জিভ জ্বম করনি—বিশেষ ক'রে সেই সকল শব্দ, বেগুলির আরম্ভ sch. tz. tsz, এবং অক্ত সব মধুর জিনিস দিয়ে।

জাহাজ থেকে লেখা তোমার চিঠিখানি তোমার মায়ের কাছে পড়েছি।
আগামী সেপ্টেম্বরে আমি খুব সম্ভবতঃ ইওরোপ বাচ্ছি। আজ পর্যন্ত ইওরোপে
বাইনি। মোটের উপর, সেটা যুক্তরাষ্ট্র থেকে খুব বেশী ভিন্নরকম হবে না,
ইতিমধ্যেই আমি এদেশের আচার-ব্যবহার বেশ রপ্ত ক'রে ফেলেছি।

পার্সিতে নৌকায় বেড়াবার সমগ্র আমি দাঁড় চালানোর ত্একটি বিষয় শিথে নিয়েছি। মানীমা 'জো জো'-কে তাঁর 'মধ্রতা'র জন্ম থেসারত দিতে হয়েছে, কারণ মাছি এবং মশাগুলি মৃহুর্তের জন্মও তাঁকে ছেড়ে ষেতে চাইছিল না। পরস্ক আমাকে তারা অনেকথানি জায়গা ছেড়ে দিয়েছিল; আমার মনে হয় এর কারণ মাছিগুলি ছিল গোঁড়া; তাই একজন পৌততলিককে তারা স্পর্শ করেনি। আবার আমার মনে হয়, পার্সিতে আমি খ্ব গান গাইতাম, সেই ভয়েই তারা পালিয়ে গিয়েছে। আমাদের ভারি হল্দর হল্দর বার্চ (birch) বৃক্ষ ছিল। তার ছাল থেকে বই তৈরী করার চিস্তা আমার মনে উদিত হ'ল—ষেমন প্রাচীনকালে আমাদের দেশে করা হ'ত; তোমার মা ও মানীমার জন্ম আমি কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক লিখেছি।

অ্যালবার্টা, আমি নিশ্চয়ই জানি—তুমি অচিরেই একজন বিশ্বয়কর বিছ্যী হ'তে চলেছ। তোমাদের তুজনের জন্ম ভালবাসা এবং আশীর্বাদ।

শতত স্নেহবদ্ধ ভোমাদের

বিবেকানন্দ

798

(মিসেন স্টার্জেনকে লিখিত)

C/o Miss Dutcher\* Thousand Island Park, N. Y. জুলাই, ১৮৯৫

শা,

আপনি নিশ্চয় ইতিমধ্যে নিউইয়র্কে এসে গিয়েছেন এবং সেধানে এখন গরম মোটেই প্রচণ্ড নয়।

এখানে আমাদের বেশ কাটছে। মেরী লুই (Marie Louise) গতকাল এসে পৌছেছেন। স্থতরাং এখন পর্যস্ত বারা এসেছেন, স্বাইকে মিলিয়ে আমরা ঠিক সাতজন।

পৃথিবীর সব ঘুম ষেন আমাতে নেমে এসেছে। আমি দিনে অন্তত ত্বিটা ঘুমাই এবং সমস্ত রাত্রি জড়পিণ্ডের মতো অসাড়ে নিদ্রা ষাই। মনে হয়, নিউইয়র্কের অনিদ্রার এটি একটি প্রতিক্রিয়া। আমি কিছু কিছু দিখছি ও পড়ছি এবং প্রতিদিন প্রাতরাশের পর একটি ক'রে ক্লাস নিচ্ছি। কঠোর নিরামিষ-বিধিতে আহার প্রস্তুত হচ্ছে, এবং আমি থুব উপোস করছি।

এ স্থান ত্যাগ করবার পূর্বে আমার চর্বি থেকে বেশ কয়েক পাউও উবে বাবে, এ বিষয়ে আমি দৃঢ়সংকল্প। এটা মেথডিস্টদের জায়গা এবং অগস্ট মাসে তাদের শিবির-সভা হবে। এটা অত্যম্ভ স্থান স্বান ; শুধু ভয়, জায়গাটা এই ঋতুতে অত্যম্ভ জনবছল হয়ে পড়ে।

মিস 'জো জো'র মাছির ক্ষত নিশ্চয়ই এতদিনে সম্পূর্ণ সেরে গিয়েছে।
—মা কোধায় ? পরের বারে আপনি যখন তাঁকে চিঠি লিখবেন, দয়া ক'রে
তাঁকে আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানাবেন।

পার্দিতে যে-আনন্দে দিনগুলি কেটেছে, তার দিকে আমি সর্বদাই ফিরে ফিরে তাকাব এবং এই ব্যবস্থার জন্ম মিঃ লেগেটকে সর্বদাই ধন্মবাদ জানাব। আমি তাঁর সঙ্গে ইওরোপে যেতে পারব। যথন তাঁর সঙ্গে পরের বারে দেখা হবে, দয়া ক'রে তাঁকে আমার চিরস্কন ভালবাসা ও ক্বতক্ষতা জানাবেন। তাঁর মতো মাুহ্বদের ভালবাসা বারাই জগৎ সর্বদা আরও ভালো হবার দিকে বাছে।

আপনি কি আপনার বন্ধু মিদেস ডোরার (লখা জার্মান নাম) সঙ্গে আছেন? তিনি একজন মহাপ্রাণ, থাটি 'মহাত্মা'। দয়া ক'রে তাঁকে আমার ভালবাসা ও শ্রেরা জানাবেন।

আমি এখন একপ্রকার তন্ত্রাচ্ছন্ন, অলস, আনন্দের ভাব নিয়ে আছি, মন্দ্র লাগছে না। মেরী লুই নিউইয়র্ক থেকে তাঁর পোষা একটি কচ্ছপ নিয়ে এসেছেন। এখন এখানে এসে পোষা প্রাণীটি তার স্বাভাবিক পরিবেশ পেয়েছে। স্বতরাং বিপুল অধ্যবসায়ে গড়াতে গড়াতে এবং হামাগুড়ি দিতে দিতে সে মেরী লুইর ভালবাসা ও আদরকে পেছনে—অনেক পেছনে ফেলে চলে গিয়েছে। প্রথমটায় তিনি কিছুটা তৃ:থিত হয়েছিলেন, কিন্তু আমরা এত জোবের সঙ্গে স্বাধীনতার জয়গান করতে লাগলাম যে, তাঁকে অবিলম্বে ফিরে আসতে হ'ল।

ঈশ্ব আপনাকে এবং আপনাদের সকলকে চিরকাল আশীর্বাদ করুন, এই সভত প্রার্থনা।

বিবেকানন্দ

পুন:—'জো জো' বার্চগাছের ছালের তৈরী বইটি পাঠায়নি। মিসেদ বুলকে আমি যেটি পাঠিয়েছি, সেটি পেয়ে তিনি ভারি আনন্দিত।

ভারত থেকে আমি অনেকগুলি স্থন্দর চিঠি পেয়েছি। এনথানে দব ঠিক চলছে। সাগরপারে বিদেশে অবস্থিত শিশুদের আমাদের ভালবাসা পাঠিয়ে দেবেন।

386

( খেতড়ির মহারাজকে বিথিত )

আমেরিকা\* ১ই জুলাই, ১৮১৫

বিবেকানন্দ

১৯৬

19 W. 38th St., নিউইয়ৰ্ক\*
৩০শে জুলাই, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিলা,

তুমি ঠিক করেছ। নাম আর 'মটো' (motto) টিকই হয়েছে। বাজে সমাজ-সংস্থার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি ক'রো না, প্রথমে আধ্যাত্মিক সংস্থার না হ'লে সমাজ-সংস্থার হ'তে পারে না। কে তোমায় বললে আমি সমাজ-সংস্থার চাই ? আমি তো তা চাই না! ভগবানের নাম প্রচার কর, কুসংস্থার ও সমাজের আবর্জনার পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু ব'লো না।

<sup>&</sup>gt; স্বামীজীর উৎসাহে মাস্রাজ হইতে এই সময়ে (১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫) পাক্ষিক (পরে মাসিক) ইংরেজী •পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার নাম 'ব্রহ্মবাদিন্', ইহার মটো 'একং সন্বিপ্রা বহুণা বদস্ভি'।

'সন্মানীর গীভি'' এইটিই তোমাদের কাগজে আমার প্রথম প্রবন্ধ।
নিরুৎসাহ হয়ো না—তোমার গুরুতে বিখাস হারিও না—ঈশরে বিখাস হারিও
না। হে বৎস! বতদিন তোমার অন্তরে উৎসাহ এবং গুরু ও ঈশরে বিখাস
—এই তিনটি জিনিস থাকবে, ততদিন কিছুতেই তোমায় দমাতে পারবে না।
আমি দিন দিন হদয়ে শক্তির বিকাশ অমূভব করছি। হে সাহসী বালকগণ,
কাজ ক'রে যাও।

সদা আশীর্বাদক বিবেকানন্দ

129

(মি: লেগেটকে লিখিড)

C/o Miss Dutcher\* Thousand Island Park, N. Y. ৩১শে জুলাই, ১৮৯৫

'প্রিয় বন্ধু,

এর পূর্বে আমি আপনাকে একথানা চিঠি লিখেছিলাম; মনে হচ্ছে, সেটি সাবধানে ডাকে দেওয়া হয়নি, তাই আর একথানা লিখছি।

১৪ তারিখের পূর্বে আমি ষথাসময়ে গিয়ে পৌছব। ১১ তারিখের পূর্বে যে করেই হোক আমাকে নিউইয়র্কে ষেতে হবে। স্থতরাং প্রস্তুত হবার ষথেষ্ট সময় হাতে পাওয়া যাবে।

আমি আপনার সঙ্গে পারি-তে যাব, সঙ্গে যাবার প্রধান উদ্দেশ্য আপনাদের বিবাহ দেখা। আপনারা যখন ভ্রমণে বাহির হবেন, তখন আমি লণ্ডন চলে যাব। বসু।

আপনার এবং আপনাদের সকলের প্রতি আমার চিরস্থায়ী ভালবাসা ও আশীর্বাদের পুনক্ষল্লেখ নিম্প্রয়োজন।

> সভত আপনার পুত্র বিবেকানন্দ

১ এইকালে রচিভ স্বামীজীর 'Song of the Sannyasin' নামৰ্ক বিখ্যাভ ক্ৰিভা "ব্ৰহ্মবাদিন্' পত্ৰের ১ম বৰ্ব ২য় সংখ্যায় (২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫) প্রকাশিত হয়। 794

(মি: স্টার্ডিকে লিখিত)

19 W. 38th St., নিউইয়ৰ্ক\*
২বা অগস্ট, ১৮৯৫

স্ব্রহ্বরেষু,

আপনার প্রীতিপূর্ণ পত্রথানি আজ পাইলাম। আমি জনৈক বন্ধুর সহিত প্রথমে পারি-তে যাইতেছি—১৭ই অগস্ট ইওরোপ যাত্রা করিতেছি। পারি-তে আমার বন্ধুর বিবাহ হওয়া পর্যন্ত (মাত্র এক সপ্তাহ) থাকিব, তারপর লগুনে চলিয়া যাইব।

একটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা সম্বন্ধ আপনার পরামর্শটি চমৎকার, এবং আমি এভাবেই অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছি।

এখানে আমার অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছেন; কিন্তু ঘূর্ভাগ্যের কথা এই ষে, তাঁহাদের অধিকাংশই দরিদ্র। স্থতরাং কাজও মন্থরগতিতে চলিতে বাধ্য। অধিকন্ত নিউইয়র্কে উল্লেখযোগ্য কিছু গড়িয়া তোলার আগে আরও কয়েক মাদ খাটিতে হইবে। কাজেই এই শীতের গোড়ায় আমাকে নিউইয়র্কে ফিরিয়া আদিতে হইবে, এবং গ্রীমে পুনরায় লগুনে যাইব। এখন যতদ্ব মনে হইতেছে, তাুহাতে এবারে দপ্তাহ-কয়েক মাত্র লগুনে থাকিতে পারিব। কিন্তু ভগবানের রূপায় হয়তো ঐ অল্প সময়েই গুরুতর বিষয়ের স্টনা হইতে পারে। কবে লগুনে পৌছিব, তাহা আপনাকে তার করিয়া জানাইব।

থিওসফিন্ট সম্প্রদায়ের জনকয়েক আমার নিউইয়র্কের ক্লাসে আসিয়া-ছিলেন। কিন্তু মাহ্রষ যথনই বেদান্তের মহিমা ব্ঝিতে পারে, তথনই তাহাদের হিজ্জি-বিজি ধারণাগুলি দূর হইয়া যায়।

আমার বরাবরের অভিজ্ঞতা, ষধন মাহ্ব বেদাস্থের মহান্ গৌরব উপলব্ধি করিতে পারে, তথন মন্ত্রতন্ত্রাদি আপনা হইতেই দ্র হইয়া যায়। যে মৃহূর্তে মাহ্ব একটি উচ্চতর সত্যের আভাস পায়, সেই মৃহূর্তে নিয়তর সত্যটি স্বতই অন্তর্হিত হয়। সংখ্যাধিক্যে কিছুই যায় আসে না। বিশৃত্যল অনতা শত বংসরেও যাহা করিতে পারে না, মৃষ্টিমেয় কয়েকটি সরল সভ্যবদ্ধ এবং উৎসাহী যুবক এক বৎসরে তদপেকা অধিক কাল করিতে পারে। এক বন্ধর উন্তর্গীপ নিকটবর্তী অক্তান্ত বন্ধতে সঞ্চারিত হয়—ইহাই প্রকৃতিক

নিয়ম। স্থভরাং যে পর্যন্ত আমাদের মধ্যে সেই অলম্ভ অমুরাগ, সভ্যনিষ্ঠা, ব্রেম ও সরলতা সঞ্চীবিত থাকিবে, ততক্ষণ আমাদের সাফল্য অবশ্রস্তাবী। 'গভ্যমেব জয়ভে নানৃভম্, সভ্যেন পম্বা বিভভো দেবধান:।'—এই সনাভন সভ্য আমার বৈচিত্র্যময় জীবনে বছবার পরীক্ষিত হইয়াছে। বিনি সৎস্বরূপে আপনার অন্তরে বিরাজিত, তিনিই সর্বক্ষণ আপনার অভ্রান্ত প্রপ্রদর্শক হউন ; অচিরে মৃক্তির আলোকে আপনি স্বয়ং উদ্ভাসিত হইয়া অগ্রকে মৃক্ত হইতে সাহায্য কন্ধন।

799

( স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত )

19 W. 38th St., নিউইয়ৰ্ক

36-96

অভিনহদনেষু,

**…মা-ঠাকুরানীকে আমার বহুত পাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাইবে।**⋯

শিব শিব।

এখন আমি নিউইয়র্ক শহরে। এ শহর গরমিকালে ঠিক কসকেতার মতো গ্রম, অজ্ঞ ঘাম বয়ে পড়ছে, হাওয়ার লেশ নাই। তুই মাস উত্তর দিকে গিয়াছিলাম, দেথায় বেশ ঠাণ্ডা। এ পত্রপাঠ জবাব লিখিবে। এ পত্র পৌছিবার পূর্বেই আমি ইংলণ্ডে চলিলাম। ইতি

ঠিকানা : C/o Akshoy C. Ghosh

Muller, Juan Duff House, Regent St., Cambridge, England

200

(মি: দ্টার্ডিকে লিখিত)

19 W. 38th St. নিউইয়ৰ্ক\* **৯ই অগ**স্ট, ১৮৯৫

—আমার ব্যক্তিগত মতামতের একটু আভাস দেওয়া দরকার। আমার দৃঢ় বিশাস যে, মানবসমাজে ধর্মের অপূর্ব উচ্ছাস মধ্যে মধ্যে উত্থিত হইয়া থাকে এবং তেমনি এক উচ্ছাস বর্তমানেও শিক্ষিত সমার্কের মধ্যে দেখা

দিয়াছে। প্রত্যেক উচ্ছাসবেগ আবার বহু কৃত্র শাখায় বিভক্ত বলিয়া বোধ হইলেও মূলত: তাহারা ষে একই তত্ত্ব বা তত্ত্বসমষ্টি হইতে উদ্ভূত, ভাহাও ভাহাদের পরস্পরের সাদৃশ্য হইতে বুঝিতে পারা যায়। বর্তমান সময়ে যে ধর্মভাব দিন দিন চিস্কাশীল ব্যক্তিমাত্তের মধ্যেই বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ষত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতবাদ উহা হইতে উত্তুত হইতেছে, তাহারা সকলেই সেই এক অদ্বৈত-তত্ত্বের অন্নভূতি ও অমুসন্ধানেই সচেষ্ট। জাগতিক, নৈতিক এবং আত্মিক সকল ক্ষেত্ৰেই এই একটি ভাব দেখা যাইতেছে যে, বিভিন্ন মতবাদসমূহ ক্রমেই উদার হইতে উদারতর হইয়া সেই শাশত অদৈত-তত্ত্বের অভিমূথে অগ্রসর হইতেছে। স্থতরাং ধরিয়া লইতে পারা যায় যে, বর্তমান যুগের যত ভাবান্দোলন আছে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতদারে দেগুলি এক অপূর্ব ঐক্যমূলক দর্শন—অদ্বৈত বেদাস্থের প্রতিরূপ; আর মানব আজ পর্যন্ত থক প্রকার একত্ববাদের দর্শন আবিদার করিয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই দর্বোত্তম। আবার ইহাও দর্বদা দেখা যায় যে, প্রতিযুগে এই সমস্ত বিভিন্ন মতবাদের সংঘর্ষের ফলে শেষ পর্যন্ত একটি মাত্র মতবাদই টিকিয়া যায় এবং অন্ত তরকগুলি উঠে শুধু উহারই অবে মিশিয়া গিয়া উহাকে একটি বিপুল ভাবতরকে পরিণত করিবার জন্ম। তথন সেই প্রবল ভাবস্রোভ সমাজের উপর দিয়া অপ্রতিহত বেগে বহিয়া যায়।

ভারতবর্বে, আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে অর্থাৎ যাহাদের ইতিহাস আমি অবগত আছি, সেই সব দেশে বর্তমান সময়ে এইরপ শত শত মতবাদের সংঘর্ব চলিতেছে। ভারতবর্বে দৈতবাদ এখন ক্রমেই ক্ষীণ হইতেছে, কেবল অবৈতবাদই সর্বক্ষেত্রে প্রভাগবান। আমেরিকাতেও বহু মতবাদের মধ্যে প্রাধান্তলাভের জন্ত সংঘর্ব উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদের সবগুলিই অরবিস্তর অবৈত ভাবের প্রতিরূপ, আর যে ভাবপরস্পরা শত ক্রত বিস্তার লাভ করিতেছে, সেইগুলি অবৈত বেদান্তের তত বেশী অহ্ররপ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। আর আমি স্পাইই ব্ঝিতেছি বে, অন্ত সবগুলিকে গ্রাদ করিয়া ভবিন্ততে একটি মতবাদ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবেই। কিন্তু সেটি কোন্টি? ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, যে অংশটি বোগ্যতম ভাহাই শেষ পর্যন্ত টিকিয়া থাকে। আর নিকলুব চরিত্রের মতো অন্ত কোন্ শক্তি মাহ্বকে যথার্থ বোগ্যভাদানে সমর্থ? অনাগত ভবিন্ততে অবৈত বেদান্তই বে চিন্তানীল ব্যক্তি-

মাত্রের ধর্ম বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাতে অণুমাত্র দন্দেহ নাই। আবার দকল সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহারাই জয়লাভ করিবে, ষাহারা জীবনে চরিত্রের চরম উৎকর্ষ দেখাইতে পারিবে; সে সম্প্রদায় কোন্ স্ত্র ভবিশ্বতে বে আসিবে, তাহা বিবেচ্য নহে।

আমার নিক্ক জীবনের একটু অভিজ্ঞতা জানাইতেছি। যথন আমার গুরুদেব দেহত্যাগ করিলেন, তথন আমরা ঘাদশ জন অজ্ঞাত অখ্যাত কপর্দকহীন যুবক মাত্র ছিলাম। আর বহুসংখ্যক শক্তিশালী সভ্য আমাদিগকে পিষিয়া ফেলিবার জন্ম উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। কিন্তু শ্রীরামক্তফদেবের সান্নিধ্যে আমরা এক অতুল ঐশর্ষের অধিকারী হইয়াছি, কেবল বাক্-সর্বস্থ না হইয়া যথার্থ জীবন্যাপনের জন্ম একটা ঐকান্তিক ইচ্ছা ও বিরামহীন সাধনার অহপ্রেরণা তাঁহার নিকট আমরা লাভ করিয়াছিলাম। আর আজ্প সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহাকে জানে এবং শ্রদ্ধার সহিত্ত তাঁহার পায়ে মাথা নত করে। তৎপ্রচারিত সত্যসমূহ আজ্ব দাবানলের মতো দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। দশ বৎসর পূর্বে তাঁহার জন্মতিথি-উৎসবে এক শত ব্যক্তিকে একত্র করিতে পারি নাই, আর গত বংসর পঞ্চাশ হাজার লোক তাঁহার জন্মতিথিতে সমবেত হইয়াছিল।

কেবল সংখ্যাধিক্য দাবাই কোন মহৎ কার্য সম্পন্ন হয়, না; অর্থ, ক্ষমতা, পাণ্ডিত্য কিংবা বাক্চাতুরী—ইহাদের কোনটিরই বিশেষ কোন মূল্য নাই। পবিত্র, থাঁটি এবং প্রত্যক্ষাস্থৃতি-সম্পন্ন মহাপ্রাণ ব্যক্তিরাই জগতে সকল কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। যদি প্রত্যেক দেশে এইরূপ দশ-বারটি মাত্র সিংহবীর্যসম্পন্ন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, যাহারা নিজেদের সম্দন্ন মান্নাবন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন, যাহারা অসীমের স্পর্শ লাভ করিয়াছেন, যাহাদের সমগ্র চিন্ত বন্ধাস্থ্যানে নিমন্ন, অর্থ ষশ ও ক্ষমতার স্পৃহামাত্রহীন—তবে এই ক্ষেক্জন ব্যক্তিই সমগ্র জগৎ তোলপাড় করিয়া দিবার পক্ষে যথেই।

ইহাই নিগৃঢ় রহস্ত। যোগপ্রবর্তক পতঞ্চলি বলিয়াছেন, 'মাহুষ যথন সমুদয় অলৌকিক যোগবিভৃতির লোভ ত্যাগ করিতে সক্ষম হয়, তথনই ভাহার ধর্মমেব নামক সমাধি লাভ হয়।'' সে অবস্থায়ই তাঁহার ভগবদ্দর্শন

১ व्यानःशात्मश्राकृतीमञ्च मर्वशा वित्वकशात्वश्रम्यः ममाधिः।

হয়, তিনি ভগবংসক্রপে স্থিত হন, এবং অপরকে তদ্রপ হইতে সাহায্য করেন। শুধু এই বাণী দিকে দিকে প্রচার করিতে চাই। জগতে বহু মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ পুত্তকও লিখিত হইয়াছে; কিন্তু হায়, সামান্ত-মাত্রও যদি কেহু অফুষ্ঠান করিত!

সমাজ ও সজ্জের কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, উহারা আপনা আপনি গড়িয়া উঠিবে। যেথানে হিংসার কোন বিষয় নাই, সেথানে হিংসা থাকিবে কিরপে ? আমাদের অনিষ্ট সাধন করিতে চায়, এইরপ অসংখ্য লোক মিলিবে। কিন্ত ইহাতেই কি প্রমাণিত হয় না যে, সত্য আমাদেরই পক্ষে? আমি জীবনে যত বাধা পাইয়াছি, ততই আমার শক্তির ফুরণ হইয়াছে। এক টুকরা কটির জন্ম আমি গৃহ হইতে গৃহান্তরে বিভাড়িত হইয়াছি; আবার রাজা-মহারাজাগণ কর্তৃকও আমি বহুভাবে প্রভিত এবং বহুবার নিমন্ত্রিত হইয়াছি। বিষয়ী লোক এবং প্রোহিতকুল সমভাবে আমার উপর নিন্দাবর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু ভাহাতে আমার কি আসে যায়? ভগবান তাহাদের কল্যাণ করুন, তাহারাও আমার আত্মার সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন। বস্তুতঃ ইহারা সকলে আমাকে প্রিং বোর্ডেরই (spring board) মতো সাহায্য করিয়াছে—ইহাদের প্রতিঘাতে আমার শক্তি উচ্চ হইতে উচ্চতর বিকাশ লাভ করিয়াছে।

বাক্সর্বস্ব ধর্মপ্রচারক দেখিয়া যে আমার ভয় পাইবার কিছুই নাই, ভাহা বেশ ভালভাবেই উপলন্ধি করিয়াছি। সভ্যন্তন্তী মহাপুরুষগণ কথন কাহারও শত্রুতা করিতে পারেন না। 'বচনবাগীশ'রা বক্তৃতা করিতে থাকুক ! ভদপেকা ভাল কিছু তাহারা জানে না। নাম, ষশ ও কামিনী-কাঞ্চন লইয়া তাহারা বিভার ও মন্ত থাকুক। আর আমরা যেন ধর্মোপলন্ধির, বন্ধনাভের ও বন্ধ হওয়ার জন্মই দৃঢ়বত হই। আমন্বা যেন মৃত্যু পর্যন্ত এবং জীবনের পর জীবন ব্যাপিয়া সভ্যকেই আকড়াইয়া ধরিয়া থাকি। অন্তের কথায় আমরা যেন মোটেই কর্ণপাত না করি। সমগ্র জীবনের সাধনার ফলে যদি আমাদের মধ্যে একজনও জগতের কঠিন বন্ধনপাশ ছিয় ক্রিয়া মৃক্ত হইতে পারে, তবেই আমাদের ব্রত উদ্যাপিত হইল। হরি: ওঁ।

আর একটি কথা। ভারতকে আ্মি সত্য-স্ত্যই ভালবাসি, কিন্তু প্রতিদিন আমার দৃষ্টি খুলিয়া বাইতেছে। আমাদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ধ, ইংলও কিংবা আমেরিকা ইত্যাদি আবার কি ? প্রান্তিবশতঃ লোকে বাহাদিগকে 'মাহুর' বলিয়া অভিহিত করে, আমরা সেই 'নারায়ণের'ই সেবক। যে ব্যক্তি বৃক্ষম্লে জলসেচন করে, সে কি প্রকারান্তরে সমস্ত বৃক্টিভেই জলসেচন করে না ?

কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি আধ্যাত্মিক—সকল ক্ষেত্রেই বথার্থ কল্যাণের ভিত্তি একটিই আছে, দেটি—এইটুকু জানা যে, 'আমি ও আমার ভাই এক'। সর্বদেশে সর্বজাতির পক্ষেই এ কথা সমভাবে সত্য। আমি বলিতে চাই, প্রাচ্য অপেক্ষা পাশ্চাত্যই এ তত্ত্ব আরও শীঘ্র ধারণা করিতে পারিবে। কারণ এই চিস্তাস্ত্রেটির প্রণয়নে এবং মৃষ্টিমেয় কয়েকজন অহভ্ভি-সম্পন্ন ব্যক্তি উৎপন্ন করিয়াই প্রাচ্যের সমুদয় ক্ষমতা প্রায় নিংশেষিত।

আমরা বেন নাম, ষশ ও প্রভূত্ব-স্পৃহা বিদর্জন দিয়া কর্মে ব্রতী হই।
আমরা বেন কাম, ক্রোধ ও লোভের বন্ধন হইতে মৃক্ত হই। তাহা হইলেই
আমরা সত্য বস্তু লাভ করিব।

ভগবৎপদাশ্রিত আপনার বিবেকানন্দ

205

. (পূৰ্বোক্ত ব্যক্তিকে লিখিত)

নিউইয়র্ক\* অগস্ট, ১৮৯৫

এখানকার কাজ চমৎকার চলিতেছে। এখানে আসার পর হইতেই আমি দৈনিক ত্ইটি ক্লানের জন্ত অবিরাম খাটিতেছি। আগামীকাল হইতে এক সপ্তাহের অবকাশ লইয়া মি: লেগেটের সহিত শহরের বাহিরে যাইতেছি। আপনাদের দেশের জনৈকা প্রাসদ্ধি গায়িকা মাদাম স্টার্লিংকে আপনি জানেন কি? তিনি আমার কাজে বিশেষ আগ্রহায়িতা।

আমি আমার কাজের বৈষয়িক দিকটা সম্পূর্ণভাবে একটি কমিটির হাতে
দিয়া এসম্ভ ঝঞ্চাট হইতে মুক্ত হইয়াছি। বৈষয়িক ব্যবস্থাদি করিবার
ক্ষমতা আমার নাই—এ-জাতীয় কাজ আমাকে বেন্ শতধা ভাঙিয়া
ফেলে।

'নারদক্তের' কি হইল ? আমার বিশাস ঐ বইখানি এখানে প্রচুর বিক্রম্ন হইবে। আমি এখন 'বোগক্তা' ধরিয়াছি এবং এক একটি ক্তা লইয়া উহার সহিত সকল ভাগ্রকারের মত আলোচনা করিতেছি। এই সমস্তই লিখিয়া রাখিতেছি এবং এই লেখার কাজ শেষ হইলে উহাই ইংরেজীতে পতঞ্জলির পূর্ণাত্ব সটীক অহবাদ হইবে। অবশ্য গ্রন্থখানি অনেকটা বড় হইয়া যাইবে।

আমার বোধ হয় উূব্নারের দোকানে 'ক্র্প্রাণের' একটি সংস্করণ আছে।
ভাশ্যকার বিজ্ঞানভিক্ পুনঃ পুনঃ ঐ গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমি
গ্রন্থানি নিজে কথনও দেখি নাই। আপনি কি একবার একটু সময় করিয়া
দেখিয়া আসিতে পারেন যে, ঐ গ্রন্থে যোগ সম্বন্ধে গোটা কয়েক পরিছেদ
আছে কি না? যদি থাকে তবে দয়া করিয়া আমায় একথানি বই পাঠাইয়া
দিবেন কি ? 'হঠযোগপ্রদীপিকা', 'শিবসংহিতা' এবং যোগের উপর অন্য কোন
গ্রন্থ থাকিলে তাহাও একথানি করিয়া চাই। অবশ্য মূল গ্রন্থগুলিই আবশ্যক।
পুত্তকগুলি আসিলেই আমি আপনাকে মূল্য পাঠাইয়া দিব। জন ডেভিসের
সম্পাদিত ঈশ্বরক্ষের 'সাংখ্যকারিকা'ও একথানি পাঠাইবেন।

এইমাত্র ভারতীয় চিঠিগুলির সহিত আপনার চিঠিও পাইলাম। আসিবার জন্ম যে প্রস্তুত, সে অহস্থ। অক্সেরা বলে যে, তাহারা মূহুর্তের আহ্বানে আসিতে পারে না। এই পর্যন্ত সবই ত্রদৃষ্ট মনে হয়। তাহারা না আসিতে পারায় আমি তুঃথিত। কি আর করিব ? ভারতে সবই মন্থ্রগতি।

'বদ্ধ আত্মায় বাজীবে তাঁহারপূর্ণত্ব অব্যক্ত বাক্ষরভাবে বিরাজিত; আর যথনই দেই পূর্ণত্বের বিকাশ সাধিত হয়, তথনই জীব মৃক্ত হয়'—ইহাই রামাহজের মত। কিন্তু অবৈতবাদী বলেন, ব্যক্ত বা অব্যক্ত কোনটাই প্রকৃত অবস্থা নহে, ঐক্লপ প্রতীত হয় মাত্র। উভ্য় প্রণালীই মায়া—পরিদৃশ্যমান অবস্থা মাত্র।

প্রথমতঃ আত্মা স্বভাবতঃ জ্ঞাতা নহেন। 'স্চিদানন্দ' সংজ্ঞায় তাঁহাকে আংশিকভাবেই প্রকাশ করা হয় মাত্র, 'নেতি নেতি' সংজ্ঞাই তাঁহার স্বরূপ যথায়থ বর্ণনা করে। শোপেনহাওয়ার তাঁহার 'ইচ্ছাবাদ' বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। বাসনা, তৃষ্ণা বা তঞ্হা (পালি) প্রভৃতি শব্দেও ঐ ভাবটিই প্রকাশিত হইয়াছে। আমরাও ইহা স্বীকার করি যে, বাসনাই সর্ববিধ অভিব্যক্তির কারণ এবং ইহাই কার্যরূপে পরিণত হয়। কিছু বাহাই 'হেতু' বা 'কারণ', ভাহাই সেই (সগুণ) ব্রশ্ব

এবং মায়া—এই ছুইয়ের সংমিশ্রণে উছ্ত। এমন কি 'জ্ঞান'ও একটি বৌগিক পদার্থ বলিয়া অবৈতবন্ধ হইতে একটু স্বভন্ত। তবে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সর্বপ্রকার বাসনা হইতেই উহা নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ এবং অবিতীয়ের নিকটতম বন্ধ। সেই অবৈত-তত্ত্ব প্রথমে জ্ঞান এবং তারপর ইচ্ছার সমষ্টিরূপে প্রতিভাত হন।

উদ্ভিদমাত্রই 'অচেতন' অথবা বড় জোর 'চৈতগ্য-বিবর্জিত ক্রিয়াশক্তি মাত্র' বিলয়া যদি আপত্তি উত্থাপিত হয়, তবে উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, এই অচেতন উদ্ভিদ্শক্তিও সেই বিরাট বিশ্বব্যাপী বৃদ্ধিশক্তি, যাহাকে সাংখ্যকার 'মহৎ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—সেই এক চেতন ইচ্ছারই অভিব্যক্তি।

বস্তুজগতের সব কিছুই সেই 'এষণা' বা 'সহল্ল'রূপ আদি বস্তু হইতে উভূত — বৌদ্দিগের এই মতবাদ অসম্পূর্ণ; কারণ প্রথমত: 'ইচ্ছা' একটি যৌগিক পদার্থ এবং দ্বিতীয়ত: জ্ঞান বা চেতনারূপ যে প্রাথমিক যৌগিক পদার্থ, উহা ইচ্ছারও পূর্বে বিরাজ করে। জ্ঞানই ক্রিয়াতে পরিণত হয়। প্রথমে ক্রিয়া, তারপর প্রতিক্রিয়া। মন প্রথমে অহতেব করে এবং তৎপর প্রতিক্রিয়ারূপে উহাতে সহল্লের উদয় হয়। মনেই সহল্লের স্থিতি, স্বতরাং সহল্লকে মূল বস্তু বলা ভূল।

ভয়দন্ ভাকইন-মতাবলম্বিগণের হাতে ক্রীড়াপুত্তলিকা মাত্র। বস্ততঃ ক্রমবিকাশবাদকে উচ্চতর পদার্থবিজ্ঞানের সহিত সামঞ্জন্ম রাখিয়া প্রতিষ্ঠাকরিতে হইবে। 'ব্যক্ত' এবং 'অব্যক্ত' ভাব যে পরস্পরকে নিত্য অম্বর্তন করিয়া থাকে—এ তত্ত্ব পদার্থবিজ্ঞানই প্রমাণ করিতে পারে। কাজেই 'বাদনা' বা 'সকল্লে'র যে অভিব্যক্তি, ভাহার পূর্বাবস্থায় 'মহৎ' বা 'বিশ্বচেতনা' গুপ্ত অথবা স্ক্রভাবে বিরাজ করে। জ্ঞান ভিন্ন সকল্ল অসম্ভব। কারণ আকাজ্রিত বস্তু সম্বন্ধে যদি কোন জ্ঞান না থাকে, তবে আকৃাজ্ঞার উদয় হইবে কিরূপে ?

বিশ-চেডনা বা মহৎ (Universal Consciousness)



এ তত্ত্ব আপাতদৃষ্টিতে ষভটা ত্র্বোধ্য বলিয়া মনে হয়, জ্ঞানকে 'চেতন' ও 'অবচেতন' এই ছই অবস্থায় বিভক্ত করিলে ঐ ত্র্বোধ্যতা অন্তহিত হয়। এবং তাহা না হইবার বা হেতু কি ? যদি 'সঙ্কল' বস্তুটিকেই আমরা ঐরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পারি, তবে উহার জনক বস্তুটিকেই বা বিশ্লেষণ করা যাইবে না কেন ?

२०२

(Thousand Island Park), N. Y.\*
অগ্নট, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস বুল,

মি: স্টার্ডির ( যার কথা সেদিন আপনাকে লিখেছি ) কাছ থেকে আর একখানা পত্র পেলাম। এথানি আপনাকে পাঠিয়ে দিছিছ। দেখুন, সমস্ত কেমন আগে থেকে তৈরী হয়ে আসছে! এখানি ও মি: লেগেটের নিমন্ত্রণপত্র একসঙ্গে দেখলে, আপনার কি এটি দৈব আহ্বান বলে মনে হয় না? আমি এরপ মনে করি। স্থতরাং এ আহ্বান অমুসরণ করছি। অগস্টের শেষা-শেষি মি: লেগেটের সঙ্গে আমি পারি যাব এবং সেখান থেকে লগুন। তেল-পরিবারের সঙ্গে দেখা করবার জন্ম চিকাগো থেতে হবে। স্থতরাং গ্রীন-একার সন্মিলনীতে যোগ দিতে পারলাম না।

আমার গুরুভাইদের ও আমার কাজের জন্ম আপনি বতটুকু দাহায্য করতে পারেন, কেবল দেইটুকু দাহায্যই আমি এখন চাই। আমি আমার স্থানেবাদীর প্রতি কর্তব্য কতকটা করেছি। এখন জগতের জন্য—যার কাছ থেকে এই দেহ পেয়েছি, দেশের জন্য—যে দেশ আমাকে ভাব দিয়েছে, মহন্য-জাতির জন্য—যাদের মধ্যে আমি নিজেকে একজন বলঁতে পারি, কিছু ক'রব। যতই বয়দ' বাড়ছে, ততই 'মাহ্যয দর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী' হিন্দুদের এই মতবাদের তাৎপর্য ব্রুতে পাচছি। মুদলমানেরাও তাই বলেন। আলা দেবদ্তগণকে (Angels) বলেছিলেন আদমকে প্রণাম করতে। ইবলিস্ করেনি, তাই দেশয়তান (Satan) হ'ল। এই পৃথিবী যাবতীয় স্বর্গাপেকা উচ্চ—ইহাই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষালয়। আর মজল ও বৃহস্পতি গ্রহের লোকেরা নিশ্মই আমাদের অপেকা নিয়প্রেণীর—তারা যথন আমাদের সঙ্গে সংবাদ আদানপ্রদান করতে

পারে না। তথাকথিত উচ্চপ্রাণিগণ পরলোকগত অপর এক দেহধারী ব্যক্তি
ছাড়া আর কিছুই নয়; ঐ দেহ স্ক্র হলেও বস্তুত: হন্তপদাদিবিশিষ্ট মানবদেহই। তারা এই পৃথিবীতে অপর কোন লোকে বাদ করে, একেবারে অদৃশুও নয়। তারাও চিন্তা করে, আমাদের ফ্রায় তাদেরও জ্ঞান ও অফ্রাফ্ত
সব কিছুই আছে—স্বতরাং তারাও মাফ্য। দেবগণ—এঞ্জেলগণও তাই।
কিন্তু কেবল মাস্থই দেখর হয় এবং অফ্রাফ্ত সকলে প্নরায় মানবজনা গ্রহণ
ক'রে তবে ঈশ্বন্থ লাভ করতে পারে। ম্যাক্সম্লারের শেষ প্রবন্ধটি আপনার
কেমন লাগলো? ইতি

২০৩

আমেরিকা\* অগস্ট, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিকা,

এই পত্রখানি তোমার কাছে পৌছবার পূর্বেই আমি পারিতে উপস্থিত হবো। স্তরাং কলকাতা ও খেতড়িতে লিখে দিও যে, উপস্থিত যেন সেখান থেকে আমেরিকার ঠিকানায় চিঠি না লেখে। তবে আগামী শীতেই আবার নিউইয়র্কে ফিরছি। স্থতরাং যদি বিশেষ কিছু প্রয়োজনীয় সংবাদ থাকে, তবে নিউইয়র্কে 19 W. 38th St. ঠিকানায় পাঠাবে। এ বছরু আমি অনেক কান্ত করেছি, আসছে বছর আরও অনেক কিছু করবার আশা রাখি। মিশনরীদের বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিও না। তারা চেঁচাবে, এ স্বাভাবিক। অন্ন মারা গেলে কে না চেঁচায়? গত ছই বংসর মিশনরী ফণ্ডে মন্ত ফাঁক পড়েছে, আর সে-ফাঁকটা বেড়েই চলেছে। যাই হোক, আমি মিশনরীদের সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করি। ষতদিন তোমাদের ঈশব ও গুরুর ওপর অহুরাগ থাকবে, আর সভ্যের ওপর বিশ্বাস থাকবে, ততদিন হে বংস, কিছুতেই তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। কিছু এর মধ্যে একটি গেলেই বিপুদ। তুমি বেশ বলেছ, আমার ভাবত্তলি ভারত অপেকা পাশ্চাত্য লেশে বেশী পরিমাণে কার্যে পরিণত হতে চলেছে। আর প্রকৃতপক্ষে ভারত আমার জন্ম বা করেছে, আমি ভারতের জন্ম তার চেমে বেশী করেছি। এক ্টুকরো ফটি ও তার সঙ্গে ঝুড়িখানেক গালাগাল—এই তো দেখানে পেয়েছি।

আমি সত্যে বিশাসী; আমি ষেধানেই ষাই না কেন, প্রভূ আমার জন্ত দলে দলে কর্মী প্রেরণ করেন। স্মার ভারা ভারতীয় শিশুদের মডো নয়, ভারা গুরুর জ্ব্যু জীবন ভ্যাগ করতে প্রস্তুত। সত্যই আমার ঈশ্বর—সমগ্র জ্বগৎ আমার দেশ। আমি কর্তব্যে বিশাদী নই, কর্তব্য হচ্ছে সংসারীর পক্ষে অভিশাপ, সন্ন্যাদীর জন্ম নয়। কর্তব্য একটা বাজে কথামাত্র। আমি মৃক্ত, আমার বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে—এই শরীর কোণায় যায় বা না যায়, আমি কি তা গ্রাহ্য করি? তোমরা আমাকে বরাবর ঠিক ঠিক সাহায্য ক'রে এসেছ—প্রভূ তোমাদের তার পুরস্কার দেবেন। আমি ভারত বা আমেরিকা থেকে কখন প্রশংসা চাইনি, আর এখনও এরপ ফাঁকা জিনিস খুঁজছি না। আমি ভগবানের সন্তান, আমার কাছে একটা সত্য আছে—ব্দগৎকে শেখাবার জক্ত। আর যিনি আমাকে ঐ সভ্য দিয়েছেন, ভিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও স্বচেয়ে সাহসী ব্যক্তিদের মধ্য থেকে আমাকে স্হক্ষী স্ব প্রেরণ কর্বেন। তোমরা—হিন্দুরা কয়েক বছরের ভেতরই দৈখবে, প্রভূ পাশ্চাত্য দেশে কি কাণ্ড করেন! তোমরা সেই প্রাচীনকালের যাহদী জাতির মতো—জাব পাত্রে শোয়া কুকুরের মতো—নিজেরাও থাবে না, অপরকেও থেতে দেবে না। তোমাদের ধর্মভাব মোটেই নেই; রান্নাদর হচ্ছে তোমাদের ঈশব, শান্ত—ভাতের হাঁড়ি। আর তোমাদের শক্তির পরিচয়—রাশি রাশি সস্তান-উৎপাদনে। তোমরা কয়েকটি ছেলে খুব সাহসী, কিন্তু কথন কখন আমার মনে হয়, তোমরাও বিশাস হারাচ্ছ। বৎসগণ, কামড়ে পড়ে থাক, আমার সম্ভানগণের মধ্যে কেউ ষেন কাপুরুষ না থাকে। ভোমাদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা সাহসী, সর্বদা তার সঙ্গ করবে। বড় বড় ব্যাপার কি কথনও সহজে নিষ্পন্ন হয়? সময়, ধৈৰ্য ও অদম্য ইচ্ছাশক্তিতে কাজ হয়। আমি তোমাদের এখন অনেক কথা বলতে পারতাম, যাতে তোমাদের হাদয় আনন্দে লাফিয়ে ওঠে, কিছ তা আমি ব'লব না। আমি লোহবৎ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও হাদয় চাই, ষা কিছুতেই কম্পিত হয় না। দৃঢ়ভাবে লেগে থাকো। প্রভূ তোমাদের আশীর্বাদ করুন।

সদাঁ আশীর্বাদক বিবেকানন্দ \$08 ·

(মিঃ ন্টার্ডিকে লিখিত) ওঁ তং সং

Hotel Continental\*
3 Rue Castiglione, Paris
২৬শে অগ্য ১৮৯৫

প্রিয় বন্ধু,

গত পরশু এথানে এদে পৌছেছি। একজ্বন আমেরিকান বন্ধুর অতিথি হয়ে এদেশে এদেছি; আগামী সপ্তাহে এখানে তাঁর বিবাহ হবে।

সে সময় পর্যস্ত তাঁর সঙ্গে আমাকে এখানে থাকতে হবে তারপরে লণ্ডন যাবার আর কোন বাধা থাকবে না।

আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের আনন্দের জন্ম ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করছি। সদা সংস্করণে আপনার

বিবেকানন্দ

200

(মি: দ্টার্ডিকে লিখিত)

C/o Miss MacLeod, Hotel Hollande\*
ক ভ লা প্যায় , পারি

৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫

স্থাদ্বর,

আপনার অম্গ্রহের জন্ম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অনাবখক; কারণ ভাষায় তা ব্যক্ত হবার নয়।

মিস মূলাবের এক' প্রীতিপূর্ণ আমন্ত্রণ পেয়েছি। আর তার বাসস্থানও আপনার বাড়ীর কাছে স্থভরাং প্রথমে ছ্-এক দিন তাঁর ওথানে উঠে তারপর আপনার বাড়ী গেলে বেশ হবে, মনে করছি।

আমার শ্রীর কয়েকদিন যাবং বিশেষ অহস্থ থাকায় পত্ত দিতে বিলম্ব হ'ল। অচিরে মনে প্রাণে আপনার সহিত মিলিত হবার হুযোগের অপেক্ষায় আছি। প্রেম ও ঈশ্বরপ্রীতি-সূত্তে আপনার সহিত চির আবদ্ধ

বিবেকানন্দ

**২**•৬

পারি\*

**৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫** 

প্রিয় আলাসিকা,

এইমাত্র তোমার ও জি. জি-র পত্র আমেরিকা যুরে আমার কাছে পৌছল।

তোমরা যে মিশনরীদের বাজে কথাগুলোর ওপর এতটা গুরুত্ব আরোপ কর, তাতে আমি আশ্চর্য হচ্ছি। অবশ্য আমি সবই থাই। যদি কলকাতার লোকেরা চায় যে, আমি হিন্দৃথাগু ছাড়া আর কিছু না থাই, তবে তাদের ব'লো, তারা যেন আমায় একজন রাঁধুনী ও তাকে রাথবার উপযুক্ত থরচ পাঠিয়ে দেয়। এক কানাকড়ি সাহায্য করবার ম্রদ নেই, এদিকে গায়ে পড়ে উপদেশ ঝাড়া—এতে আমার হাসিই পায়।

অপরদিকে যদি মিশনরীরা বলে, আমি সন্ন্যাসীর কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগ-রূপ প্রধান তুই ব্রত কথনও ভঙ্গ করেছি, তবে তাদের বলো যে, তারা মন্ত মিথ্যাবাদী। মিশনরী হিউমকে পরিষ্কাররূপে লিখে জিজ্ঞাসা করবে, তিনি যেন তোমায় লেখেন—তিনি আমার কি কি অসদাচরণ দেখেছিলেন, অথবা তিনি যাদের কাছে ভনেছেন, তাদের নাম যেন তোমায় দেন এবং জানতে চাইবে—তিনি স্বচক্ষে তা দেখেছিলেন কি না। এইরূপ করলেই প্রশ্নের সমাধান হয়ে যাবে, আর তাদের তুটামি ধরা পড়ে যাবে। ডাং জেন্স্ ঐ মিথ্যাবাদীদের এইরূপে ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

আমার সহক্ষে এইটুকু জেনে রেখো, কারও কথায় আমি চ'লব না।
আমার জীবনের ব্রভ কি, তা আমি জানি, আর কোন জাতিবিশেষের
ওপর আমার তীব্র বিষেষ নেই। আমি ষেমন ভারতের, তেমনি সমগ্র
জগতের। এ বিষয় নিয়ে বাজে ষা-ভা বকলে চলবে না, আমি ষভটা পারি
তোমাদের সাহাষ্য করেছি—এখন তোমরা নিজেদের সামলাও। কোন্
দেশের আমার উপর বিশেষ দাবি আছে? আমি জাতিবিশেষের ক্রীভদাস
না কি? অবিশাসী নান্তিকগণ, ভোমরা আর বাজে ব'কো না।

আমি এখানে কঠোর পরিশ্রম করেছি—আর বা কিছু টাকা পেয়েছি, সব কলকাতা ও মাস্রাজে পাঠিয়েছি। এখন এত করবার পর তাদের

আহামকের মতো হকুমে আমাকে চলতে হবে! তোমরা কি লজ্জিত হচ্ছ না ? আমি হিন্দের কি ধার ধারি ? আমি কি তাদের প্রশংসার এতটুকু ভোয়াকা বাধি, না—ভাদের নিন্দার ভয় করি? বৎস, আমি অসাধারণ প্রকৃতির লোক, তোমরা পর্যন্ত এখনও আমায় বুঝতে পারবে না। তোমাদের কাজ ভোমরা ক'রে যাও; তা যদি না পারো তো চুপ ক'রে থাকো। আমাকে দিয়ে তোমাদের মনোমত কাজ করাবার চেষ্টা ক'রো না। আমার পেছনে এমন একটা শক্তি দেখছি, যা মামুষ দেবতা বা শয়তানের শক্তির চেয়ে অনেকগুণ বড়। কারও সাহাষ্য চাই না। আমিই তো সারাজীবন অপরকে সাহায্য ক'রে আসছি। আমাকে সাহায্য করেছে, এমন লোক তো আমি এখনও দেখতে পাইনি। বাঙালীরা—তাদের দেশে যত মাহ্য জনেছে, তার মধ্যে দর্বশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ প্রমহংদের কাজে দাহায্যের জন্ম কটা টাকা তুলতে পারে না, এদিকে ক্রমাগত বাজে বকছে; আর যার জ্ঞে তারা কিছুই করেনি, বরং যে তাদের জ্ঞ যথাসাধ্য করেছে, তারই ওপর হুকুম চালাতে চায়! জগৎ এইরূপ অক্বভক্তই বটে !! তোমরা কি বলতে চাও, তোমরা যাদের শিক্ষিত হিন্দু ব'লে থাকো, সেই জাতিভেদচকে নিম্পিষ্ট, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দয়ালেশশৃক্ত, কপট, নাম্ভিক, কাপুরুষদের মধ্যে একজন হয়ে জীবনধারণ করবার ও মরবার জন্ম আমি জন্মছি? আমি কাপুরুষতাকে দ্বণা করি। আমি কাপুরুষদের সঙ্গে এবং রাজনৈতিক আহাম্মকির সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখতে চাই না। আমি কোন প্রকার বান্ধনীতিতে (politics) বিখাসী নই। ঈখর ও সত্যই জগতে একমাত্র রাজনীতি, আর দব বাজে।

কাল লণ্ডনে যাচ্ছি। উপস্থিত সেখানে আ্মার ঠিকানা হবে: C/o ই. টি. ন্টার্ডি-; হাইভিউ, কেভার্শ্যাম, রিডিং, ইংলণ্ড

> সদা আশীবাদক বিবেকানন

পু:—আমি ইংলও ও আমেরিকা উভয়ত্তই কাগজ বার ক'রব, মনে করছি। স্থতরাং কাগজের জন্ত যদি তোমরা সম্পূর্ণরূপে আমার ওপর নির্ভর কর, তা হ'লে, চলবে না। তোমাদের ছাড়াও আমার অনেক জিনিস আছে দেখবার।

209

## ( স্বামী রামক্বফানন্দকে লিখিত )

C/o E. T. Sturdy হাইভিউ, কেভাশ্বাম, রিডিং, ইংলও ১৮৯৫

প্রেমাস্পদেষ্,

ইতিপূর্বে পত্র পাইয়া থাকিবে। একণে ইংলত্তে আমার যাবতীয় পত্রাদি উপরি-উক্ত ঠিকানায় পাঠাইবে। মিঃ স্টার্ডি তারকদাদার পরিচিত। তিনিই আমাকে এখানে আনাইয়াছেন এবং আমরা উভয়ে একতে ইংলওে লাকাম করিবার চেষ্টায় আছি। এবার আমি নভেম্বর মালে পুনরায় আমেরিকা যাত্রা করিব, অতএব এখানে একজন উত্তম সংস্কৃত ও ইংরেজী, বিশেষতঃ ইংরেজী-জানা লোকের আবশ্রক--শরৎ বা তুমি বা সারদা। তাহার মধ্যে তোমার শরীর যদি একদম আরোগ্য হইয়া থাকে তো বড়ই ভাল। তুমি আসিবে, নতুবা শরৎকে পাঠাইবে। কাজ এই ্ষে, আমি যে-সকল চেলা-পত্র এথানে রাখিয়া ঘাইব, তাহাদের শিক্ষা দেওয়া ও বেদান্তাদি পড়ানো এবং একটু-আধটু ইংরেজীতে ভর্জমা করা, মধ্যে মধ্যে লেকচার-পত্র দেওয়া। 'কর্মণী বাধ্যতে বৃদ্ধি:।' —র আসিবার বড়ই ইচ্ছা, কিন্তু গোড়া শক্ত क'रत ना गीथिल फाँम रहेम्रा याहेरत। এই পত্তে এक চেক পাঠাইলাম, ভাহাতে কাপড়-চোপড় কিনিবে ( অর্থাৎ যে আদিবে )। চেক মহেন্দ্র বাব্ —মাস্টার মহাশয়ের নামে পাঠাইলাম। গন্ধাধরের টিবেটি চোগা মঠে আছে; ঐ ঢং-এর এক চোগা গেরুয়া বংএর বানাইয়া লইবে। Collar ( কলার )টা বেন কিছু উপরে হয়, অর্থাৎ গলা পর্যন্ত ঢাকা পড়ে। ... সকলের আগে একটা খুব গরম ওভারকোট; শীত বড়ই প্রবল। জাহাজের উপর ওভারকোট খুব প্রম · । । নৈকেণ্ড ক্লাসের টিকেট পাঠাইতেছি; অর্থাৎ ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড क्रांत्र वर् वित्मव नाहे। ... यि भनीत व्यामा व्यव हत्र, তाहा हहेता পूर्व हहेत्छ নিরামিষ থাওয়ার বন্দোবন্ত করিয়া লইবে।

বোম্বে বাইয়া মেদাদ কিং কিং এও কোং, ফোর্ট, বোম্বে আফিলে বাইয়া বলিবে ষে, 'আ্মি স্টার্ডি দাহেবের লোক'—ভাহা হইলে ভাহারা ভোমাকে এক টিকেট দেবে ইংলও পর্যস্ত। এখান হইতে এক চিঠি উক্ত কোম্পানির উপুর বাইভেছে। খেতড়ির রাজাকে এক চিঠি লিখিতেছি খে, তাঁহার বোষের একেট যেন ভোমাকে দেখিয়া শুনিয়া book ( বুক ) করিয়া দেয়। ষদি এই ১৫০ ুটাকায় কাপড়-চোপড় না হয়, রাখাল যেন ভোমায় বাকি টাকা দেয়; আমি পরে তাহাকে পাঠাইয়া দিব। তা ছাড়া ৫০ টাকা হাত খরচের জন্ত রাখিবে—রাখালকে দিতে বলিবে। তারপর আমি পাঠাইয়া দিব। চুনী বাৰুর জন্ম যে টাকা পাঠাইয়াছি, তাহার খবর আজও পাই নাই। পত্রপাঠ চলিয়া আসিবে। মহেন্দ্র বাবুকে বলিবে, তিনি আমার কলিকাতার এত্রেণ্ট। তিনি যেন পত্রপাঠ মি: স্টার্ডিকে এক চিঠি লিখেন যে, যা কিছু কলিকাতা শম্বন্ধে লেখা পড়া business (বৈষয়িক কার্য) ইত্যাদি আমাদের করিতে হইবে, তাহা তিনি করিতে রাজী আছেন। অর্থাৎ মিঃ স্টার্ডি আমার ইংলণ্ডের দেকেটারি, মহেন্দ্র বাবু কলিকাভার, আলাসিন্ধা মান্দ্রাজের ইত্যাদি ইত্যাদি। মাক্রাব্দে এ থবর পাঠাইবে। সকলে উঠিয়া পড়িয়া না লাগিলে কি কান্ধ हम ? 'উছোগিনং পুরুষদিং ২মুপৈতি লক্ষীঃ' (উছোগী পুরুষদিং হেরই লক্ষী লাভ হয় ) ইত্যাদি। পেছু দেখতে হবে না—forward (এগিয়ে চল )। অনস্ত বীৰ্য, অনস্ত উৎসাহ, অনস্ত সাহস ও অনস্ত ধৈৰ্য চাই, তবে মহাকাৰ্য সাধন হবে। তুনিয়ায় আগুন লাগিয়ে দিতে হবে।

আর যে দিন স্থীমার ঠিক হবে, তৎক্ষণাৎ মি: স্টার্ডিকে এক পত্র লিখিবে যে, 'অমুক স্থীমারে আমি আসিতেছি।' নতুবা লগুনে পৌছিয়া গোলমাল হইয়া না যাও। যে স্থীমার একদম লগুন যায়, তাহাই লইবে; কারণ তাহাতে যদিও ত্রচারি দিন অধিক লাগে, পরস্ক ভাড়া কম লাগে। এক্ষণে আমাদের অধিক পয়সা তো নাই। কালে দলে চতুর্দিকে পাঠাইব। কিমধিকমিতি।

বিবেকানন্দ

পু:—পত্রপাঠ থেতড়ির রাজাকে লিখিবে যে, তুমি বোম্বে যাইতেছ ইত্যাদি, এবং তাঁহার লোক যেন তোমায় জাহাজে চড়াইয়া দেয়।

বি

এই ঠিকানা একটা পকেট বুকে লিখিয়া সঙ্গে বাখিবে—গোল না হয়।

#### 206

## ( স্বামী অথগ্রানন্দকে লিখিত)

C/o E. T. Sturdy রিডিং, ইংলণ্ড

3646

## कनार्गनवरत्रम्,

তোমার পত্তে দবিশেষ অবগত হইলাম। তোমার সঙ্কল্ল বড়ই উত্তম। কিন্তু তোমাদের জাতির মধ্যে organization (সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য করিবার) শক্তির একেবারেই অভাব। ঐ এক অভাবই সকল অনর্থের কারণ। পাঁচজনে মিলে একটা কাজ করিতে একেবারেই নারাজ। Organization-এর ( সংঘজীবনের ) প্রথম আবশ্যক এই যে, obedience ( আঞ্চাবহতা ), যথন ইচ্ছা হ'ল একটু কিছু করিলাম, তারপর ঘোড়ার ডিম—তাতে কাজ হয় না plodding industry and perseverance (ছির ধীর ভাবে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়) চাই। Regular correspondence (নিয়মিত পত্ৰব্যবহার) অর্থাৎ কি কাজ ক'রছ—কি ফল হ'ল, প্রতিমাসে বা মাসে তুইবার বীতিমত লিখিয়া পাঠাইবে। একজন উত্তম ইংরেজী ও সংস্কৃত-জানা সন্ন্যাসী এখানে (ইংলওে) আবৠক। আমি এখান হইতে শীঘ্রই পুনরায় আমেরিকা ঘাইব, আমার অবর্তমানে সে এখানে কার্য করিবে। শরৎ ও শশী এই তুইজন ছাড়া আমি তো আর কাকেও দেখছি না। শরৎকে টাকা পাঠিয়েছি ও পত্রপাঠ চলে আদতে লিখেছি। রাজাজীকে লিখেছি যে, তাঁর বম্বের agent (ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী) ষেন শরৎকে দেখে শুনে জাহাজে চাপিয়ে দেয়। আমি লিখতে ভূলে গেছি, ভূমি যদি মনে ক'রে পারে।—শরতের সঙ্গে এক বন্তা মুগের ডাল, ছোলার ডাল, অড়র ডাল ও কিঞ্চিৎ মেথি পাঠিয়ে দিবে। পণ্ডিত নারায়ণ দাস, শ্রী শহরলাস, ওঝাজী, ডাক্তার ও সকলকে আমার প্রণয় বলিবে। গোপীর চোধের ওয়্ধ এখানে কি আছে? পেটেণ্ট ওয়্ধ সব জুয়াচুরি সর্বত্ত। তাকে আমার আশীর্বাদ দেবে ও আর আর সক

১ থেতড়ির মহারাজা

२ এই সমরে স্বামীজী একেবারেই নিরামিবানী ছিলেন।

চেলাগুলোকে। যজেশব বাবু মীরাটে একটা কি সভা করেছেন ও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কাজ করতে চান। ভাল, তাঁর একটা কি কাগজও আছে, কালীকে সেইখানে পাঠিয়ে দাও, কালী যদি পারে মীরাটে একটা centre (কেন্দ্র) করুক এবং সেই কাগজটা বাতে হিন্দী ভাষাতে হয়, এমন চেষ্টা করুক—আমি কিছু কিছু টাকা পাঠিয়ে দেব। কালী মীরাট গিয়ে আমাকে যথাষথ বিপোর্ট করলে আমি টাকা পাঠিয়ে দেব। আজমীরে একটা centre (কেন্দ্র) করবার চেষ্টা কর। … সাহারানপুরে পণ্ডিত অগ্নিহোত্রী কি একটা সভা করেছেন। তাঁরা আমাকে এক চিঠি লেখেন। তাঁদের সঙ্গে correspondence (পত্রব্যবহার) রাখিবে। সকলের সঙ্গে মেলামেশা etc., work, work (কাজ কাজ)। এই বক্ষ centre (কেন্দ্র) করতে থাকো কলকাভায়-মান্ত্ৰাকে already (পূৰ্ব হইভেই) আছে, যদি মীরাটে ও আজমীরে পারো তো বড়ই ভাল হয়। ঐপ্রকার ধীরে ধীরে জায়গায় জায়গায় centre (কেন্দ্র) করতে থাক। এথানে আমার সকল চিঠি-পত্র C/o মি: ই. টি. স্টার্ডি, হাইভিউ, ক্যাভার্ছাম, রিডিং, ইংলও। আমেরিকায় C/o মিদ ফিলিপুদ 19 W. 38th St., নিউইয়র্ক। ক্রমে ত্বনিয়া ছাপিয়ে ফেলতে হবে। Obedience ( আজ্ঞাবহতা ) প্রথম দরকার। আগুনে ঝাঁপ দিতে তৈয়ার হ'তে হবে—তবে কাছ হয়। …এ-রকম রাজপুতানায় গ্রামে গ্রামে সভা কর etc. কিমধিকমিতি---

বিবেকানন্দ

२०৯

C/o E. T. Sturdy, রিডিং, ইংলগু\*
১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় মিদেস বুল,

মি: স্টাডি এবং আমি ইংলণ্ডে সমিতি গঠন করিবার জন্ত অস্ততঃ তুই-চার জন দেরা দৃঢ়চেতা ও মেধাবী লোক চাই, অতএব আমাদিগকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদিগকে প্রথম হইতে সতর্ক হইতে হইবে—বাহাতে কতকগুলি 'প্রেরালী' লোকের পালায় না পড়ি। আপনি বোধ হয় জানেন, আমেরিকাতেও আমার উদ্বেশ্ব এইরূপ ছিল। মি: স্টার্ডি কিছুদিন ভারতবর্ষে

আমাদের সন্মাদীদের সহিত তাহাদের রীতিনীতি মানিয়া বাস করিয়াছিলেন। তিনি একজন শিক্ষিত, সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ এবং অতীব উভ্যমীল লোক। এ পর্যস্ক উত্তম।…

পবিত্রতা, অধ্যবসায় এবং উভ্যম—এই তিনটি গুণ আমি একসঙ্গে চাই। যদি এইরূপ ছয়জন লোক এখানে পাই, আমার কাজ চলিতে থাকিবে। এইরূপ তুই-চারজন লোক পাইবার সম্ভাবনা আছে। ইতি—

বিবেকানন

230

C/o E. T. Sturdy, রিডিং, ইংলগু\*
সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় জো জো,

তোমাকে শীঘ্র চিঠি না দেওয়ার জন্ত সহস্র ক্ষমা চাইছি। লগুনে নির্বিমে পৌছেছি। বন্ধুর সন্ধান পেয়েছি, তাঁর বাড়ীতে বেশ আছি। চমংকার পরিবার। স্রীটি তাঁর বাড়বিকই দেবীতুল্যা, আর তিনি নিজে বথার্থ ভারত-প্রেমিক। সাধুদের ক্লকে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা ক'রে তাঁদেরই মড়োথেয়ে-দেয়ে তিনি ভারতে দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন। কাজেই তাঁর এখানে আমি খুব আনন্দে আছি। এর মধ্যেই ভারত থেকে ফেরা অবসরপ্রাপ্ত কয়েকজন উচ্চপদস্থ সৈনিককে দেখলাম; তাঁরা আমার সকে বেশ ভত্র ব্যবহার করলেন। 'শ্যামবর্ণ ব্যক্তিমাত্রই নিগ্রো'—আমেরিকানদের এই অভুত ধারণা এখানে মোটেই দেখা যায় না। রাভায় কেউ আমার দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়েও থাকে না। ভারতের বাছিরে আর কোথাও এরপ স্থান্থির বোধ করিনি। ইংরেজরা আমাদের বোঝে, আমরাও তাদের ব্রি। এদেশের শিক্ষা, সভ্যতা বেশ উচ্চ স্তরের; সেজ্জ্য এবং বছদিনের শিক্ষার ফলে এতটা পার্থক্য।

টার্টল-ভাভেরা ফিরেছেন কি? তাঁদের ও তাঁদের স্থলনের উপর ভগবানের রূপা সদা বর্ষিত হোক। 'বেবী'রা কেমন আছে? আর এলবাটা ও হলিন্টার? তাদের আমার অজল্ল ভালবাসা জানাবে এবং তুমি নিজে জানবে। বন্ধুটি সংশ্বত ভাষায় স্থপণ্ডিত। স্তরাং শবর প্রভৃতি আচার্যদের ভাষ্যপাঠে আমরা সর্বদা নিযুক্ত আছি। এখানে এখন কেবল ধর্ম ও দর্শন চলেছে, জো জো! অক্টোবর মানে লগুনে ক্লাস নেবার চেষ্টায় আছি।

চির প্রীতি-মেহ**-ড**ভেচ্ছা **ন**হ

বিবেকানন্দ

477

রিডিং, ইংলগু# ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় মিদেদ বুল,

মি: স্টার্ডিকে সংস্কৃত শিখতে সাহায্য করা ছাড়া এ পর্যস্ত আমি উল্লেখযোগ্য কোন কান্সই করিনি। ভারতবর্ধ থেকে আমার গুরুলাতাদের মধ্যে একজন সন্মাসীকে আনবার জন্ম তিনি আমায় বলছেন। আমি আমেরিকায় চলে গেলে সেই সন্মাসী তাঁকে সাহায্য করতে পারেন, আমি ভারতবর্ষে লিখেছি একজনের জন্ম। এ পর্যস্ত সব ভালভাবেই চলছে। এখন পরবর্তী টেউরের জন্ম অপেকা করছি। 'এড়িয়ে যেও না, খুঁজেও বেড়িও না; ভগবান যা পাঠান, তার জন্ম অপেকা কর'—এই আমার মূলমন্ত্র। আমি চিঠি খুব কম লিখি বটে, কিন্তু আমার হৃদয় ক্বতজ্ঞতায় পূর্ণ। ইতি—

বিবেকানন্দ

२ऽ३

রিডিং, ইংলণ্ড\* ৪ঠা অক্টোবর, ১৮৯৫

প্রিয় মার্গারেট,

··· পবিত্রতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায় দারা সকল বিশ্ব দ্র হয়। সব বড় বড় ব্যাপার অবশ্য ধীরে ধীরে হয়ে থাকে। ··· আমার ভালবাসা জানবে। ইতি বিবেকানন্দ

১ Miss Margaret Noble (পরে ভপিনী নিবেদিতা)

#### २५७

# ( यांगी बन्नानस्ट निधिष )

C/o E. T. Sturdy বিডিং

৪ঠা অক্টোবর, ১৮৯৫

## षा जिन्नश्वन रत्न यू,

তুমি অবগত আছ বে, আমি একণে ইংলণ্ডে। প্রায় এক মাদ যাবং এহানে থাকিয়া পুনঃ আমেরিকা যাত্রা করিব। আগামী গ্রীমকালে পুনঃ ইংলণ্ডে আদিব। একণে ইংলণ্ডে বিশেষ কিছু হইবার আশা নাই, তবে প্রভূ স্বশক্তিমান্। ধীরে ধীরে দেখা যাউক।

প্রথমতঃ এরূপ লোক চাই, যাহার ইংরেজী এবং সংস্কৃতে বিশেষ বোধ। '—'
শীদ্র ইংরেজী শিথিতে পারিবেন এস্থানে আসিলে, সত্য বটে, কিন্তু এদেশে
শিথিতে লোক এখনও আনিতে পারি না; যাহারা শিথাইতে পারিবে, তাহাদের
প্রথম চাই। দিতীয় কথা এই যে, যাহারা সম্পর্দে বিপদে আমায় ত্যাগ
করিবে না; তাহাদের আমি বিখাদ করি। —অত্যন্ত বিখাসী লোক চাই,
তারপর গোড়াপত্তন হয়ে গেলে যার ইচ্ছা গোলমাল কর, ভয় নাই।

শালা, না হয় রামকৃষ্ণ পরমহংদ একটা মিছে বস্তুই ছিল, না হয় তাঁর

 শালিত হওয়া একটা বড় ভূল কর্মই হয়েছে, কিন্তু এখন উপায় কি ? একটা

 জন্ম না হয় বাজেই গেল; মরদের বাত কি ফেরে ? দশ স্বামী কি হয় ? তোমরা

 বে যার দলে যাও, স্বামার কোন স্বাপত্তি নাই, কিছুমাত্রও নাই, তবে এ ছনিয়া

ঘূরে দেখছি যে, তাঁর ঘর ছাড়া আর সকল ঘরেই 'ভাবের ঘরে চুরি'। তাঁর জনের উপর আমার একান্ত ভালবাসা, একান্ত বিশাস। কি করিব ? একঘেরে বলো বলবে, কিন্তু এটি আমার আসল কথা। যে তাঁকে আত্মসমর্পণ করেছে, তার পায়ে কাঁটা বিঁধলে আমার হাড়ে লাগে, অগ্র সকলকে আমি ভালবাসি। আমার মতো অসাম্প্রদায়িক জগতে বিরল, কিন্তু এটুকু আমার গোঁড়ামি, মাফ করবে। তাঁর দোহাই ছাড়া কার দোহাই দেবো? আসছে জয়ে না হয় বড় গুরু দেখা যাবে, এ জয় এ শরীর সেই মূর্য বাম্ন কিনে নিয়েছে।

পেটের কথা খুলে বললুম দাদা, রাগ ক'রো না। আমি ভোমাদের গোলাম, ষডক্ষণ ভোমরা তাঁর গোলাম—এক চুল তার বাইরে গেলে তোমরা আর আমি এক সমান। ...সমাজ-ফমাজ যত দেখছ দেশে বিদেশে, সব ষে তিনি গিলে রেখেছেন দাদা—'মগ্নৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।' আজ বা কাল ও-সব তোমাদের অঙ্গে মিণিয়ে যাবে যে। হায় বে অল্প বিখাদ ! তাঁর কুপায় 'ব্রহ্মাণ্ডং গোম্পাদায়তে।' নিমকহারাম হ'য়ো না, ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। নাম যশ স্থকাজ—যজ্জুহোসি যত্তপশুসি যদশাসি &c. (ইত্যাদি) সব তার পায়ে সঁপে দেও। আমাদের আর কি চাই? তিনি শরণ দিয়েছেন, আবার কি চাই ? ভক্তি নিজেই যে ফলস্বরূপা—আবার চাই কি? হে ভাই, যিনি খাইয়ে পরিয়ে বৃদ্ধি বিছে দ্ধিয় মাহুষ করলেন, যিনি আত্মার চক্ প্লে দিলেন, যাঁকে দিনরাত দেখলে যে জীবস্ত ঈশ্বর, যার পবিত্রতা আর প্রেম আর ঐশর্য রাম, রুঞ, বৃদ্ধ, যীশু, চৈতন্ত প্রভৃতিতে এক কণা মাত্র প্রকাশ, তাঁর কাছে নিমকহারামি !!! তোর বুদ্ধ, কৃষ্ণ প্রভৃতি তিন ভাগ গল্প বই তো নয়, … অমন ঠাকুরের দয়া ভোল !…কেট, যীও জন্মেছিলেন কি না, তার কোনই প্রমাণ নাই; আর সাক্ষাৎ ঠাকুরকে দেখেও তোদের মাঝে মাঝে মতিভ্রম হয়! ধিক্ তোদের জীবনে!! আর আমি কি বলিব ? দেশে বিদেশে নান্ডিক পাষণ্ডে তাঁর ছবি পূজা করছে, অংর ভোদের মতিজ্ঞম হয় সময়ে সময়ে !!! তোদের মতো লাখ লাখ তিনি নি:খাসে তৈরী ক'রে নেবেন। তোদের জন্ম ধন্ত, কুল ধন্ত, দেশ ধন্ত যে, তার পায়ের ধূলা পেয়েছিস। 'আমি কি করিব, আমাকে কাজেই গোঁডা হ'তে হচ্ছে। আমি ৰে তাঁর জনু ছাড়। আর কোথাও পবিত্রতা ও নি: স্বার্থতা দেখতে পাই না। সকল জায়গাতেই যে ভাবের ঘরে চুরি, কেবল তাঁর ঘর ছাড়া। ভিনি যে



यामे मानम ( नीर**5 উপ**रिष्टे )

कलिकाडा ३३०)

রক্ষে করছেন, দেখতে পাচ্ছি যে। ওরে পাগল, পরীর মতো মেয়ে সব, লাখ লাখ টাকা—এ সকল তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে, এ কি আমার জোরে ? না, তিনি রক্ষা করছেন ? তাঁর জন ছাড়া যে আমি কাউকেই একটা টাকা, একটা মেয়ে মাহুষের কাছে বিখাস করিনে। যার তাঁকে বিখাস নাই আর মা-ঠাকুরানীতে ভক্তি নাই, তার ঘোড়ার ডিমও হবে না, সাদা বাঙলা বললুম, মনে রেখো।

কিমধিকমিডি

নরেন্দ্র

**\$**58

রিডিং, ইংলগু\* অক্টোবর, ১৮৯৫

প্রিয় জো জো.

তোমার পত্র পেয়ে বড়ই স্থা হলাম। মনে হয়েছিল, বৃঝি বা আমায় ভূলে গেলে। লগুনে ও লগুনের কাছেপিঠে কয়েকটি বক্তা দেবো; ২২ তারিখে সাড়ে আটটার সময় প্রিন্সেস হলে দেবো সাধারণের জন্ত একটি।

এখানে চলে একে কাল কাল পড়ে ফেল না। বলতে গেলে এখানে এখনও কিছুই ক'রে উঠতে পারিনি। কাজ ঠিকমত চালু করতে বেশ সমুয়

লাগে। আমেরিকায় নিউইয়র্কে সামান্ত যা হয়েছে তাতেই আমার ছই বংসর লেগে গেল। সকলকে ভালবাসা জানাচ্ছি। তোমাদের বিবেকানন্দ

२५७

রিডিং\*

৬ই অক্টোবর, ১৮৯৫

প্রিয় মিদেদ বৃদ,

বিবেকানন্দ

२ऽ७

(মিদেস লেগেটকে লিখিত)

C/o E. T. Sturdy, Esq.,\* হাই ভিউ, ক্যাভার্শ্যাম, রিভিং, ইংলগু অক্টোবর, ১৮৯৫

যা,

ছেলেকে ভোলেননি তো? আপনি এখুন কোধায়? মাসীমা ও শিশুরা? আপনার মন্ধিরের ঋষিতৃল্য পূজারীর খবর কি? 'জো জো' এড শীঘ্র 'নির্বাণ' লাভ করছে না, কিন্তু তার গভীর নীরবতা দেখে মনে হয় গভীর 'সমাধি'।

আপনি কি ঘূরে বেড়াচ্ছেন? আমি ইংলগুকে খুব উপভোগ করছি।
আমার বন্ধুর সঞ্চে দর্শনশাস্ত্র আলোচনা ক'রে কাটাচ্ছি, থাবার ও ধুমপান
করার জন্ত অব্ল একটু সময় রেথে। বৈতবাদ অবৈতবাদ এবং তৎসংক্রাম্ভ
বাবতীয় বিবয় ছাড়া আমাদের আর কিছু আলোচ্য নেই।

মনে হয় লম্বা ট্রাউব্ধার পরে হলিস্টার অত্যস্ত মর্বাদাসম্পন্ন হয়েছে; এবং এলবার্টা জার্মান শিথছে।

এখানে ইংরেজরা খুবই বন্ধুভাবাপর। কতিপর আ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ব্যতিরেকে কেউ কালা আদমীদের দ্বণা করে না। এমন কি রান্ডায় আমাকে লক্ষ্য ক'রে কেউ ব্যঙ্গরব করে না। মাঝে মাঝে আমি অবাক হয়ে ভাবি, তা হ'লে কি আমার মুখের বং সাদা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আরশিতে সত্য ধরা পড়ে। তবু এখানে সবাই খুব বন্ধুভাবাপর।

আবার যে-সকল ইংরেজ পুরুষ এবং নারী ভারতবর্ষকে ভালবাসে, ভারা হিন্দুদের চেয়েও বেশী 'হিন্দু'। আপনি শুনে বিশ্বিত হবেন যে, এখানে আমি নিখুঁত ভারতীয় পদ্ধতিতে প্রস্তুত প্রচুর তরিতরকারী পাচ্ছি। ষধন একজন ইংরেম্ব একটি জিনিদ ধরে, দে তখন তার গভীরতম দেশে প্রবেশ করে। গতকাল জনৈক অধ্যাপক মি: ফ্রেক্সারের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে —তিনি এখানে একজন উর্ধাতন কর্মচারী। তিনি তার অর্ধেক জীবন ভারতে কাটিয়েছেন; প্রাচীন চিস্তা ও জ্ঞানের মধ্যে তিনি এতথানি পুষ্ট হয়েছেন যে, ভারতের বাইবের কোন কিছুর জন্ম তিনি মোটেই পরোয়া করেন না। শুনে আশ্চর্য হবেন যে, অনেক চিস্তাশীল ইংরেজ নরনারী মনে করে যে, হিন্দুদের জাতিবিভাঁগই সামাজিক সমস্তার একমাত্র সমাধান। আপনি হয়তো কল্পনা করতে পারবেন, সেই ধারণা মাথায় নিয়ে তারা সমাজতন্ত্রী ও অক্যান্ত সমাজতান্ত্রিক গণভন্তীদের কতথানি ঘুণা করে !! আবার এথানে পুরুষেরা —অতি উচ্চশিক্ষিতেরা—ভারতীয় চিস্তাধারা সম্পর্কে গভীর আগ্রহশীল, সে তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা থুব কম। আমেরিকার চেয়ে এখানে মেয়েদের জীবনের পরিধিও সংকীর্ণতর। এ পর্যস্ত আমার.সব কিছুই ভালয় ভালয় হয়ে যাছে। পরবর্তী ঘটনাবলী জানাব। গৃহস্বামী, রানীমাতা, জো জো এবং শিশুদের ভালবাসা।

> আপনাদের চিরদিনের বিবেকানন্দ

239

রিডিং, **ইংলগু**\* ২০শে **অ**ক্টোবর, ১৮৯৫

প্রিয় জো জো,

এই পত্তে লেগেটদিগকে লগুনে স্বাগত জানাচ্ছি। এক হিসাবে এদেশ আমার মাতৃভূমি, স্থতরাং পূর্বেই তোমাদিগকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। পরে আগামী মঙ্গলবার ২২ তারিখে সন্ধ্যা সাড়ে আটটায় প্রিন্সেস হলে আমি তোমাদের সংবর্ধনা গ্রহণ ক'রব।

মঙ্গলবার পর্যস্ত আমি এত ব্যস্ত থাকব যে, এর মধ্যে কোনক্রমেই তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে উঠতে পারব না। তারপর যে-কোন দিন দেখা ক'রব। চাই কি মঙ্গলবার দিনও গিয়ে পড়তে পারি।

চিরদিনের ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানবে।

তোমাদের বিবেকানন

२३४

C/o E. T. Sturdy, রিডিং, লণ্ডন\* ২৪শে অক্টোবর, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিকা,

'ব্রহ্মবাদিনের' তৃটি সংখ্যা পেলাম—বেশ হয়েছে—এইরূপ ক'বে চলো। কাগজের কভারটা একটু ভাল করবার চেষ্টা কর, আর সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলির ভাষাটা আর একটু হালকা অথচ ভাবগুলি একটু চটকদার করবার চেষ্টা কর। গুরুগজীর ভাষা ও ছাদ কেবল প্রধান প্রধান প্রবন্ধগুলির জন্ম বেথে দাও। মিঃ স্টার্ডি কয়েকটি প্রবন্ধ-লিথবেন। আমি ভোমাকে কয়েকখানা কাগজও পাঠাচ্ছি—ভার মধ্যে তৃথানা যথাক্রমে ধর্মমহাসভা ও মিশনরীগণ সম্বন্ধে। কাগজখানা ইংলিশ চার্চের উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের অন্যতম মুখপত্র। আমার অন্থমান, সম্পাদকপত্নী আমাকে এগুলি পাঠিয়ে দিয়েছেন, কারণ তাঁর বৈঠকখানায় আমি শীদ্র বক্তৃতা দেবো। সম্পাদকের নাম মিঃ হাউইস—তিনি ইংলিশ চার্চের একজন বিখ্যাত পুরোহিত।

ইতিমধ্যেই এখানে আমার প্রথম বক্তৃতা হয়ে গেছে, আর 'স্ট্যাণ্ডার্ড' ক্বাগজের মস্তব্য পড়লেই বুঝতে পারবে, লোকে তা কেমন ভালভাবে নিয়েছে। 'ন্ট্যাগুর্ডি' বক্ষণশীল সম্প্রদায়ের বিশেষ শক্তিশালী কাগজগুলির মধ্যে অন্যতম। আগামী মঙ্গলবার লগুনে গিয়ে ৮০ ওকলি স্থীট, (Chelsea, London, S.W.) ঠিকানায় একমাস থাকব। তারপর আমেরিকায় ফিরে গিয়ে আবার আগামী গ্রীম্মে এখানে আসব। এ পর্যন্ত দেখছ, ইংলণ্ডে স্থন্দরভাবে বীজ বপন করা হয়েছে। আমার অন্থপস্থিতিতে মি: ন্টার্ডি—আমার এক সন্ন্যাসী গুরুলাতা, বিনি শীঘ্রই এখানে আসছেন, তাঁর সঙ্গে মিলে ক্লাসগুলি চালাবেন।

সাহস অবলম্বন কর ও কাজ ক'রে যাও। ধৈয ও দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ ক'রে যাও—এই একমাত্র উপায়। আমি দ্বিতীয়বার আমেরিকা থেকে তোমাদের যে টাকা পাঠিয়েছি, তা সম্ভবত: নিরাপদে পৌছেছে। ঐ টাকার প্রাপ্তিস্বীকার আমেরিকায় করবে, কারণ এই পত্র তোমাদের নিকট পৌছবার পূর্বেই আমি আমেরিকায় ফিরব। তোমাদের অবশ্য আমার 19 W. 38th Street, নিউইয়ৰ্ক, আমেরিকা—এই ঠিকানাটা মনে আছে। তোমরা অবশ্য ক্যাভার্শ্যাম ইত্যাদি ঠিকানায় মি: দ্টার্ডিকে পত্র লিখবে এবং তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পত্রব্যবহার করবে। মান্দ্রাজের সঙ্গে পত্রব্যবহারের প্রতিনিধি হবে তুমি, কলকাতায় মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, আমেরিকার মিদ মেরী ফিলিপ্স, নিউইয়র্ক-এইরূপ চলতে থাকুক। এখন কাগজটার দিকে পুরোপুরি মনোথোগ দাও। এটা যাতে দৃঢ়প্রভিষ্ঠিত হয়, তার চেষ্টা কর। মিঃ স্টার্ডি সময়ে সময়ে লিখবেন—আমিও লিখব। এখন আমি আর টাকা পাঠাতে পারব না—ইংলণ্ডে বকৃতা দিয়ে পয়সা পাওয়া যায় না, স্থতরাং আমাকে এথানে দব টাকা খরচ করতে হয়েছে, এক পয়দাও লাভ হয়নি। ক্রমে ক্রমে এখানে এমন বন্ধু পাব, যারা সাময়িক পত্র প্রভৃতির জ্ঞ টাকা খরচ করবে। কাজ ক'রে চল—ধৈর্য, পবিত্রতা, সাহস ও দৃঢ়ভার সঙ্গে কাজ ক'রে যাও--এই ক-টি বিষয় মনে রেখো। লওনে মেননের সঙ্গে আমার <sup>\*</sup>কয়েকবার দেখা হয়েছিল। এখন কাগজখানাকে দাঁড় করাবার জ্ঞ সমগ্র শক্তি প্রয়োগ কর। যতদিন পর্যস্ত তুমি সরল ও পবিত্র থাকবে, ততদিন পর্যস্ত কথনও বিফল হবে না; মা তোমায় ত্যাগ করবেন না, তোমার ওপর তার সর্বপ্রকার শুভাশিস বর্ষিত হবে। ইতি

ভোমার

বিবেকানন্দ

422

( স্বামী রামক্বফানন্দকে লিখিত)

C/o E. T. Sturdy. রিডিং, ইংলও

3646

প্রিয় শশী,

ভোমার চিঠি, চুনীবাবুর চিঠি, সাণ্ডেলের চিঠি পূর্বে পাইয়াছি। রাখালের চিঠি আজ পাইলাম। রোখাল gravel-এ (পাথরিতে) ভূগিয়াছে শুনিয়া ছৃঃথিত হইলাম। বোধ হয়, বদহজ্ঞমের কারণ হইয়া থাকিবে। …মঠের business (কাজকর্ম) মাষ্টার মহাশয় যদি রাজী হন, তাঁকে দিয়ে করাবে, অথবা ছটকোকে দিয়ে। সাণ্ডেলকে তার সংসার দেখতে বলবে, মঠের কাজে টাজে বুথা সময় সে বায় না করে। ছটকোর দেনা শোধ হয়ে গেছে; এখন মাথা মুড়িয়ে নিতে বলবে। …আমি আধা জলে-ছলে লোক চাই না।

হরমোহনকে বলবে, লেকচার-ফেকচার এখন আমার কিছুই নাই। স্থরেশ দত্তের এক 'নারদস্ত্র' তোমরা পাঠিয়েছিলে। কেন, ছনিয়ায় কি আর নারদসংহিতা ছাপা ছিল না? …হরমোহন কি-একটা Lord ( লর্ড ) রামকৃষ্ণ পরমহংস করেছে? Lordটা আবার কি—English Lord না Duke?

রাখালকে বলবে, লোকে যা হয় বলুক গে। 'লোক না পোক'। ভাবের ঘরে ভোমাদের চুরি না থাকে এবং Jesuitism-এর (কপটভার) দিক মাড়াবে না। Orthodox (আফুঠানিক) পৌরাণিক হিন্দু আমি কোন্কালে, বা আচারী হিন্দু কোন্কালে? I do not pose as one.' বাঙালীরাই আমাকে মাহুষ করলে, টাকাকড়ি দিয়ে পাঠালে, এখনও আমাকে এখানে পরিপোষণ করছে—অহ হ !!!. তাদের মন জুগিয়ে কথা বলতে হবে—না? বাঙালীরা কি বলে না বলে, ওসব কি গ্রাহের মধ্যে নিতে হয় নাকি? ওদের দেশে বারো বছরের মেয়ের ছেলে হয়! যাঁর জয়ের ওদের দেশ পবিত্র হয়ে গেল, তাঁর একটা সিকি পয়সার কিছু করতে পারলে না, আবার লম্বা কথা! বাঙলা দেশে বুঝি যাব আর মনে করেছ? ওরা ভারতবর্ষের নাম থারাপ করেছে। —মঠ করতে হয় পশ্চিমে রাজপুতানায়,

১ এক্সপ একজন লোক বলে তো নিজেকে জাহির করি না।

পাঞ্চাবে, even ( এমন কি ) বোদারে। বাঙালী । লগুনে কভকগুলো কাফ্রির মতো—আবার টুপি-টাপা মাথার দিয়ে ঘুরতে দেখতে পাই। কালো হাতে খানা ছুলৈ ইংরেজরা খার না—এই আদর! ঝি-চাকরের দলে ইয়ারকি দিয়ে দেশে গিয়ে বড়লোক হয়!! রাম! রাম! আহার গেঁড়ি গুগলি, পান প্রস্রাব-স্থাসিত পুকুরজ্বল, ভোজনপাত্র হেঁডা কলাপাতা এবং ছেলের মলম্ত্র-মিশ্রিত ভিজে মাটির মেজে, বিহার পেত্বী শাঁকচুনীর সঙ্গে, বেশ দিগদ্বর কোপীন ইত্যাদি, ম্থে যত জোর! ওদের মতামতে কি আমে যায় রে ভাই? তোরা আপনার কাজ করে যা। মাছ্রের কি ম্থ দেখিস, ভগবানের মুথ দেখ্।

শরৎ ভাশ্য-মাশ্রগুলো Dictionary (অভিধান) দেখে একরকম এদের পড়িয়ে দিতে পারবে তো, গীতা উপনিষদ ?—না শুধুই বৈরাগ্যি? শুধু বৈরাগ্যির কি আর কাল আছে ? নিধে পেলা সকলেই কি রামক্বফ পরমহংস হয় রে ভাই! শরৎ বোধ হয় এতদিনে রণ্ডনা হয়েছে। একখানা 'পঞ্চদনী', একখানা 'গীতা' (যতগুলো পারো ভাশ্য-সহিত), একখানা কানীর ছাপা নারদণ্ড শান্তিল্য-স্ত্র (স্থরেশ দত্তর ছাপা এক ছত্ত্রে আঠারটা ভূল, মানে হয় না), পঞ্চদনীর যদি তরজমা (ভাল, হাবাতে নয়) থাকে ও শাহর ভাগ্যের কালীবর বেদান্তবাগীশের তর্মজমা ও পাণিনিস্ত্রের বা কানিকার্ত্তি বা ফণিভাশ্যের যদি কোনও বাংলা বা ইংরেজী (এলাহাবাদের শ্রীশ বস্থর) তরজমা থাকে তো পাঠাবে।

—গুলোকে টাকাকড়ির কাজে একদম বিশাদ করবে না; অত কাঞ্চন
ত্যাগ করতে হবে না। নিজেরা কড়িপাতির থরচ-আদায় সমস্ত করবে।
মধো—যা বলি করে যা, ওন্ডাদি চালাদ না আর আমার ওপর। এখন তোদের
বাঙালীদের বল দিকি, আমাকে একখানা 'বাচম্পত্য' অভিধান পাঠিয়ে দিতে
—দেখি বচনবাগীশের দল! ইংরেজের দেশে ধর্মকর্মের কাজ বড়ই ধীরে ধীরে।
এরা হয় গোঁড়া, না হয় নান্তিক। গোঁড়াগুলো আবার অমনি 'নমো নমো' ধর্ম
করে, 'Patriotism ( স্বদেশপ্রীতি ) আমাদের ধর্ম,'—এই মাত্র।

বই আমেরিকায় পাঠাবে। C/o Miss Mary Philips, 19 W., 38th Street, New York, U.S. America—এ হ'ল আমার আমেরিকার address (ঠিকানা)। নভেম্বর মাসের শেষাশেষি আমেরিকায় যাব, অতএব,

বইপত্ত ঐথানে পাঠাবে। শরং যদি পত্তপাঠ ছেড়ে থাকে তা হলেই আমার সঙ্গে দেখা হবে, নতুবা নয়। Business is business —ছেলেখেলা নয়। Sturdy ( স্টার্ভি ) সাহেব তাকে নিয়ে এসে ঘরে রাখবে ইত্যাদি। আমি এবার ইংলণ্ডে থালি একটু খবর নিতে এসেছি; আসছে গরমীকালে কিছুবেশী রকম হজুগ করবার চেষ্টা করা যাবে। তারপর next winter India ( পরবর্তী শীতে ভারতে )।

তোমার উপর আমার এখনও বিশ্বাদ আছে। খেতড়ির রাজা যা কিছু খবর চান, তুমি নিজে লিখবে, অত্য কাউকেই জানতে পর্যন্ত দেবে না। যে সকল লোক আমাদের সহিত interested ( আগ্রহাম্বিত ) তাদের regularly ( নিয়মিতভাবে ) চিঠিপত্ত লিখবে। Interest ( আগ্রহ ) জাগিয়ে রাণবে। বাঙলাদেশময় জায়গায় জায়গায় centre (কেন্দ্র) করবার চেষ্টা কর। তোমরা তো কোন কিছু এ পর্যন্ত ক'রে উঠতে পারলে না দেখছি; খালি বচন ঝাড়ছ! তোমারই যেন শরীর খারাপ, বাকীগুলো করছে কি ? থালি আমরা লর্ড রামক্বফের শিয়া বলি, ও লর্ড রামক্বফ ব্যাপারটা কি হে ? হরমোহনটা তো আধপাগলা বই নয়—ও একটা কি লর্ড বামকৃষ্ণ লেখে বল তো ় লর্ড, ডিউক আবার কি হে ় খেপাগুলোর জালায় অস্থির! এখন এই পর্যন্ত। পরের চিঠিতে হালচাল লিখব। Sturdy ( স্টার্ডি ) সাহেবটি বড়ই ভাল, ভারি গোঁড়া বৈদান্তিক, সংস্কৃত একটু আধটু বোঝে। বহুত পরিশ্রম করলে তবে একটু আধটু কাব্ধ হয় এ-সব দেশে—বড়ই শক্ত কাজ, আর শীতে বাদলে। তার উপর এখানে ঘরের খেয়ে বনের মোষ ভাড়ানো। ইংরেজরা লেকচার-ফেকচার শুনতে একটি পয়সাও দেয় না। ষদি শুনতে আসে তো তোমার ভাগ্যি, মেমন আমাদের দেশে। তার ওপর এদেশে সাধারণে আমায় জানেও না এখন। তার ওপর ভগবান-টগবান বললে ওরা পালিয়ে যায়, বলে, ঐ রে পাদরী বুঝি ! তুমি বসে বদে একটা কাজ কর---ঋথেদ থেকে আরম্ভ ক'রে সামাগ্য পুরাণ ভদ্র পর্যস্ত স্ষ্ট প্রলয় সম্বন্ধে, জাতি সম্বন্ধে, স্বর্গ নরক আত্মা মন বৃদ্ধি ইত্যাদি, ইন্দ্রিয় মৃক্তি সংসার (পুনর্জন্ম) সম্বন্ধে কে কি বলে, একতা করতে

### ১ কাজকর্ম তৎপরতার সহিত করিতে হয়।

থাকো। ছেলেখেলা করলে কি হয়? Real scholarly work (বীতিমত পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই) চাই। Material (উপাদান) যোগাড় হচ্ছে আসল কাজ। সকলকে আমার ভালবাসা। ইতি

নরেক্র

३३०

(মি: ন্টাডিকে লিখিত)

৮০ ওকলি খ্রীট, লগুন\* ৩১শে অক্টোবর, ১৮৯৫, বৈকাল ৫টা

প্রিয় বন্ধু,

এইমাত্র ঘৃইজন যুবক ভদ্রলোক, মি: দিলভারলক এবং তাঁহার বন্ধু চলে গোলন। মিস মূলার তো আজ বিকালে এদেছিলেন এবং এঁদের আসার সঙ্গে সঙ্গে চলে যান।

এঁদের একজন ইঞ্জিনিয়র, আর একজন শশ্যের ব্যবসা করেন। দর্শন ও বিজ্ঞানের অনেক গ্রন্থ এঁরা পড়েছেন এবং উভয়ে শাল্পের আধুনিকভম সিদ্ধান্ত-গুলির সঙ্গে হিন্দুদিগের প্রাচীন চিন্তাধারার অপূর্ব মিল দেখে বিস্মিত হয়েছেন। হজনেই চমৎকার লোক—বেশ বৃদ্ধিমান ও পণ্ডিত। একজন গির্জার সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করেছেন, আর একজন করবেন কিনা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন।

এঁ দের সঙ্গে আলাপ হবার পর ঘট জিনিস আমার মনে জাগছে। প্রথমতঃ
ঐ বইথানি আমাদের তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। এর ভেতর দিয়ে
আমরা এমন একদল লোকের সংস্পর্শে আসতে পারব, যাঁরা দার্শনিক ভিত্তিতে
ধর্মকে গ্রহণ করেন এবং অলৌকিকতা একদম পছন্দ করেন না। দ্বিতীয়তঃ
এঁরা ঘূজনেই আমার ধর্মের আফুষ্ঠানিক দিকটা জানতে চান। এতে আমার
চোথ খুলেছে। জগতের সাধারণ লোক চায়—কোন প্রকার অবলম্বন। বস্ততঃ
সাধারণভাবে বলতে গেলে অফুষ্ঠানের মধ্যে যথন দর্শন (Philosophy)
রূপপরিগ্রহ করে, তথনই তাকে ধর্ম বলা হয়। তাই ধর্মমন্দির ও কিছু
কির্যাকলাপ থাকা নিতান্তই আবশুক অর্থাৎ আমাদের যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি
কিছু ক্রিয়াকলাপ ঠিক ক'রে ক্ষেলতে হবে।

যদি আপনি, শনিবার সকালে বা তার পূর্বে আসতে পারেন, তবে আমরা 'এসিয়াটিক সোসাইটিতে' যাব, কিংবা আপনিই আমার জন্ম 'হেমাদ্রিকোয়' নামক গ্রন্থখনি সংগ্রহ করতে পারেন; ঐ পুত্তকে আমরা যা চাই, তা পাব। উপনিষদ্গুলিও নিয়ে আসবেন। মাহুষের জন্ম থেকে মৃত্যুকালের মধ্যে আমরা একটা কিছু অপূর্ব সিদ্ধান্ত স্থদৃঢ় ক'রে ধরতে পারব; অসম্বন্ধ দার্শনিক মতবাদ মানবজীবনের উপর কোনই প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

আমরা যদি আমাদের ক্লাসগুলি শেষ হবার আগেই বইটি শেষ ক'রে ফেলতে পারি এবং ত্-একটি অন্তর্গানের ভেতর দিয়ে সেটি সর্বসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করতে পারি, তবে বইথানি চালু হয়ে যাবে। এরা চায় সংঘবদ্ধ হ'তে, আর চায় ক্রিয়াকলাপ। আর ঠিক এটিই একটি কারণ, যার জন্ত '—'রা পাশ্চাত্য জনসাধারণের উপর কোনদিনই প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

'নৈতিক সমিতি'র প্রস্তাবে সমত হওয়ায় তারা আমাকে ধরুবাদ জানিয়ে পত্র লিখেছে এবং তাদের একখানা ফরমও পাঠিয়েছে। তাদের ইচ্ছা যে, আমি একখানা বই সঙ্গে নিয়ে যাই এবং তা থেকে দশ মিনিট পাঠ করি। আপনি দয়া ক'রে গীতার অহুবাদ এবং বৌদ্ধ জাতকের অহুবাদটি নিয়ে জাসবেন কি? আপনার সঙ্গে দেখা না ক'রে আমি এ বিষয়ে কিছুই ক'রব না। আমার ভালবাদা ও শুভেচ্ছা জানবেন। ইতি

বিবেকানন্দ

२२১

৮০ ওকলি স্ত্রীট, লগুন\*
৩১শে অক্টোবর ১৮৯৫

প্রিয় জো জো,

শুক্রবার সানন্দে তোমার ওথানে মধ্যাহ্নভোজন এবং এলবেমার্লে মিস্টার কয়েটের সহিত আলাপ ক'রব।

মিদেদ ও মিদ নেটার নামে ত্-জন আমেরিকান মহিলা—মাতা ও কন্তা—
গত রাত্রের ক্লাদে যোগদান করেন। তাঁরা যথার্থ অন্থরক্ত বলে মনে হয়। মিদ
চেমিয়ার্দের পথানে বে ক্লাদ হ'ত তা শেষ হ'ল। আগামী শনিবার রাত্রি
থেকে আমার বাদাতেই হবে। আমার ক্লাদের জন্ত ত্-একথানা চলনদই
বড় ঘর পাব, আশা করি। মন্কিওর কন্ওয়ের নৈতিক দ্মিতির (Moncure Conway's Ethical Society ) নিমন্ত্রণে ১০ তারিখে তাদের ওধানে

বক্তা দেবো। আগামী মদলবার ব্যাল্বোয়া সমিতিতে (Balboa Society) বক্তা। প্রভু সাহায্য করবেন। শনিবার তোমার সদে বেরুতে পারব কিনা ঠিক নেই। তব্ও শহরের বাইরে তোমার খ্বই ভাল লাগবে, তা ছাড়া মিস্টার ও মিসেস স্টার্ডি অতি চমৎকার লোক।

ভালবাদা, আশীর্বাদ জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

পুনশ্চ—আমার জন্ম কিছু নিরামিষ তরকারির ব্যবস্থা রেখো। ভাতের তেমন পক্ষপাতী নই, ফটি হলেও বেশ চলবে। আজকাল যা নিরামিষাশী হয়েছি, বশবার নয়।

( স্বামী ব্ৰহ্মানন্দকে লিখিত)

C/o E. T. Sturdy কেভার্শ্যাম, রিডিং, ইংলগু

7496

चित्रश्रमस्यू,

তোমার ও সাক্তালের পত্তে সবিশেষ অবগত হইলাম। তোমাদের চিঠি লেখার তুইটি দোষ,—বিশেষ তোমার। প্রথম—যে-সকল কাজের কথা জিজ্ঞানা করি, প্রায় তার কোনটিরই জবাব থাকে না; দ্বিতীয়—জবাব লেখায় অত্যন্ত বিলয়। তোমরা তো ঘরে বদে আছ ভায়। আমাকে এ বিদেশে পেটের চেষ্টা করতে হয়, আবার দিনরাত খাটতে হয়; তার উপর লাটিমের মতো ঘুরে বেড়ানো। অমমি এখন বেশ বুঝতে পারছি যে, আমায় একা কাজ করতে হবে। …

শশী দর্বাপেকা উপযুক্ত বটে; কিন্তু তোমরা থালি শশীর আদা দন্তব কিনা তাই বিচার ক'বছ। তথা সকল হ'ল মহাবিলাদী বাবুর দেশ; নথের কোণে একটু ময়লা থাকলে তাকে স্পর্শ করে না। শরৎ আদতে না চায় দারদাকে পাঠাবে। অথবা মান্ত্রান্তে লিখে কোন লোক পাঠাবে। প্রায় ত্-মাদ পূর্বে আমি এ-বিষয়ে লিখেছি। তারকদা শেষ পত্তে লিখেন যে, পর মেলে (ভাকে) এ-বিষয়ে দবিশেষ জানাবে। কিন্তু এখনও দেখছি ভার কিছুই

ঠিকানা হয় নাই। আশা ছিল—আমি থাকতে থাকতেই কেউ আসবে; কিন্তু এখনও তো কিছুই ঠিকানা নাই, এবং ত্-বছরে এক-একটা সংবাদ আসে। Business is business—অর্থাৎ কাজকর্ম তৎপর করতে হয়, গড়িমসির কাজ নয়। আসছে সপ্তাহের শেষে আমি আমেরিকায় যাব। অতএব যে আসবে, তার সঙ্গে সাক্ষাতের কোন আশা নাই।

গিরিশবাব্ আমার কাজে দহায়তা করতে পারবেন—কেমন ক'রে? আমি চাই দংস্কৃত-জানা লোক, অর্থাৎ বই-টই তর্জমা করতে দহায়তা করে স্টাডিকে, আমার অমপস্থিতিতে স্টার্ডির দঙ্গে বইপত্র তর্জমা করে—এই মাত্র। অধিক আমি আশা করি না। তেকবল এই দরকার, আমার অমপস্থিতিকালে একটু আধটু সংস্কৃত পড়ায় বা তর্জমা করে—এই বস্, আবার কি করবে? গিরিশবাব্ এদেশে বেড়িয়ে যান না, বেশ কথা। ইংলগু ও আমেরিকা ঘুরে যেতে ৩০০০, টাকা মাত্র পড়বে। যত লোক এ-সব দেশে আদে, ততই ভাল। তবে ঐ টুপিপরা হতভাগাদের দেখলে গা জলে। ভূত কালো—আবার সাহেব! ভত্রলোকের মতো দেশী কাপড়-চোপড় পর্ বাবা, তা না হয়ে ঐ জানোয়ারী রূপ!

আর কেন, হরি বলো! এখানে সমস্তই ব্যয়, আয় এক পয়সাও নাই।

ग্টার্ডি আমার জন্ম অনেক টাকা খরচ করেছে। এখানে জেকচারে আমাদের

দেশের মতো উলটে ঘর থেকে খরচ করতে হয়। তবে অনেকদিন করলে ও

খাতির জনে গেলে খরচটা পুষিয়ে যায়। টাকাকড়ি সেই যা প্রথম বংসর

আমেরিকায় করি (তারপর হাতে এক পয়সাও নিই না), তা প্রায় ফুরিয়ে

গেল; আমেরিকায় পঁছছিবার মতো মাত্র আছে। আমার এই ঘূরে ঘূরে

লেকচার ক'রে শরীর অত্যন্ত nervous ( সায়ুপ্রধান ) হয়ে পড়েছে—প্রায়

ঘুম হয় না, ইত্যাদি। তার উপর একলা। দেশের লোকের কথা কি বলো?

কেউ না একটা পয়সা দিয়ে এ-পর্যন্ত সহায়তা করেছে, না একজন সাহায়্য করতে

এগিয়েছে। এ সংসারে সকলেই সাহায়্য চায়—এবং যত কর ততই চায়।

তারপর যদি আর না পারো তো তুমি চোর!

…যা লিখতে হয় ষ্টার্ডিকে লিখবে—লোক পাঠাবার মতামত,—যখন আসছে যুগে তোমরা সিদ্ধান্তয় উপস্থিত হবে।…শশীকে আমি বিশাস করি, ভালবাসি। He is the only faithful and true man there ( ওধানে সেই একমাত্র বিশ্বস্ত ও থাটি লোক )। তার ব্যামো-ফ্যামো সব প্রভুর কুপায় ভাল হয়ে যাবে। তার সব ভার আমার।…ইতি

বিবেকানন্দ

২২৩

(মি: ন্টার্ডিকে লিখিত)

. ৮• ওকলি ষ্ট্রীট, চেলদী# ১লা নভেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় বন্ধু,

ব্যালেরেন (Balleren) সোদাইটির টিকিটের সংখ্যা ৩৫। বিষয় হ'ল— 'ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্য সমাজ,' সভাপতির স্থান শৃক্ত।

আপনি সেগুলো আমাকে পাঠিয়ে দিতে বলেননি, তাই পাঠালাম না। আপনার চিঠিগুলি ঠিকভাবেই পেয়েছি।

বিবেকানন্দ

**२**२8

(মিঃ স্টার্ডিকে লিখিত)

২রা নভেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় বন্ধু,

আমার মনে হয়, আপনিই ঠিক; আমরা আমাদের নিজেদের পথে কাজ ক'রে যাব আর যা ঘটে ঘটুক।

আপনাকে বক্তৃতাটির সারাংশ পাঠাচ্ছি। রবিবার আসব, যদি বিশেষ কিছু বাধা না ঘটে।

প্রীতির সঙ্গে আপনার

বিবেকানন্দ

२२৫

( সামী অথগ্রানন্দকে লিখিত ).

লণ্ডন

১৩ই নভেম্বর, ১৮৯৫

## কল্যাণবরেষ্---

তোমার পত্র পাইয়া দবিশেষ প্রীত হইলাম। যেরূপ কার্য করিতেছ, তাহা অতি উত্তম। রা—অতি উদার ও মৃক্তহন্ত, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার উপর অত্যাচার না হয়। শ্রীমান্—এর অর্থসংগ্রহ উত্তম সহল্ল বটে, কিছ ভায়া, এ সংসার বড়ই বিচিত্র, কাম কাঞ্চনের হাত এড়ানো ব্রহ্মা বিফুরও হছর। টাকা কড়ির সহল্ক মাত্রেই গোলমালের সন্ভাবনা। অতএব মঠের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করা ইত্যাদি কাহাকেও করিতে দিবে না। রা—ছাড়া ভারতবর্ষের কোনও গৃহস্থকে আমি এখনও নিঃসন্দেহ মিত্র বলিয়া জানি না। আমার বা আমাদের নামে কোন গৃহস্থ মঠ বা কোন উপলক্ষে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন শুনিলেই সন্দেহ করিবে,…। বিশেষ দরিত্র গৃহস্থ লোকেরা অভাব প্রণের নিমিত্ত বছবিধ ভান করে। অতএব যদি কখনও কোনও ধনী বিখাসী ভক্ত ও হৃদয়বান্ গৃহস্থ মঠাদি নির্মাণের জন্ম উত্যোগ করেন, অথবা সংগৃহীত অর্থ কোনও ধনী এবং বিখাসী গৃহস্থের নিকট জমা হয়—উত্তম কল্ল, নতুবা হস্তক্ষেপ করিবে না—(জড়িত হইও না), উপরস্ক অন্তকে একাধে বিরত করিবে। তুমি বালক, কাঞ্চনের মায়া বোঝ না। অবসরক্রমে মহানীতিপরায়ণ লোকও প্রতারক হয়। এই হচ্ছে সংসার। রা—কেটাকাক্তি সম্বন্ধে কোন কথা বলিবে না।

পাঁচজনে মিলে কোনও কান্ধ করা আমাদের স্বভাব আদতেই নয় এই জ্যুই আমাদের তুর্দা। He who knows how to obey, knows how to command. Learn obedience first. ( যিনি হকুম তামিল করতে জানেন, তিনিই হকুম করতে জানেন। প্রথমে আজ্ঞাবহতা শিক্ষা কর।) এই সকল মহা স্বাধীনভাবপূর্ণ পাশ্চাত্য জাতিদের মধ্যে Obedience-এর (আজ্ঞাবহতার) ভাব সেই প্রকার বলবান। আমরা সকলেই হম্বড়া, তাতে কথনও কাজ হয় না। মহা উত্তম, মহাসাহস, মহাবীর্ণ এবং সকলের আগে মহতী আজ্ঞাবহতা—এই সকল গুণ ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতির একমাত্র উপায়। এই সকল গুণ আমাদের আদে নাই।

তুমি যে প্রকার কার্য ক'রছ ক'রে যাও—তবে পড়াশুনার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাথিবে—ইতি। য—বাবু একখানি পত্রিকা হিন্দী ভাষায়—প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাতে আমার চিকাগো স্পীচের অমুবাদ আলোয়ারের রা—পণ্ডিত করিয়াছেন। উভয়কেই বিশেষ ক্বতজ্ঞতা ও ধন্তবাদ আনাইবে।

ভোষার, নিমিত্ত একণে লিখি, রাজপুতানায় একটি centre (কেন্দ্র) ক্রিবার বিশেষ যত্ন করিবে। জয়পুর বা আজ্মীর প্রভৃতি কোন central

(মধাবর্তী) স্থানে হওয়া উচিত—তদনস্কর আলোয়ার, খেডড়ি প্রভৃতি সহরে branch ( শাখা ) ছাপন করিবে। সকলের সঙ্গে মিশিবে, কাহারও সহিত বিরোধ আবশ্যক নাই। পণ্ডিত না—জীকে আমার প্রেমালিকন দিবে, ঐ लाकि थ्व **উ**श्रमी—काल विश्वत कार्यक्रम इहेरव। माः—मारहद ও —জীকেও আমার বথাযোগ্য প্রেমসন্তাবণ দিও। ঐ 'ধর্মগুলী' বলে কি একটা আজমীরে হয়েছে,—দেটা ব্যাপার কি ? বিশেষ লিখিবে। —বারু লিখেন যে, তাঁহার। আমায় পত্রাদি লিখিয়াছেন, এ পর্যন্ত পাই নাই। ---মঠ মড়ি কলকেভায় কি করবে? কাশীতে আড্ডা করিতে হইবে। সে-সকল অনেক মতলব আছে, পরস্ক অর্থসাপেক। ধীরে ধীরে প্রকাশ পাবে, ধবরের কাগজে দেধে থাকবে যে, ইংলওে হুজ্জুক ধীরে ধীরে মাচছে। এদেশে সকল কাজ ধীরে ধীরে হয়। কিন্তু ইংরেজবাচ্ছা কোনও কাজে হাত একবার দিলে আর ছাড়ে না। আমেরিকানরা চটপটে, কিছু অনেকটা খড়ের আগুনের মতো। রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার ইত্যাদি সাধারণে প্রচার করিবে না। আলোয়ারে আমার কভগুলো চেলাপত্ত আছে, সে গুলোকে নিয়ে তদারক করবে,…মহাশক্তি তোমাতে আসবে, ভয় নাই—Be pure, have faith, be obedient, ( পবিত হও, বিশাসী হও, আজ্ঞাবহ হও )।

ছেলের বে-র, বিপক্ষে শিক্ষা দিবে! বালকের বে কোনও শাস্ত্রে নাই।
তবে ছোট ছোট মেয়ের বে-র বিপক্ষে এখন কিছু ব'লো না। ছেলের বে বন্দ
করতে পারলেই মেয়ের বে আপনা হ'তে বন্দ হয়ে যাবে। মেয়েকে তো আর
মেয়ে বে করবে না। লাহোর আর্থ-সমাজের সেক্রেটারিকে লিখবে যে, অ—
বলে যে একজন সন্মাসী তাঁদের কাছে থাকতেন, তিনি এক্ষণে কোথায় ? সে
লোকটির বিশেষ সন্ধান করিবে। ভন্ন কি ?

বিবেকানন্দ

२२७

লপ্তন\*

১৮ই নভেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিকা,

'ব্রহ্মবাদিন্' সম্বন্ধে আমার গোটাকতক প্রস্তাব আছে। আমি ইতিমধ্যেই ধবর পেয়েছি যে, আমেরিকায় ওর অনেকগুলি গ্রাহক হয়েছে। ইংলপ্তেও তোমায় কতকগুলি গ্রাহক যোগাড় ক'রে দেবো। ইংলণ্ডে আমার কাজ বান্তবিক খ্ব চমংকার হয়েছে; আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেছি। ইংরেজরা ধবরের কাগজে বেশী বকে না; কিন্তু নীরবে কাজ করে। আমেরিকা অপেকা ইংলণ্ডে অনেক বেশী কাজ হবে বলেই আমার দ্বির বিশাস। দলে দলে লোক আগছে, কিন্তু এত লোকের তো আমার জায়গা নেই। স্তরাং বড় বড় সন্ত্রান্ত মহিলা ও অক্যান্ত সকলেই মেঝের উপর আসনপি ড়ি হয়ে বসে। আমি তাদের কল্পনা করতে বলি বে, তারা যেন ভারতীয় আকাশের তলে শাখাপ্রশাখাসমন্বিত একটি বিস্তীর্ণ বটরকের নীচে বসে আছে—তারা অবশ্র এ ভাবটা পছন্দই করে। আমাকে আগামী সপ্তাহেই এখান থেকে চলে যেতে হবে, তাই এরা ভারি তৃঃখিত। কেউ কেউ ভাবছে, যদি এত শীঘ্র চলে যাই, তা হ'লে এখানকার কাজের ক্ষতি হবে। আমি কিন্তু তা মনে করি না। আমি কোন লোক বা জিনিসের উপর নির্ভর করি না—একমাত্র প্রভূই আমার ভর্ষা এবং তিনি আমার ভেঁতর দিয়ে কাজ করছেন।

'ব্রহ্মবাদিনে'র প্রত্যেক সংখ্যায় ভক্তি, য়োগ ও জ্ঞান সম্বন্ধে কিছু লেখা বেরুনো দরকার। দিতীয়তঃ লেখার ধাঁজটা ভারি কটমটে—একটু যাভে ফচ্ছ, সরস ও ওক্সরী হয়, তার চেষ্টা কর। গত সংখ্যায় ক্ষত্রিয়দের খুব বাড়ানো হয়েছে, পরের সংখ্যায় ব্রাহ্মণদের খুব প্রশংসা কর, তার পরের সংখ্যায় বৈশ্যদের। কপট ও কাপুরুষ না হয়ে সকলকে খুলী কর। দৃঢ়তা ও পবিত্রতার সহিত নিজেদের ভাবগুলি আঁকড়ে ধরে থাকো; আর এখন যেরুপ বাধাই আহ্বক না কেন, জগৎ অবশেষে তোমাদের কথা শুনবেই শুনবে। আরও কিছু বিজ্ঞাপন যোগাড়ের চেষ্টা কর—বিজ্ঞাপনের জোরেই কাগজ চলে। আমি তোমার জ্ম্ম 'ভক্তি' সম্বন্ধে বড় একটা কিছু লিখব; কিছু এটি মনে রেখা, বাঙালীদের ভাষায়—'আমার মরবার পর্যন্ত সময় নেই'। দিবারাত্র কাজ, কাজ, কাজ। নিজের রুটির যোগাড় করতে হচ্ছে এবং আমীর দেশকে সাহায্য করতে হচ্ছে—সব একলাই; আর তার দরুন শক্রমিত্র সকলেরই কাছে কেবল গাল থাচ্ছি! যাই হোক, ডোমরা তো শিশুমাত্র; আমাকে সব সৃত্ব করতে হঠে।

কলকাতা, থেকে একজন সন্ন্যাসীকে ডেকে পাঠিয়েছি, তাকে লগুনে কাজের জন্ম রেখে যাব। আমেরিকার জন্ম আর একজন আবশ্রক। তোমরা

কি মান্ত্ৰাজ থেকে উপযুক্ত একজন কাউকে পাঠাতে পার না? অবশ্র তার ধরচপত্র সব আমি দেবো। তার ইংরেজী ও সংস্কৃত হুই-ই ভাল জানা চাই —ইংরেজীটা একটু বেশী। আবার তার খ্ব শক্ত লোক হওয়া দরকার—মেয়ে প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে বেন বিগড়ে না ষায়। অধিকল্প তাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ হ'তে হবে। তোমার কি চলনসই সংস্কৃত জানা আছে ? জি. জি. কিছু কিছু জানে। আমি আমার নিজের লোক চাই। গুরুভক্তিই সর্বপ্রকার আ্ধ্যাত্মিক উন্নতির মূল। আমার আশকা, তুমি তোমার কাগজ ফেলে আসতে পারবে না। জি. জি. কি আসতে পারে ? আমি ছ-জন লোককে এই তুই কেন্দ্রে রেখে যেতে চাই, তারপর ভারতে ফিরে গিয়ে তাদের অবসর দে গার জন্ম নৃতন নৃতন লোক পাঠাব। বান্তবিক আমি অবিরাম কাজ ক'রে ক'রে ক্লাস্ত হয়ে পড়েছি। যেরপ কঠোর পরিশ্রম করেছি, আর কোন হিন্দুকে এরপ করতে হ'লে সে এতদিনে রক্ত বমি ক'রে মরে বেত। মেনন পূর্বের মতোই বিশ্বন্ত ও অনুগত আছেন। তিনি প্রায়ই এসে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য ক'রে থাকেন। আমাকে C/o Miss Mary Philips, 19 West 38th Street, New York—ঠিকানায় পত্ৰ লিখো। আমি আগামী সপ্তাহে ( আমেরিকা ) যাচ্ছি এবং আগামী গ্রীমে (এথানে ) আবার ফিরব। ইতিমধ্যে কাকে পাঠাবে ভাবতে থাকো। আমি দীর্ঘ বিশ্রামের জন্ম ভারতে যেতে চাই। কিডি, ডাক্ডার, দেক্রেটারি সাহেব, বালান্ধী এবং বাকী সকলকে আমার ভালবাদা জানাবে। দদা আমার ভালবাদা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদের

বিবেকানন্দ

পুন:—'ব্রন্ধবাদিনে' বিবিধ সংবাদের একটা শুস্ত থাকা উচিত। একটি ভক্ত বৈরাগী shuffled off his mortal coil—এইরূপ ভাষা লিখো না। ভক্ত বৈরাগীর মৃত্যুর সঙ্গে এইরূপ বাক্যযোজনা একটু হাস্থোদ্দীপক। २२१

লাওন+

২১শে নভেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয়—,

'ব্রিটানিয়া' জাহাজে আগামী ২৭শে ব্ধবার ( আমেরিকা ) রওনা হচ্ছি। এখানে এ পর্যস্ত আমার যতটা কাজ হয়েছে, তা বেশ সম্ভোষজনক; আমার বিশ্বাস আগামী গ্রীমে চমৎকার কাজ করতে পারব। ভালবাসাদি জানবে। ইতি

তোমাদের

বিবেকানন্দ

224

(মিঃ স্টার্ডিকে লিখিত)

R. M. S. 'Britannic' \*

আশীর্বাদভান্ধন ও প্রিয়,

এ পর্যন্ত ভ্রমণ খুবই মনোরম হয়েছে। জাহাজের থাজাঞ্চী আমার প্রতি খুব সদয় এবং একথানা কেবিন আমার জন্ত ছেড়ে দিয়েছেন। একমাত্র অস্থবিধে হ'ল থাতা—মাংস, মাংস, মাংস। আজ তারা আমাকে কিছু তরকারি দেবে বলেছে।

আমরা এখন নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছি। কুয়াসা এত ঘন যে, জাহাজ এগোতে পারছে না। তাই এই স্থযোগে কয়েকটি চিঠি লিখছি।

এ এক অভূত কুয়াসা, প্রায় অভেন্স, ষদিও সূর্য উচ্ছলভাবে ও সহাস্তে কিরণ দিচ্ছে। আমার হয়ে শিশুকে চুম্বন দেবেন এবং আপনার ও মিদেস স্টার্ডির জন্ম ভালবাসা ও আশীর্বাদ।

বিবেকানন্দ

পুন:—দয় ক'বে মিদেদ মূলারকে আমার ভালবাদা জানাবেন। আমি এভিনিউ রোডে রাত্রিকালীন কামিজটা (Night Shirt) ফেলে এদেছি। অতএব টাক্টি না আদা পর্যস্ত আমাকে বিনা কামিজেই চালাতে হবে।

<sup>&</sup>gt; Britannia?

२२३

R. M. S. 'Britannic'\*
বৃহস্পতিবার প্রভাত

৫ই ভিদেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় এলবার্টা.

কাল সন্ধ্যায় তোমার হুন্দর চিঠিখানা পেয়েছি। আমাকে যে মনে রেখেছ, এটা তোমার সহাদয়তা। আমি শীদ্রই ধর্মনিষ্ঠ দম্পতিকে দেখতে যাচ্ছি। মিঃ লেগেট একজন ঋষি, এ কথা আমি তোমাকে আগেই বলেছি, এবং তোমার মা হলেন একজন আজন্ম সম্রাজ্ঞী, তাঁরও ভেতরে ঋষির হৃদয়।

তুমি আলপস্ পর্বত খুব উপভোগ ক'রছ জেনে আমিও আনন্দিত। আলপস্ নিশ্চয়ই বিশায়কর। এ রকম জায়গাতেই মাহুষের আত্মা মৃক্তির আকাজ্ঞা করে। কোন জাতি আধ্যাত্মিক দিক থেকে দীন হলেও বাহ স্বাধীনতা কামনা করে। লগুনে একজন স্ইস যুবকের সঙ্গে স্থামার সাক্ষাৎ হয়েছিল। সে আমার ক্লানে আসত। লগুনে আমি খুবই কৃতকার্য হয়েছিলাম, এবং ষদিও কোলাহলপূর্ণ নগরটা আমার ভাল লাগত না, আমি মাহ্রষদের পেয়ে খুব সম্ভুষ্ট হয়েছিলাম। এলবার্টা, তোমাদের দেশে বৈদাস্থিক চিস্তাধারা প্রথমে ক্লজ্ঞ 'বাতিকগ্রন্ত' ব্যক্তিদের ঘারা প্রবর্তিত হয়েছিল, সেই প্রবর্তনের ফলে স্ট নানা অস্থবিধার মধ্য দিয়ে কাজের পথ তৈরী ক'রে নিতে হয়। তুমি হয়তো লক্ষ্য করেছ, আমেরিকায় আমার ক্লাসগুলিতে উচ্চশ্রেণীর নরনারী কখন কখন যোগ দিয়েছেন, তাও মৃষ্টিমেয়। আবার আমেরিকায় উচ্চশ্রেণীর লোকেরা ধনী হবার ফলে তাঁদের সমস্ত সময় এশ্বর্য সম্ভোগ করতে ও ইওরোপীয়দের অহুকরণ (বোকার মতো?) করতে করতে কাটে। অপর পক্ষে, ইংলওে বৈদান্তিক মতবাদ দেশের সেরা জ্ঞানী ব্যক্তিদের দারা প্রবর্তিত হয়েছে এবং ইংলণ্ডের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে বহু লোক আছেন, যারা বিশেষ চিন্তাশীল। তুমি শুনে অবাক হবে, এথানে আমি কেত্র সম্পূর্ণ প্রস্তুত পেয়েছিলাম, এবং বিশাস করি যে, আমার কাজ আমেরিকার চেয়ে ইংলতে বেশী সফল হবে। এর সঙ্গে ইংরেজ চরিত্রের প্রচণ্ড একগুঁয়েমি যোগ দাও এবং নিজেই বিচার কর। এই থেকে তুমি দেখতে পাবে ষে, ইংলও সম্বন্ধে আমার মৃত অনেকধানি পালটে গিয়েছে, এবং আমি সানন্দে তা

খীকার করি। আমি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত যে, আমরা জার্মানিতে আরও ভাল ক'বব। পরবর্তী গ্রীমে ইংলওে ফিরে আদছি। ইতিমধ্যে আমার কাজ খুবই উপযুক্ত লোকের হাতে আছে। জো জো আমেরিকায় যেমন ছিলেন, তেমনি আমার সদয় মহৎ পবিত্র বন্ধু আছেন এবং তোমাদের পরিবারের কাছে আমার ঋণ অশেষ। হলিস্টার ও তোমাকে আমার ভালবাদা ও আশীর্বাদ।

স্থীমারটি কুয়াসার জন্ম নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজের থাজাঞ্চী খুব সদম হয়ে আমার একার জন্ম একটা গোটা কেবিন দিয়েছে। এরা মনে করে, প্রত্যেক হিন্দুই একজন রাজা এবং খুব নম—অবশু এই মোহ ভেঙে যাবে যথন তারা জানবে যে, 'রাজা' কপর্দকশৃতা !! ভালবাসা ও আশীর্বাদ জেনো।
ভোমাদের

বিবেকানন্দ

• ২৩০

228, West 39th St. N.Y.\*
৮ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় মিদেস বুল,

আপনার পত্রে আমায় যে আহ্বান জানিয়েছেন, দেলুত অজপ্র ধতাবাদ।
দশ দিন অতি বিরক্তিকর দীর্ঘ সমূত্রধাত্রার পর আমি গত শুক্রবার এথানে
পৌছেছি। সমূত্র ভয়ানক বিক্ষ্ম ছিল এবং জীবনে এই সর্বপ্রথম আমি
'সমূত্রপীড়ায়' (sea-sickness) অভিশয় কষ্ট পেয়েছি। আপনি একটি পৌত্র লাভ করেছেন জেনে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি; শিশুটির মঙ্গল হোক।
দয়া ক'রে মিসেদ এ্যাভাম্সন্ ও মিদ থার্সবিকে আমার একান্তিক ভালবাসা
জানাবেন।

ইংলণ্ডে আমি জনকয়েক বিশিষ্ট বন্ধু বেখে এসেছি। আগামী গ্রীমে ফিরে যাব, এই আশায় তাঁরা আমার অমুপন্থিতিকালে কাজ করবেন। এখানে আমি কি প্রণালীতে কাজ ক'রব, তা এখনও ন্থির করিনি। ইতিমধ্যে একবার ডেটুয়েট ও চিকাগো ঘুরে আসবার ইচ্ছা আছে—তারপর নিউইয়র্কে ফুরব। সাধারণের কাছে প্রকাশভাবে বক্তৃতা দেওয়াটা আমি একেবারে ছেড়ে দেবো ন্থির করেছি; কারণ আমি দেখছি, আমার পক্ষে সর্বোৎক্সষ্ট কাজ হচ্ছে—প্রকাশ্য বক্তৃতায় কিংবা ঘরোয়া ক্লাসে একদম টাকাকড়ির সংস্রব না রাখা। পরিণামে ওতে কাজের ক্ষতি হবে এবং ধারাপ দৃষ্টাস্ক দেখানো হবে।

ইংলণ্ডে আমি ঐ ধারায় কার্য করেছি, এবং লোকজন স্বেচ্ছায় যে টাকাকড়ি দিতে এদেছিল, তাও ফেরত দিয়েছি। মিং স্টার্ভির টাকা থাকায় বড় বড় হলে বক্তৃতা দেবার অধিকাংশ ধরচ তিনিই বহন করতেন এবং বাকীটা আমি বহন করতাম। এতে বেশ কাজ চলেছিল। একটি নিরুষ্ট দৃষ্টান্ত দিলে যদি দোষ না হয় তো বলি, ধর্মের হাটেও চাহিদার চেয়ে বেশী মাল সরবরাহ করা ঠিক নয়। চাহিদা অহ্যায়ী সরবরাহ হওয়া চাই। যদি লোকে আমাকে চায়, তবে তারাই বক্তৃতার সব বন্দোবন্ত করবে। এগুলি নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। যদি আপনি মিসেস এ্যাভাম্সন্ ও মিস লকের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে মনে করেন যে, আমার পক্ষে চিকাগো গিয়ে ধারাবাহিক কতকগুলি রক্তৃতা দেওয়া সন্তব হবে, তা হ'লে আমাকে লিখবেন; অবশ্য টাকাকড়ির ব্যাপার একদম বাদ দিতে হবে।

বিভিন্ন স্থানে স্বতম্ভ ও স্বাবন্দ্রী গোষ্ঠীর আমি পক্ষপাতী। তারা নিজেদের কাজ নিজেদের মতো করুক, তারা যা খুশি করুক। নিজের সম্বন্ধে আমার এইটুকু বক্তব্য যে, আমি নিজেকে কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়াতে চাই না। আশা করি, আপনার শরীর মন ভাল আছে। ইতি

আশীৰ্বাদক বিবেকানন্দ

২৩১

( মিন ম্যাক্লাউডকে লিখিড )

228, West 39th St. New York\*
৮ই ডিনেম্ব, ১৮৯৫

প্রিয় জো জো,

এ-বাবৎ বত সম্প্রবাত্তা করেছি, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক দশদিন-ব্যাপী সম্প্রবাত্তার পরে নিউইয়র্কে পৌছেছি। একাদিক্রমে দিনকয়েক বড়ই পীড়িত ছিলাম ইওরোপের ভকতকে ঋকঝকে শহরগুলির পরে নিউইর্রুটাকে বড়ই নোংরা ও হভচ্ছাড়া মনে হয়। আগামী সোমবার কাজ আরম্ভ ক'রব। এলবাটা যাদের 'স্বর্গীয় দম্পতি' বলে, তাঁদের কাছে ভোমার বাণ্ডিলগুলি ঠিক ঠিক পৌছে দেওয়া হয়েছে। বরাবরই তাঁরা বড় সহাদয়। মিঃ ও মিসেস স্থালমন্ ও অপরাপর বন্ধদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। ঘটনাক্রমে মিসেস গার্নসির ওথানে মিসেস পিকের সঙ্গে দেখা হয়; কিছু এ-যাবৎ মিসেস রথিনবার্গারের কোন থবর নেই। 'স্বর্গের পাথী'দের সঙ্গে এই বড়দিনের সময় রিজ্ঞানিতে যাচ্ছি; তুমিও ওথানে থাকলে কতই না আনন্দ হ'ত।

লেডি ইসাবেলের সঙ্গে ডোমার বেশ আলাপ-পরিচয় হয়ে গেছে বোধ হয়। সকলকে আমার ভালবাসা জানাবে এবং নিজেও সাগর-প্রমাণ ভালবাসা জানবে। চিঠি ছোট হ'ল ব'লে কিছু মনে ক'রো না; আগামী বার থেকে বড় বড় সব লিথব।

> সদা প্রভূপদাব্রিত তোমাদের বিবেকানন

২৩২

(মিঃ স্টার্ডিকে লিখিড)

228 W, 39th St., নিউইয়ৰ্ক\*
৮ই ডিনেম্ব, ১৮৯৫

প্রিয় বন্ধু,

দশ দিনের অত্যন্ত বিবক্তিকর এবং বিক্ষ্ সম্প্রযাত্তার পর আমি
নিরাপদে নিউইয়র্কে এসে পৌছেছি। আমার বন্ধুরা ইতিমধ্যেই উপরের
ঠিকানায় কয়েকটি ঘর ঠিক ক'রে রেখেছেন। সেখানেই আমি এখন বাস
করছি এবং শীঘ্র ক্লাস নেবার ইচ্ছা আছে। ইতিমধ্যে —রা অত্যন্ত শন্ধিত
হয়ে উঠেছে এবং আমাকে আঘাত করার যধাসাধ্য চেষ্টা করছে।

মিদেস লেগেট ও অস্ত বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, ভারা বরাবরের মতই সদয় ও অন্তর্যক্ত।

বে সন্নাসুটি আসছেন, তাঁর সহজে ভারত থেকে কোন সংবাদ পেয়েছেন কি ? আমি এখানকার কাজের পূর্ণ বিবরণ পরে লিখব। দয়া ক'বে মিদ মূলারকে, মিদেদ স্টার্ডিকে এবং অস্ত বন্ধুদের আমার ভালবাদা জানাবেন এবং শিশুকে আমার হয়ে চুম্বন দেবেন।

বিবেক বিনন্দ

২৩৩

228, West 39th St., নিউইয়ৰ্ক#
১০ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয়—,

সেকেটারির পত্ত পেয়েছি, তাঁর অহুরোধ মতো Harvard Philosophical Club ( হার্ভার্ড )-এ আনন্দের সহিত বকৃতা দেবো। তবে অহুবিধা এই যে, আমি এখন এক মনে লিখতে আরম্ভ করেছি; কারণ আমি এমন কতকগুলি পাঠ্যপূত্তক লিখে ফেলতে চাই, যেগুলি আমি চলে গেলে, আমার কাজের ভিত্তিস্বরূপ হবে। তার পূর্বে আমাকে চারখানি ছোট ছোট বই তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে।

এই মাসে চারটি রবিবাসরীয় বক্তৃতার জন্ম বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে।
ফেব্রুজারির প্রথম সপ্তাহে ক্রকলিনে যে বক্তৃতাগুলি দিতে হবে, ডাক্তার জেন্স্
প্রভৃতি তার বন্দোবস্ত করছেন। আমার আস্তরিক শুভেচ্ছাদি জানবে। ইতি
ভোমাদের শুভার্থী

বিবেকানন্দ

২৩8

(মিঃ শ্টার্ডিকে লিখিড)

228, West 39th St., নিউইয়ৰ্ক\*
১৬ই ( ? ) ডিদেম্বর, ১৮৯৫

স্বেহাশীর্বাদভাজনেযু,

ভোমার দব ক-থানি চিঠি একই ভাকে আজ এদেছে, মিদ ম্লারও একটি লিখেছেন। ভিনি 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় পড়েছেন যে, স্বামী ক্লফানন্দ ইংলণ্ডে আসছেন। যদি তাই হয়, যাদের আমি পেতে পারি, ভাদের মধ্যে ইনিই হবেন স্বাপেকা শক্তিশালী।

এখানে আমার সপ্তাহে ছ-টি ক'রে ক্লাস হচ্ছে; তা ছাড়া প্রশ্নোত্তর ক্লাসও একটি আছে। 'শ্লোভার সংখ্যা ৭০ থেকে ১২০ পর্যন্ত হয়। এ ছাড়া প্রতি রবিবারে আমি সর্বসাধারণের জন্ম একটি বক্তৃতা দিই। গত মাসে যে সভাগৃহে আমার বক্তৃতাগুলি হয়েছিল, তাতে ৬০০ জন বসতে পারে। কিছু
সাধারণত: ৯০০ জন আসত—৩০০ জন দাড়িয়ে থাকত, আর ৩০০ জন জায়গা
না পেয়ে ফিরে যেত। স্তরাং এ সপ্তাহে একটা বৃহত্তর হল নিয়েছি, যাতে
১২০০ জন বসতে পারবে।

এই বক্তাগুলিতে যোগ দেবার জন্য কোন অর্থাদি চাওয়া হয় না;
কিছ সভায় যা চাঁদা ওঠে, তাতে বাড়ী-ভাড়াটা পুষিয়ে যায়। এ সপ্তাহে
থবরের কাগজগুলির দৃষ্টি আমার উপর পড়েছে এবং এ বংসর আমি নিউইয়র্ককে অনেকটা মাতিয়ে তুলেছি। যদি আগামী গ্রীমে এখানে থেকে একটি
গ্রীমাবাস করতে পারতাম, তবে এখানে কাজটা স্বদৃঢ় ভিত্তিতে চলতে পারত।
কিছ মে মাসে ইংলণ্ডে যাবার সকল্প করেছি ব'লে এটা অসম্পূর্ণ রেখেই যেতে
হবে। অবশ্র ক্ষানন্দ যদি ইংলণ্ডে আসেন এবং তাঁকে তোমার স্বদক্ষ ও
স্থোগ্য বলে মনে হয় এবং তুমি ঘদি ব্রুতে পার যে, এই গ্রীমে আমার
অহপস্থিতিতে কাজটার ক্ষতি হবে না, তবে গ্রীমটা বরং এখানেই থেকে যাব।

অধিকন্ধ ভয় হচ্ছে, অবিরাম কাজের চাপে আমার স্বাস্থ্য ভেঙে বাচছে। কিছু বিশ্রাম আবশুক। এইসব পাশ্চাত্য রীতিতে আমরা অনভ্যস্ত—বিশেষতঃ ঘড়ি-ধরে চলাতে। 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকাধানি এধানে স্থন্দর চলছে। আমি 'ভক্তি' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেছি; তা ছাড়া মাসিক কাজের একটা বিবরণও তাদের পাঠাচছি। মিস মূলার আমেরিকায় আসতে চান; আসবেন কি না জানি না। এধানে জনকয়েক বন্ধু আমার রবিবারের বক্তা-শুলি ছাপছেন। প্রথমটির কয়েক কণি ভোমায় পাঠিয়েছি। আগামী ডাকে পরবর্তী ছটি বক্তৃতার কয়েক কণি পাঠাব, ভোমার যদি পছন্দ হয় ভবে অনেকগুলি পাঠিয়ে দেবো। ইংলত্থে কয়েক শত কণি বিক্রীর ব্যবস্থা করতে পারো কি ?—ভাতে ওরা পরবর্তী বক্তৃতাগুলি ছাপতে উৎসাহিত হবে।

আগামী মাসে ভেটুরেট যাব, তারপর বস্টনে ও হার্ভার্ড বিশ্ববিভালয়ে।
অতঃপর ইংলতে যাব কিছুদিন বিশ্রাম ক'রে—যদি না তুমি মনে কর বে,
আমাকে বাদ্দ দিয়েও কৃষ্ণানন্দের সাহায্যে কান্ধ চলে যাবে। ইতি

সতত স্বেহাশীৰ্বাদক

` বিবেকানন

206

228, West 39th St., নিউইয়ৰ্ক#
২০শে ডিসেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিলা,

এই দলে 'ভজিবোগে'র কপি কডকটা পূর্ব থেকেই পাঠাছি। সলে দলে কর্ম সহজেও একটা বক্তৃতা পাঠালাম। এরা এখন একজন সহজ্জালিপিকর নিযুক্ত করেছে, এবং আমি ক্লাসে যা কিছু বলি, দে দেগুলি টুকে নেয়। স্বভরাং এখন তুমি কাগজের জন্ম যথেষ্ট মাল পাবে। এগিয়ে চল। কার্ডি পরে আরও লিখবে। ইংলণ্ডে এরা নিজেদের একটা কাগজ বের করবে মনে করছে, 'ব্রহ্মবাদিনে'র জন্ম তাই বেশী কিছু করতে পারিনি। কাগজটার বাইরে একটা মানানসই মলাট না দেবার মানেটা কি বলো দেখি? এখন কাগজটার ওপর তোমাদের সম্দয় শক্তি প্রয়োগ কর; কাগজটা দাঁড়িয়ে যাক—আমি এটা দেখতে দ্টসঙ্কল। ধৈর্ঘ ধরে থাকো এবং মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে থাকো। নিজেদের মধ্যে বিবাদ ক'রো না। টাকা-কড়ির লেন-দেন বিষয়ে সম্পূর্ণ থাটি হও। তাড়াছডো ক'রে টাকা রোজগারের চেটা ক'রো না—ও-সব ক্রমে হবে। আমরা এখনও বড় বড় কাজ ক'রব, জেনো। প্রতি সপ্তাহে এখান বেণকে কাজের একটা রিপোর্ট পাঠানো হবে। যতদিন তোমাদের বিশ্বাস সাধুতা ও নিষ্ঠা থাকবে, ততদিন সব বিষয়ে উন্নতিই হবে। আগমী তাকে কাগজটা সম্বজ্ব সব কথা আমায় লিখবে।

বৈদিক স্ক্তগুলির অহবাদের সময় ভাশুকারদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখো, প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্দের কথায় এভটুকু মনোযোগ দিও না। ওরা আমাদের শাস্তগুলি সম্বন্ধে কিছুই বোঝে না। নীরদ ভাষাভত্ত্বিদেরা ধর্ম বা দর্শন ব্রুতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, ঋগ্রেদের 'আনীদবাভং' শক্টির অহ্বাদ করা হয়েছে—'ভিনি নিঃখাদ-প্রখাদ না নিয়ে বাঁচতে লাগলেন।' প্রকৃতপক্ষে এখানে মৃথ্য প্রাণ সম্বন্ধেই বলা হয়েছে এবং 'অবাভং' শব্দের প্রকৃতিগত অর্থ—অবিচলিভভাবে অর্থাৎ অস্পন্দভাবে। কল্পারভের পূর্বে প্রাণ অর্থাৎ সর্বব্যাপিনী জাগভিক শক্তি যে অবস্থায় থাকে, ভারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে (ভাশুকাল্পণ ক্রষ্টব্য)। আমাদের ঋষিদের ভাবাহুযায়ী ব্যাখ্যা কর, তথাক্থিত পাশ্চাত্য পণ্ডিভদের মতাহুদারে নর্য। তারা কি জানে ?

'ভক্তিযোগ' সম্বন্ধে লেখাগুলো অনেকটা প্রণালীবন্ধ আকারে আছে; কিছ ক্লাদে যে-সৰ বলা হয়েছে, সেগুলি অমনি এলোপাডাড়ি—স্থতরাং শেশুলি একটু দেখে-শুনে ছাপাতে হবে। তবে আমার ভাবগুলির ওপর বেশী কলম চালিও না। সাহসী ও নিভীক হও—তা হলেই রান্তা পরিছার হয়ে যাবে। 'ভজিযোগ'টা বছদিন ধরে ভোমাদের কাগজের খোরাক যোগাবে। তারপর ওটা গ্রন্থাকারে ছাপিও। ভারত, আমেরিকা ও ইংলতে বইটি খুব বিক্রী হবে। মনে রেখো, থিওসফিস্টদের সঙ্গে যেন কোন প্রকার সম্বন্ধ না বাধা হয়। তোমবা যদি সকলে আমাকে ভ্যাগ না কর, আমার পশ্চাতে ঠিক থাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারো এবং ধৈর্য না হারাও. তবে আমি তোমাদের নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি, আমরা আরও খুব বড় বড় কাজ করতে পারব ! হে বৎস, ইংলতে ধীরে ধীরে খুব বড় কাজ হবে। আমি বুঝতে পারছি, তুমি মাঝে মাঝে নিকৎসাহ হয়ে পড়; মনে রেখো, ইতিহাসের এই একমাত্র সাক্ষ্য ধে; গুরুভক্ত জগৎ জয় করবে। আমি জি. জি.-র চিঠি পেয়ে ভাবি খুশী হয়েছি। বিখাদই মান্থকে দিংহতুল্য বীর্ষবান্ করে। তুমি সর্বদা মনে রেখো, আমাকে কত কাজ করতে হয়। কখন কখন দিনে ত্-তিনটা বক্তৃতা দিতে হয়। এইভাবে সর্বপ্রকার প্রতিকৃলতা কাটিয়ে পথ ক'রে নিচ্ছি—কঠিন কাজ! আমার চেয়ে নরম প্রকৃতির লোক হ'লে এতেই মরে যেত। স্টার্ডির প্রবন্ধটা ছাপিয়েছ কি ? মি: ক্লফ মেনন আমাকে বরাবর বলে এসেছে—সে লিখবে; কিন্তু আমার আশহা হচ্ছে, দে এখনও কিছু লেখেনি। ইংলওে দে তুরবস্থায় পড়েছে। আমি ভাকে ৮ পাউণ্ড দিয়ে সাহাষ্য করেছি ; এর বেশী কিছু করবার ক্ষমতা আমার ছিল না। আমি বুঝতে পারছি না, সে দেশে ফিরছে না কেন্। তার কাছ থেকে কিছু আশা ক'রো না। বিশাস ও দৃঢ়তার সহিত লেগে থাকো। সভ্যনিষ্ঠ, সাধু ও পবিত্র হও, আর নিজেদের ভেতর বিবাদ ক'রো না। ঈর্বাই স্মামাদের জাতির ধ্বংদের কারণ।

ডাক চলে যাচ্ছে—তাড়াডাড়ি চিঠিখানা শেব করতে হচ্ছে। ভোমাকে ও আমাদের সঁকল বন্ধুবান্ধবকে ভালবাসা জানাচ্ছি। ইতি

বিবেকান**ন্দ** 

#### ২৩৬

### ( স্বামী সারদানন্দকে লিখিত )

228 W. 39th St., নিউইয়র্ক#
২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় শরৎ,

তোমার পত্রপাঠে আমি অভ্যস্ত হৃ:খিতই হয়েছি। দেখছি, তুমি একেবারে নিকৎসাহ হয়ে পড়েছ। আমি তোমাদের সকলকে—তোমাদের ক্ষমতা ও অক্ষমতাকে জানি। তুমি কোন কাজে অপারগ হ'লে সে কাজের জগ্র তোমায় ডাকতুম না, তোমাকে শুর্ সংস্কৃতের প্রাথমিক বিষয়গুলি শেখাতে বলতুম এবং অভিধান প্রভৃতির সাহায়ে অহ্বাদ ও অধ্যাপনার কাজে স্টার্ডির সহায়তা করতে বলতুম। তোমাকে ঐ কাজের জন্ম গড়ে নিতৃম। বস্তুতঃ যে-কেহ ঐ কাজ চালাতে পারত—একাস্ত প্রয়োজন ছিল সংস্কৃতের শুরু একটু চলনসই জ্ঞানের। যাক, যা হয় সব ভালর জন্মই। এটা যদি ঠাকুরের কাজ হয়, তবে ঠিক জায়গার জন্ম ঠিক লোক যথাসময় এসে যাবে। তোমাদের কারও নিজেকে উত্যক্ত মনে করার প্রয়োজন নাই। হাইভিউ, কেভার্শ্যাম্, রিডিং, ইংলগু—এই ঠিকানায় স্টার্ভির নিকট টাকা পাঠিয়ে দিও।

'গা—'র বিষয়ে বক্তব্য এই : টাকা কে নিচ্ছে বা না নিচ্ছে, আমি তা গ্রাহ্ম করি না, কিন্তু বাল্যবিবাহ আমি অত্যন্ত ঘুণা করি। এজন্ত ভয়ানক ভূগেছি, আর এই মহাপাপে আমাদের জাতকে ভূগতে হচ্ছে। অতএব এরপ পৈশাচিক প্রথাকে যদি আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন করি, তবে নিজেই নিজের কাছে ঘুণ্য হবো। আমি তোমাকে এ বিষয়ে স্পষ্টই লিখেছিলাম; \* \* \* বাল্যবিবাহরপ এই আফ্রর্কি প্রথার উপর আমাকে ঘুণাশক্তি দৃঢ়ভাবে পদাঘাত করতে হবে, সেজন্ত তোমার কোন দোষ হবে না। তোমার ভর হর তো তুমি দূর হ'তে নিজেকে বিপদ থেকে বাঁচাও। আমার সঙ্গে তোমার কোন করার জন্ত অতিমাত্রায় আগ্রহায়িত নই। আমি ছৃঃখিত—অতি ছৃঃখিত বে, ছোট ছোট মেয়েদের বর ঘোগাঁড়ের ব্যাপারে আমি মোটেই নিজেকে জড়াতে পারব না; ভগবান আমার সহায় হউন! আমি এতে কোনদিন ছিলাম না এবং কোনদিন থাকবও না। 'ম—'বাবুর

কথা ভাবো দেখি! এর চেমে বেশী কাপুরুষ বা পশুপ্রকৃতির লোক কথন দেখেছ কি? মোদা কথা এই—আমার সাহায্যের জন্ত এরপ লোক চাই, যারা সাহসী, নিজাঁক ও বিপদে অপরাখ্য। আমি থোকাদের ও ভীরুদের চাই না। প্রত্যুত আমি একাই কাজ ক'রব। আমায় একটা ব্রন্ত উদ্ধাপন করতে হবে। আমি একাই তা সম্পর ক'রব। কে আসে বা কে যায়, তাতে আমি ক্রম্পে করি না। 'সা—' ইতিমধ্যেই সংসারে ভ্বেছে, আর তোমাতেও দেখছি তার ছোঁয়াচ লাগছে! সাবধান! এখনও সময় আছে। তোমায় এইটুকু মাত্র উপদেশ দেওয়া আমার কর্তব্য মনে করেছিলাম। অবশ্র এখন তোমরাই মন্ত লোক—আমার কথা তোমাদের কাছে মোটেই বিকাবে না। কিছু আমি আশা করি যে, এমন সময় আসবে যখন তোমরা আরও ম্পাই ক'রে দেখতে পাবে, জানতে পারবে এবং সম্প্রতি যেরপ ভাবছ তা থেকে অন্তর্মণ ভাববে।

আমি বোগেনের জন্ম অত্যস্ত হৃ:খিত। আমার মনে হয় না যে, কলকাতা তার পক্ষে অমুকুল। ঠাণ্ডা আবহাওয়াতে হন্ধমের অপূর্ব উপকার হয়।…

এবার আসি। আর তোমাদের বিরক্ত ক'রব না; তোমাদের সকলের সর্বপ্রকার কল্যাণ হোক! আমি অতি আনন্দিত যে, কথনও তোমাদের কাজে লেগেছি—অবশ্র তোমরাও যদি তাই মনে কর। অপ্ততঃ গুরুমহারাজ আমার উপর যে কর্তব্য অর্পণ করেছিলেন, তা সম্পন্ন করার জন্ম যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি—এই ভেবে আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করছি; ঐ কাজ স্থসম্পন্ন হোক আর নাই হোক, আমি চেষ্টা করেছি জেনেই খুলী আছি। স্থতরাং তোমাদের নিকট বিদায়! তোমাদের যথেষ্ট শক্তি আছে; আর আমার পক্ষে যতটা হওয়া সম্ভব, তোমরা তার চেয়েও উচু; স্থতরাং তোমরা নিজেদের পথে চল। 'সা—'কে বলবে যে, আমি তার উপর মোটেই রাগ করিনি—তবে আমি ছংখিত, খুব ছংখিত হয়েছি। এটা টাকার জন্ম নয়—টাকাতে আর কি যায় আসে! কিন্ধ সে একটা নীতি লজ্মন করেছে এবং আমার উপর ধাপ্পাবাজ্ঞি করেছে বলেই আমি ব্যথিত হয়েছি। তার কাছে বিদায় নিচ্ছি, আর তোমাদেরও সকলের কাছে। আমার জীবনের একটা পরিছেদ শেব হয়ে গেল। অপরেরা তাদের পালা অনুষায়ী আস্ক্ক—তারা আমায় প্রম্ভুত দেখতে পাবে। তুমি আমার জন্ম মোটেই বান্ত হয়ে না।

কোন দেশের কোন মাছবের ভোয়াকা রাখি না। স্বভরাং বিদায়। ঠাকুর ভোমাদিগকে চিরকাল আশীর্বাদ করুন! ইতি ভোমাদের বিবেকানন্দ

२७१

(মিদ ফার্মারকে লিখিড)

নিউইয়ৰ্ক\*

২৯শে ডিসেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় ভগিনি,

এই জগৎ—বেখানে কিছুই নট হয় না, যেখানে আমরা জীবনেই মৃত্যুর মধ্যে বাদ করি, দেখানে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে, জনাকীর্ণ নগরীর পথে বা আদিম যুগের নিবিড় নিভ্ত অরণ্যে, ষা-কিছু চিন্তা করা হয়েছে, তা-ই থেকে যায়। তারা ক্রমাগত রূপপরিগ্রহ করবার চেষ্টা করছে, এবং যতদিন না প্রকাশ পাচ্ছে, ততদিন অভিব্যক্ত হ্বার্ন জন্য চেষ্টা করবেই এবং তাদের যতই চাপবার চেষ্টা করা হোক না কেন, তারা কিছুতেই নট হবে না। কিছুরই বিনাশ নাই—বে-সকল চিন্তা অতীতে অনিষ্ট্রসাধন করেছিল, তারাও রূপপরিগ্রহের চেষ্টা করছে, তারাও পুনঃ পুনঃ প্রকাশের দারা শুদ্ধ হয়ে অবশেষে সম্পূর্ণ সং চিন্তায় রূপায়িত হ্বার চেষ্টা করছে।

হতরাং বর্তমান কালেও এমন কতকগুলি ভাবরাশি বিভ্যমান, যেগুলি আত্মপ্রকাশে সচেষ্ট। এই অভিনব ভাবরাশি আমাদের বলছে যে, আমাদের অন্তরে যে হৈতভাবের কল্পনা আছে, কোন বস্তু স্থরপতঃ ভাল বা মন্দ এবংবিধ যে কল্পনা আছে ও তাদের দাবানোর জন্ত যে ততোধিক উৎকট বুণা আশা রয়েছে—এ সমন্তকেই পরিহার করতে হবে। ,ঐ ভাবরাশি আমাদের শেখাছে, জগতে উন্নতির রহস্ত প্রবৃত্তির উচ্ছেদ নহে, পরস্ক উচ্চতর দিকে তার মোড় ফিরিয়ে দেওয়া। ঐ ভাবরাশি শেখাছে, এই জগৎ ভাল ও মন্দ দিয়ে প্রস্তুত নয়; প্রত্যুত এর উপাদান হছে ভাল, তার চেয়ে ভাল এবং তার চেয়ে আরও ভাল। সকলে গ্রহণ না করা পর্যন্ত ঐ ভাব শাস্ত হয় না। ঐ ভাব শিক্ষা দেয় যে, কোন অবস্থাতেই একেবারে হাল ছেড়ে দেবার দরকার নেই; স্তরাং যে-কোন মনোর্ত্তি, নীতি বা ধর্মকে ঐ ভাব বে-অবস্থায় পায়, সে-অবস্থাতেই সাদরে গ্রহণ করে, এবং সেগুলির উপর বিনুমাত্র দোবারোপ না,

ক'রে বলে, 'এ পর্যন্ত ভালই করেছ, এখন আরও ভাল করার সময় এসেছে।' প্রাচীন কালে চিস্তা করা হ'ত—মন্দকে বর্জন করতে হবে, এই নতুন শিক্ষাম্নারে বলা হয়, মন্দ রূপান্তরিত হবে—ভাল থেকে আরও ভাল করবার চেষ্টা করতে হবে। সর্বোপরি এই ভাব শিক্ষা দেয়, যদি পাবার আকাজ্জা থাকে, তবে দেখবে যে, স্বর্গরাজ্য আগে থেকেই বিভমান; মাহুষের যদি দেখবার সাধ থাকে, তবে সে দেখবে, সে পূর্ব থেকেই পূর্ণ।

বিগত গ্রীমঞ্চুতে গ্রীনএকারে যে সভাগুলি হয়েছিল, সেগুলি যে এড চমংকার হয়েছে, তার একমাত্র কারণ, তুমি পূর্বোক্ত ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত যন্ত্রমন্ত্রম হয়েছে, তার একমাত্র কারণ, তুমি পূর্বোক্ত ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত যন্ত্রম প্রতান আবাধে প্রবেশ করে, তার জ্বা নিজেকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রেথেছিলে, স্বর্গরাজ্য যে পূর্ব থেকেই বিভামান—নতুন চিন্তা-প্রণালীর এই সর্বোচ্চ শিক্ষারপ ভিত্তির উপর তুমি দণ্ডায়মান ছিলে।

তুমি এই ভাব জীবনে পরিণত ক'রে দৃষ্টাস্তম্বরূপ দেখাবার উপযুক্ত আধাররূপে প্রভুকর্তৃক মনোনীত ও আদিষ্ট হয়েছ, এবং যে ভোমাকে এই অম্ভুত কার্যে সহায়তা করবে, সে প্রভুরই সেবা করবে।

আমাদের শাল্পে আছে—'মন্তকানাঞ্চ যে ভক্তান্তে মে ভক্তমা মতাঃ।' অর্থাৎ যারা আমার ভক্তগণের ভক্ত, তারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত। তুমি প্রভ্র দেবিকা; স্বতরাং আমি ষেখানেই থাকি না কেন, ভগফংপ্রেরণায় তুমি যে মহোচ্চ ব্রতে দীক্ষিতা হয়েছ, তার উদ্যাপনে যে-কোন প্রকারে সহায়তা করতে পারি, শ্রীকৃষ্ণের অহুগামী আমি তৎসাধনে নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান ক'রব ও তা সাক্ষাৎ প্রভ্রই সেবা ব'লে মনে ক'রব। ইতি

তোমার চিরন্মেহাবদ্ধ প্রাতা

বিবেকানন্দ

২৩৮

(মি: স্টাডিকে লিখিত)

রি**জলী** ম্যানর\* ২৯শে ডিসেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় বন্ধু,

বক্তাশ নকলগুলি ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই আপনার কাছে গিয়ে পৌছেছে।
আশা করি সেগুলি কোন কাজে আসতে পারে।

আমার মনে হয়, প্রথমতঃ অনেক অফ্রিধা অতিক্রম করতে হবে; বিতীয়তঃ তারা নিজেদের কোন কাজেরই উপযুক্ত মনে করে না—এই হ'ল ও দেশের জাতীয় ব্যাধি; তৃতীয়তঃ তারা এখনই শীতের সম্মুখীন হ'তে সাহদ করছে না; তিব্বতের লোকটিকে ইংলণ্ডে কাজ করার মতো খুব শক্তদমর্থ বলে তারা মনে করে না। শীত্রই হোক আর বিলম্বেই হোক, কেউ না কেউ আদরে।

বিবেকানন্দ

পুন:—আমাদের বন্ধুদের আমার বড়দিনের অভিনন্দন জানাবেন
—মিদেস ও মি: জনসন, লেডী মারগেসন (Lady Margesson), মিদেস
ক্লাৰ্ক, মিদ হয়েদ (Miss Hawes), মিদ মূলার, মিদ খ্রীল (Miss Steel)
এবং বাকী সকলকে।
—বি

শিশুকে আমার হয়ে চুম্বন ও আশীর্বাদ দিবেন। মিদেদ স্টার্ডিকে আমার নমস্কার। আমরা কাজ করবই। 'ওয়া গুরুজী কি ফতে।' —বি

#### ২৩৯

## , (মঠে সকলকৈ লক্ষ্য করিয়া লিখিত)

3646

# প্রিয়বরেষ্,

সাণ্ডেল যে যে পুস্তক পাঠাইয়াছিল, তাহা পৌছিয়াছে—এ-কথা লিখিতে ভুল হয়। তাহাকে জ্ঞাত করিবে। তোমাদের জন্ম লিখি—

- ১। পক্ষপাতই সকল অনিষ্টের মূল কারণ জানিবে। অর্থাৎ যগুপি তুমি কাহারও প্রতি অধিক ক্ষেহ্ অক্তাপেকা দেখাও, তাহা হইলেই ভবিশ্বৎ বিবাদের মূল পত্তন হইবে।
- ২। কেহ তোমার নিকট অপর কোন ভাইয়ের নিন্দা করিতে আসিলে তাহা বিলকুল শুনিবে না—শুনাও মহাপাপ, ভবিয়াৎ বিবাদের স্কুলণাভ তাহাতে।
- ৩। অধিকন্ত সকলের দোষ সহ্ করিবে, লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিবে এবং সকলকে তুমি যদি নিঃস্বার্থভাবে ভালবাস, সকলেই ধীরে ধীরে পরস্পরকে

ভালবাসিবে। একের স্বার্থ অন্তের উপর নির্ভর করে, এ-কথা বিশেষরূপে বুঝিডে পারিলেই সকলে ঈর্বা একেবারে ত্যাগ করিবে; দশজনে মিলিয়া একটা কার্য করা—আমাদের জাভীয় চরিত্তের মধ্যেই নাই, এজগ্য ঐ ভাব আনিতে অনেক ষত্ব চেষ্টা ও বিলম্ব সহ্য করিতে হইবে। আমি ভোমাদের মধ্যে ভো বড় ছোট দেখিতে পাই না, কাজের বেলায় সকলেই মহাশক্তি প্রকাশ করিতে পারে, আমি দেখিতে পাইতেছি। শশী কেমন স্থান জাগিয়ে বদে থাকে; ভার দৃঢ়নিষ্ঠা একটা মহাভিত্তিস্বরূপ। কালী ও যোগেন টাউন-হল মিটিং কেমন উত্তমরূপে সিদ্ধ করিল —কত গুরুতর কার্য! নিরঞ্জন সিলোন (সিংহল) প্রভৃতি স্থানে অনেক কার্য করিয়াছে। সারদা কত দেশ পর্যটন করিয়া বড় বড় কার্যের বী**জ** বপন করিয়াছে। হরির বিচিত্র ত্যাগ, স্থিরবৃদ্ধি ও ডিভিক্ষা আমি যখনই মনে করি, তথনই নৃতন বল পাই। তুলদী, গুপ্ত, বাবুরাম, শরৎ প্রভৃতি সকলের মধ্যেই এক এক মহাশক্তি আছে। তিনি যে জহুরী ছিলেন, তাতে এখনও যদি সন্দেহ হয়, তা হ'লে তোমাতে আর উন্নাদে তফাত কি ? দেখ এদেশে শত শত নরনারী প্রভুকে সকল অবতারের শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজা করিতে আরম্ভ कविष्ठिष्ठ । धीरत धीरत-मश्कार्य धीरत धीरत श्रा धीरत धीरत वाकरमत ন্তর পুঁতিতে হয়; তারপর একদিন এক কণা অগ্নি—আর সমস্ত উচ্ছুসিত হয়ে ওঠে !

ভিনি কাণ্ডারী; ভয় কি? তোমরা অনন্তশক্তিমান্—সামান্ত ঈর্ধাবৃদ্ধি ও অহংপূর্ণবৃদ্ধি দমন করিতে ভোমাদের ক-দিন লাগে? যথনই ঐ বৃদ্ধি আসিবে, প্রভূব কাছে শরণ লও। শরীর মন তাঁর কাজে সঁপে দাও দেখি, হালাম মিটে যাবে একদম।

ষে বাড়ীতে তোমরা আপাততঃ আছ, তাহাতে স্থান পূর্ণ হইবে না, দেখিতে পাইতেছি। একটা প্রশন্ত বাটীর দরকার, অর্থাৎ সকলে গুঁতোগুঁতি ক'রে একঘরে শোবার আবশ্যক নাই। পারতপক্ষে একঘরে ছুই জনের অধিক থাকা উচিত নহে। একটা বড় হল, দেখানে পুঁথি-পাটা রাখিবে।

প্রত্যহ প্রাত:কালে ও সন্ধ্যাকালে কালী, হরি, তুলদী, শশী প্রভৃতি আদল-বদল ক'রে, যেন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শাল্পপাঠ করে, ও পরে সন্ধ্যাকালে আর একবার পাঠ ও ধ্যান-ধারণা একটু ও সন্ধীর্তনাদি হয়। একদিন যোগ, একদিন ভক্তি, একদিন জ্ঞান ইত্যাদি বিভাগ করিয়া লইলেই হইবে। এইমত একটা routine (পাঠের ক্রম) করিয়া লইলে বড়ই মন্ধলের বিষয়—সন্ধ্যা-কালের পাঠাদির সময় সাধারণ লোকেরা যাহাতে আসিতে পারে; এবং প্রতির রবিবার দশটা হইতে নাগাত রাত্র ক্রমান্বয়ে পাঠ-কীর্তনাদি হওয়া উচিত, সেটা public-এর (সাধারণের) জন্ম। এই প্রকার নিয়মাদি ক'রে কিছুদিন কট্ট ক'রে চালিয়ে দিলেই পরে আপনা হ'তে গড় গড় ক'রে চলে বাবে। উক্ত হলে যেন তামাক থাওয়া না হয়। তামাক থাবার একটা যেন আলাহিদা জান্নগা থাকে। এই ভাবটা তুমি যদি পরিশ্রম ক'রে ধীরে ধারে আনতে পারো, তা হ'লে ব্যলাম অনেক কাজ এগলো। কিমধিকমিতি

নরেন্দ্র

পু:—হরমোহন নাকি একটা কাগজ বার করবার যোগাড় করছিল, তার কি হ'ল? কালী, শরৎ, হরি, মাষ্টার, G. C. Ghose (গিরিশবার্) বোগাড় ক'রে একটা যদি পারো তো ভালই বটে।

—ন

**५8**0

( স্বামী ব্ৰহ্মানন্দকে লিখিত )

2626

## অভিনহদয়েয়ু,

এইমাত্র তোমার পত্রে সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। ভারতবর্ষে কার্য হোক না হোক, কার্য এদেশে। কাহারও এক্ষণে আসিবার দরকার নাই। আমি দেশে গিয়ে কয়েকজনকে তৈয়ার ক'রে তুলব, ভারপর পাশ্চাত্য দেশে কোন ভয় থাকিবে না। গুণনিধির কথাই লিখিয়াছিলাম। হরি সিং প্রভৃতি সকলকে বিশেষ প্রেম আশীর্বাদ দিবে। ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে থাকিবে না। কার সাধ্য থেতড়ির রাজাকে দাবায় । মা জগদমা তার শিয়রে। কালীরও চিঠি পেয়েছি—কাশীরে যদি centre (কেন্দ্র) করতে পারো ভো বড়ই ভাল হয়। যেথানে পারো একটা সেন্টার কর। এখন এদেশে আর বিলেতে আমার গোড়া বেঁধে গেছে; কাক্ষ সাধ্যি কি ভা টলায় । নিউইয়র্ক এবার ভোলপাড় ! আসছে গরমিতে লগুন ভোলপাড় ! বড় বড় হাতী দিগ্রজ ভেসে বাবে। প্র্টি-পাঁটার কি থবর রে দাদা । তোরা কোমর বেঁধে লেগে যা

দেখি, ছছকারে ছনিয়া ভোলপাড় ক'রে দেবো। এই ভো সবে সন্ধ্যা রে ভাই !

দেশে কি মাহ্ব আছে ? ও শ্বশানপুরী। বদি lower classদের education (নিয়শ্রেণীদের শিক্ষা) দিতে পারো, তা হ'লে উপায় হ'তে পারে। জ্ঞানবলের চেয়ে বল আর কি আছে—বিছ্যা শেখাতে পারো? বড়-মান্বেরা কোন্ কালে কোন্ দেশে কার কি উপকার করেছে ? সকল দেশেই বড় বড় কাজ গরীবেরা করে। টাকা আসতে কভক্ষণ ? মাহ্য কই ? দেশে কি মাহ্য আছে ? দেশের লোকগুলো বালক, ওদের সঙ্গে বালকের ছায় ব্যবহার করতে হবে। ওদের বৃদ্ধিশুদ্ধি দশ বছরের মেয়ে বে ক'রে ক'রে খরচ হয়ে গেছে।

কারুর সঙ্গে ঝগড়া না ক'রে মিলেমিশে চলে যাও—এ ত্নিয়া বড়ই ভয়ানক, কাউকেই বিখাদ নাই। ভয় নাই, মা আমার সহায়—এমন কাজ এবার হবে যে, ভোরা অবাক হয়ে যাবি।

ভয় কি ? কার ভয় ? ছাতি বজ্ঞ ক'রে লেগে যাও। কিমধিকমিতি বিবেকানন্দ

প্:—সারদা কি বাঙলা কাগজ বার করবে বলছে ? মেটার বিশেষ সাহায্য করবে, সে মতলবটা মন্দ নয়। কাফর উৎসাহ ভঙ্গ করতে নাই। Criticism (বিরুদ্ধ সমালোচনা) একেবারে ত্যাগ করবে। যতদূর ভাল বোধ হয়, সকলকে সাহায্য করবে; যেখানটা ভাল না বোধ হয়, ধীরে ব্ঝিয়ে দিবে। পরস্পারকে criticise (বিরুদ্ধভাবে সমালোচনা) করাই সকল সর্বনাশের মূল! দল ভাঙবার এটি মূলমন্ত্র। 'ও কি জানে ?' 'সে কি জানে ?' 'তুই আবার কি করবি ?'—আর ভার সঙ্গে ঐ একটু মূচকে হাসি, ঐগুলো হচ্ছে ঝগড়া-বিবাদের মূলস্ত্র।

#### 485

# ( স্বামী রামক্বফানন্দকে লিখিত ) ওঁ নমো ভগবতে রামক্বফায়

7646

কল্যাণবরেষ্,

ভোমার এক পত্র কাল পাই, ভাহাতে কতকমত সমাচার পাই। দবিশেষ কিছুই নাই, এই মাত্র। আমার শরীর একণে অনেক ভাল। এ বৎসরের প্রচণ্ড শীত প্রভুর রূপায় কিছুই লাগে না; কি দোর্দণ্ড শীত। তবে এদের বিত্যের জোরে সব দাবিয়ে রাখে। প্রভ্যেক বাটীর নীচের তলা মাটির ভেতর, তার মধ্যে বৃহৎ বয়লার—দেখান হ'তে গরম হাওয়া বা স্ত্রীম ঘরে ঘরে রাতদিন ছুটছে। তাইতে সব ঘর গরম, কিন্তু ইহার এক দোষ যে, ঘরের ভেতর গরমি কাল আর বাইরে জিরোর (শৃত্যের) নীচে ৩০।৪০ ডিগ্রি! এদেশের বড় মাহ্যবেরা অনেকেই শীতকালে ইউরোপৈ পালায়—ইউরোপ অপেকার্কত গরম দেশ।

ষাক, এক্ষণে তোমাকে গোটা-ছই উপদেশ দিই। এই চিঠি তোমার জন্ম লেখা হচ্ছে। তুমি এই উপদেশগুলি রোজ একবার ক'রে পড়বে এবং দেই রকম কাজ করবে। সারদার চিঠি পাইয়াছি—দে উত্তম কার্য করিতেছে —কিন্তু এক্ষণে organization (সত্মবদ্ধ হইয়া কার্য করা) চাই। তাহাকে আমার বিশেষ প্রেমালিক্ষন, আশীর্বাদ—তারকদাদা প্রভৃতি সকলকে দিবে। তোমাকে আমার এই ক-টি উপদেশ দিবার কারণ এই বে, তোমাতে organizing Power (সত্মগঠন ও পরিচালন-শক্তি) আছে—এ-কথা ঠাকুর আমায় বললেন, কিন্তু এখনও ফোটে নাই। শীন্ত্রই গ্রার আশীর্বাদে ফুটবে। তুমি যে কিছুতেই centre of gravity (ভারকেন্দ্র) ছাড়িতে চাও না, ইহাই তাহার নিদর্শন, তবে intensive and extensive (গভীর ও উদার) ছুই হওয়া চাই।

- ১। এ জগতে যে ত্রিবিধ ছঃখ আছে, দর্বশাল্পের সিদ্ধান্ত এই যে, তাহা নৈস্গিক (natural) নহে, অতএব অপনেয়।
- ২। বুদ্ধাবভাবে প্রভূ বলিতেছেন ষে, এই আধিভৌতিক হু:থের কারণ 'লাভি', অর্থাৎ জন্মগত বা গুণগত বা ধনগত সর্বপ্রকার জাতিই এই হু:থের

কারণ। আত্মাতে স্থী-পূং-বর্ণাশ্রমাদি ভাব নাই এবং বে-প্রকার পদ দারা পদ ধৌত হয় না, সে-প্রকার, ভেদবৃদ্ধি দারা অভেদ সাধন হওয়া সম্ভব নহে।

- ৩। ক্লফাবতারে বলিতেছেন যে, সর্বপ্রকার তৃংথের কারণ 'অবিছা'।
  নিক্ষাম কর্ম দারা চিত্তভদ্ধি হয়; কিন্তু 'কিং কর্ম কিমকর্মেতি' ইত্যাদি
  (কোন্টি কর্ম, কোন্টি অকর্ম—এই বিষয়ে জ্ঞানীরাও মোহিত হন )।
- ৪। যে কর্মের দারা এই আত্মভাবের বিকাশ হয়, তাহাই কর্ম। যদ্দারা অনাত্মভাবের বিকাশ, তাহাই অকর্ম।
  - ে। অতএব ব্যক্তিগত, দেশগত ও কালগত ক্মাকর্মের সাধন।
- ৬। যজ্ঞাদি প্রাচীন কালে উপযুক্ত ছিল, তথা জাত্যাদি কর্ম; আধুনিক সময়ের জন্ম তাহা নহে।
  - ৭। রামক্রফাবতারের জন্মদিন হইতেই সত্যযুগোৎপত্তি হইয়াছে।
- ৮। রামকৃষ্ণাবতারে জ্ঞানরপ আসি দারা নান্তিকতারপ স্লেচ্ছনিবছ ধ্বংস হইবে এবং ভক্তি ও প্রেমের দারা সমস্ত জগৎ একীভূত হইবে। অপিচ এ অবতারে রজোগুণ অর্থাৎ নাম্যশাদির আকাজ্জা একেবারেই নাই, অর্থাৎ যে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করে, সেই ধন্ত; তাঁহাকে মানে বা নাই মানে, ক্ষতি নাই।
- ১। প্রাচীন কালে বা আধুনিক কালে সাম্প্রদায়িকেরা ভূল করে নাই।
  They have done well, but they must do better (তাহারা
  ভালই করিয়াছে, তবে তাহাদিগকে আরও ভাল করিতে হইবে)।
  কল্যাণ—তর—তম।
- ১০। অতএব সকলকে—ধেখানে তাহার। আছে, সেধানেই গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ কাহারও ভাবে ব্যাঘাত না করিয়া উচ্চতর ভাবে লইয়া যাইতে হইবে। তথা সামাজিক অবস্থামধ্যে যাহা আছে, তাহা উত্তম, কিন্তু উৎকৃষ্ট-তর—তম করিতে হইবে।
- ১১। জগতের কল্যাণ স্থীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।
- ১২। সেইজ্ঞাই রামকৃষ্ণাবভারে 'স্ত্রীগুক্'-গ্রহণ, সেইজ্ঞাই নারীভাব-সাধন, সেইজ্ঞাই মাতৃভাব-প্রচার।

১৩। সেইজন্তই আমার স্থী-মঠ স্থাপনের জন্ম প্রথম উত্থোগ। উক্ত মঠ গার্গী, মৈত্রেয়ী এবং তদপেকা আরও উচ্চতরভাবাপয়া নারীকুলের আকরস্বরূপ হইবে।

১৪। চালাকি বারা কোনও মহৎ কার্হয় না। প্রেম, সভ্যাহ্রাগ ও মহাবীর্বের সহায়ভায় সকল কার্য সম্পন্ন হয়। তৎ কুরু পৌরুষম্ ( স্বভরাং পৌরুষ প্রকাশ কর )।

১৫। কাহারও সহিত বিবাদ-বিতর্কে আবশ্যক নাই। ডোমার ষাহা শিথাইবার আছে শিথাও—অন্তের থবরে আবশ্যক নাই। Give your message, leave others to their own thoughts (তোমার যাহা শিথাইবার আছে শিথাও, অপরে নিজ নিজ ভাব লইয়া থাকুক)। 'সত্যমেব জয়তে নানৃতং'—তদা কিং বিবাদেন ? (সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার জয় কখনও হয় না; তবে বিবাদের প্রয়োজন কি?)

এক্ষণে তোমাকে কিঞ্চিৎ বিষয়কার্য শিথাই। প্রথমতঃ যখন আমাকে বা অন্ত কাহাকেও পত্র লিখিবে, তখন পূর্বপত্র পাঠ করিয়া সকল প্রশ্নের উত্তর দিবে। বাজে খবর দিবে না। গম্ভীর ভাব রাখিতে হইবে। বাল্য-গাম্ভীর্যভাব মিশ্রিত করিবে। সকলের সহিত মিশিয়া চলিবে। অহংভাব দূর করিবে, সম্প্রদায়-বৃদ্ধিবিহীন হইবে, র্থা তর্ক মহাপাপ।

ম্যাক্ন্ম্লর তোমাদের এক পৃস্তক পাঠাইয়াছেন। তাঁহাকে বিনয়পূর্ণ উত্তর দিয়াছ কি না, এ-কথা লেখ নাই। আমি কাহাকে টাকা পাঠাইব, তাহা লেখ নাই। কেমন করিয়া পাঠাইব ?…প্রায় দেড় মানে একখানা পত্র আনে, একটা ভূল শোধরাইতে তিন মাস লাগে। এই কথা সদা মনে রাখিবে। সারদার পত্রে অবগত হইলাম N. Ghose (ঘোষ) আমাকে বীশুখুটাদির সহিত তুলনা করিয়াছেন। ও-সকল আমাদের দেশে ভাল বটে; কিন্তু এদেশে ছাপাইয়া পাঠাইলে আমার অবমানের সন্তাবনা। আমি কাহারও ভাবে ব্যাঘাত করি না, আমি কি মিশনরী ? যদি কালী ঐ-সকল কাগজ এতদেশে না পাঠাইয়া থাকে, তাহা হইলে পাঠাইতে নিষেধ ক্রিবে। কেবল Address (অভিনন্দন) পাঠাইলেই যথেষ্ট, proceedingsএ (কার্য বিরবীতে) কোন আবশ্রক নাই। একণে এতদেশের অনেক মাগুপণ্য নরনারী আমার প্রদা করেন। মিশনরী প্রভৃতিরা বছ চেটা করিয়া একণে

হার মানিয়া শান্তি অবলঘন করিয়াছে। সকল কার্বই নানা বিদ্নের মধ্যে সমাধান হয়। শান্তভাব অবলঘন করিলেই সভ্যের জয় হয়। হাড্সন (Hudson) নামক কে কি বকিয়াছে, তাহাকে আমার জবাব দিবার কোন আবশুক নাই। প্রথমতঃ অনাবশুক, দ্বিতীয়তঃ তাহা হইলে আমি হাড্সন প্রভৃতি ফেরুপুঞ্জের সমদেশবর্তী হইব। তুমি উয়াদ না কি? আমি এখান হইতে কে এক হাড্সনের সহিত লড়াই করিব? প্রভৃর রুপায় হাড্সন বাড্সনের গুরুর গুরুরা আমার কথা ভক্তিভাবে গ্রহণ করে। তুমি কি পাগল নাকি? খবরের কাগজ প্রভৃতি আর পাঠাইও না। ও-সকল দেশে চলুক, হানি নাই। ও-সকল কাগজে নামের প্রয়োজন ছিল, প্রভূর কার্বের জয়। যথন তাহা সমাহিত হইয়াছে, তখন আর আবশ্যক নাই। আমার প্রত্যেক পত্রাদি গোপন করিবে, ঝট করিয়া কাগজে ছাপাইবে না। নামবশের ঐ দায়—কিছু গোপন রাখা যায় না। আমার চিঠি পূর্বের ভাবের মতো হাটের মাঝে পড়িবে না। কথা কানে হাঁটে, মনে রাখিবে। মা-ঠাকুরানীর জয়্য পত্রপাঠ জায়গা অহুসন্ধান করিবে।

ঠাকুরের কাছে সকল কার্যের প্রারম্ভে প্রার্থনা করিবে। তিনি সৎ পদ্বা দেখাইবেন। একটা বড় জমি প্রথমে চাই; তার পর বাড়ী ঘর সব হবে। আমাদের মঠ ধীরে ধীরে হবে, ভাবনা নাই। যখন আমাকে চিঠি লিখবে, বিশেষ চিস্তা ক'রে আবশুক সমাচার বিস্তারিতভাবে দিবে—অনাবশুক অর্থাৎ ঝগড়াঝাঁটি আমার শুনিবার সময় নাই।

কালী প্রভৃতি সকলেই উত্তম কার্য করিতেছে। সকলকেই আমার প্রেমালিকন দিও। মান্দ্রাজীদের সহিত মিলে মিশে কাজ করিবে এবং মধ্যে মধ্যে একজন তথায় যাইও। নাময়শ কর্তৃত্বের বাসনা জন্মের মতো ত্যাগ করিবে। আমি যতদিন পৃথিবীতে আছি, তিনি আমার মধ্যে কার্য করিতেছেন—ইহাতে তোমাদের যতদিন বিশাস থাকিবে, ততদিন কোন অমঙ্গলের সম্ভাবমা নাই।

শাঁকচুনী যে ঠাকুরের পুঁথি পাঠাইয়াছে, তাহা পরম হৃন্দর। কিছ প্রথমে শক্তির বর্ণনা নাই, এই মহাদোষ। দ্বিতীয় edition ( সংস্করণ )-এ শুদ্ধ করিতে বলিথে। এই কথা মনে সদা রাখিবে ষে, আমরা এক্ষণে জগতের সমক্ষে দগুারমান। স্থামাদের প্রত্যেক কার্য, প্রত্যেক কথা লোকে দেখিতেছে, শুনিতেছে—এই ভাব মনে রাখিয়া সকল কার্য করিবে। যদি তুমি—কাহাকে টাকা পাঠাইব অর্থাৎ—কাহার নামে লিখিতে, তাহা হইলে আজই আমি টাকা পাঠাইতাম। টাকা পাইবামাত্রই জমি থরিদ করিবে। আপাততঃ আমার নামে থরিদ করিবে। পরে আমাদের মঠের জন্ত একটা জমি দেখিতে থাকো। কাছাকাছি হওয়া চাই, অর্থাৎ তুইটা জমি যাহাতে অতি নিকটে হয়, এমত চেষ্টা করিবে। কলিকাতা হইতে কিছু দ্বে হয়, চিস্তা নাই; যেখানে আমরা মঠ বসাইব, সেথাই ধুম মাচিবে।

মহিম চক্রবর্তীর কথায় আমি পরম আনন্দিত হইলাম—এণ্ডিস্ পর্বতে এক্ষণে গয়াক্ষেত্র বনিয়া গেল যে! সে কোথায়? তাহাকে, বিজয় গোস্বামীকে ও আমাদের বন্ধুবর্গকে আমার বিশেষ প্রান্থ-সন্তাষণ দিবে। পরকে মারিতে শেলে ঢাল থাড়া চাই, অতএব ইংরেজী ও সংস্কৃত বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিবে। কালীর ইংরেজী দিন দিন বেশ পরিষ্কার হইতেছে। সারদার ইংরেজীর অধোগতি হইতেছে; তাহাকে flowery style (ফেনানো ভাষা) পরিত্যাগ করিতে কহিবে। বিজাতীয় ভাষায় flowery style লেখা বড়ই হন্ধর। তাহাকে আমার লক্ষ 'দাবাস্'—ওহি মরদ্কা কাম। তারকদাদাকেও grammar (ব্যাকরণ)-টা একবার উলটে নিতে বলবে। তারকদাদার ইংরেজী ক্রমশঃ ত্রন্ত হয়ে আসছে। সকলেই well done, 'দাবাস্, বাহাত্রো'। আমন্ত অতি স্কর্মর হয়েছে। ঐ ভৌলে চল। দ্বর্ধা-সর্পিণী যদি না আসে তো কোন ভয় নাই, মা ভৈ:। 'মন্তক্তানাঞ্চ যে ভক্ততমা মতাং'। সকলে একটু গন্তীরভাব ধারণ করিবে।

আমি হিন্দুধর্মের উপর কোন পুস্তক একণে লিখিতেছি না। তবে আমার মনের ভাব লিপিবদ্ধ করিতেছি। Every religion is an expression, a language to express the same truth, and we must speak to each in his own language. — সারদা এ কথা ব্ঝিয়াছে বেশ। হিন্দুধর্ম পরে দেখা যাইবে। হিন্দুধর্ম বললে কি এদেশের লোক আসে? সহীর্ণ বৃদ্ধির নামে সকলে পালায়। আদল কথা, তাঁর ধর্ম; হিন্দুরা বলুক হিন্দুধর্ম —তহুৎ সর্বে (সেইরূপ সকলে)। তবে ধীরে ধীরে—শনৈঃ পহাঃ। নবাগস্কক

<sup>&</sup>gt; প্রত্যেক ধর্ম সত্যের এক একটি প্রকাশ. সেই একই সত্যকে প্রকাশ করিবার এক-একটি ভাবা, এবং আমাদিগকে প্রত্যেক নরনারীর সহিত তাহার নিজ ভাবার কথা কহিতে হইবে।

দীননাথকে আমার আশীর্বাদ দিও। লিখিবার সময় বড়ই অল্ল, সর্বদাই লেকচার, লেকচার। Purity—patience—perseverance (পবিত্রতা, ধৈর্য, অধ্যবসায়)! মহেন্দ্র মাষ্টার প্রভৃতি সকলকে আমার প্রেমালিকন দিও। মা-ঠাকুরানীকে আমার কোটি সাষ্টাক। গোলাপ-মা, যোগীন-মা প্রভৃতি সকলকে আমার নমস্কার। অনেকে যে তাঁর কথা এক্ষণে শুনছে, তাদের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য করিতে বলিবে; কিছু কিছু 'পেলা' না নিলে মঠ চলবে কি প্রকারে? এ-কথা সকলকে খুলে বলতে হবে বইকি!

বিদেশ হ'তে যদি কেউ কিছু আমার নামে পাঠায়, তাদের চিঠির জবাব দিবে। ওটা একটা সাধারণ ভদ্রতা। ভবনাথ, কালীকৃষ্ণবাব্ প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করবে। সাণ্ডেল অর্থাভাব লিথছেন, তথাহি তারকদাদা। বলি এতগুলো লোক তাঁকে মানে, আর একটা মঠ চলে না? তোমাদের কাকর কাকর মধ্যে একটা শুজোগুজি ভাব এখনও আছে; সেটা যেদিন একেবারে অপস্ত হবে, সেদিন হতেই সকলবিধ কল্যাণ হবে।

এদেশ হ'তে শীঘ্র দেশে যাওয়ায় কোন লাভ নাই। বলি, প্রথমতঃ এদেশে একটু বাজলে, দেশে মহাধ্বনি হয়; তারপর এদেশের লোকেরা মহাধনী ও ছাতিওয়ালা! দেশের লোকের পয়সাও নাই এবং ছাতি একেবারেই নাই।

ক্রমশঃ প্রকাশ। তিনি কি শুধু ভারতের ঠাকুর? ঐ সহীর্ণ ভাবের 
ঘারাই ভারতের অধঃপতন হয়েছে। তার বিনাশ না হ'লে কল্যাণ অসম্ভব।
আমার যদি টাকা থাকিত, তোমাদের প্রত্যেককেই পৃথিবী-পর্যটনে পাঠাতাম।
কোণ থেকে না বেরুলে কোন বড় ভাব হদয়ে আসে না। ক্রমে দেখা যাবে।
প্রভুর ইচ্ছা। সকল বড় কাজ ধীরে ধীরে হয়। তুটো জমির কথা ভূলবে না
এবং তোমাদের মধ্যে কে এ কার্যের ভার লইবে, তাহা লিখিহব; অপিচ
গিরিশ ঘোষ ও অতুলের সহিত পরামর্শ করিবে। জমি আমার নামে ধরিদ
করিবে, অর্থাৎ মোট কথা এই—'অর্থমনর্থম্'; যার হাতে থাকিলে কারুর মনে
কর্যা হবে না, তারই হাতে থাকা ভাল। সাত্তেলকে—লাটুকে গরম কাপড় (তার
মনের মতো) কিনে দিতে বলেছি, এবং গোপালদাদাকে টাকা পাঠাতে বলেছি
এবং ভূটকোকে টাকা দিতে বলেছি—তার ঋণ-পরিশোধের জন্ম।

দক্ষ ও হরিশের কথা কেউ লেখ নাই কেন? তাদের তোমরা খবর নাও কিনা? সাতেল তৃঃখ পাচ্ছে, তার কারণ তার মন এখনও গলাজলের মতন হয় নাই, নিজাম এখনও হয় নাই, ক্রমে হবে। যদি বাঁকটুকু একদম সিধে করে তো আর কোন তৃঃখ থাকিবে না। রাখালকে, হরিকে আমার বিশেষ আলিক্বন প্রণাম জানাইবে। তাদের বিশেষ যত্ন করিবে। তোমরা রাখালকে দিন-তৃই জবরদন্ত ব্রত করিয়ে দিয়েছ নাকি? কাজটা ভাল কর নাই। যাক্, চর্বি মারা যাবে। রাখাল ঠাকুরের ভালবাসার জিনিস—এ কথা ভূলো না।

কিছুতেই ভয় খেও না। ষতদিন তিনি আমার মাথায় হাত রাথছেন, ত্তিদিন কি কারুর দাবাবার জো আছে ? ভবেযু: কণ্ঠাগতা: প্রাণা: (প্রাণ কণ্ঠাগত হউক), তথাপি ভর পাবে না। সিংহ-বিক্রমের সহিত অণচ 'কুস্থমমিব' (ফুলের মতো) কোমলতার সহিত কার্য করিবে। এবারকার মহোৎদবে থুব ধুম মাতাইবে। খাওয়া দাওয়া অতি সাধারণ—মহাপ্রদাদ, সরাভোগ, দাঁডাপ্রসাদ ইতি। পরমহংসদেবের জীবন-চরিত-পাঠ। বেদ বেদান্ত পুॅथि একতা क'रत जाति कत्रत्व, এবং किकिए किकिए পেলা जानाय করিবে। পুরানো ভৌলে নিমন্ত্রণ ত্যাগ করিবে। 'আমন্ত্রয়ে ভবন্তং সাশীর্বাদং ভগৰতো বামকৃষ্ণ্য বহুমানপুর:দরঞ্' ইত্যাকার একটা লাইন লিখে তারপর লিখবে যে, ঠাকুরের জন্মভিথি-মহোৎদব এবং মঠ চালাইবার খরচের জন্ম আপনার সহায়তা প্রয়োজন। যদি আপনার অভিমত হয় তো অমৃক স্থানে অমুকের নিকট টাকা পাঠাইবেন—ইত্যাদি। যদি মনে কর যে, আমার নামে সই করলে লোকে টাকা দেবে তো সই ক'রে দিও অর্থাৎ ছাপিয়ে দিও। যদি না হয়, তো ষেমন ordinarily ( সাধারণতঃ ) 'রামক্বফদেবকাঃ সন্ন্যাসিনঃ' অথবা ঐ প্রকার কোন রকম। আর এক পাতা ইংরেন্সীতে লিখিবে। ( প্রভু ) রামক্বফ্র' শব্দের কোন অর্থ নাই ; উক্ত নাম ত্যাগ করিবে, ইংরেজী অক্ষরে 'ভগবান' লিখবে। তারপর এক আধ লাইন ইংরেজী লিখিয়া দিবে।

The Anniversary of Bhagaban Sri Ramakrishna Sir,

We have great pleasure in inviting you to join us in celebrating the —th anniversary of Bhagaban Ramakrishna

Paramahamsa. For the celebration of this great occasion and for the maintenance of the Alambazar Math, funds are absolutely necessary. If you think that the cause is worthy of your sympathy, we shall be very grateful to receive your contribution to the great work.

(Place)
(Date)

Yours obediently (Name)

যদি যথেষ্ট অর্থসংগ্রহ হয়, কিয়দংশ খরচ ক'রে বাকি একটা ফাগু ক'রে রাখবে এবং ভোমাদের খরচ তা হ'তে চালাবে।

ভোগের নাম ক'রে সকলকে পিত্তি পড়িয়ে বাসি কড়কড়ে ভাত থাওয়াবে না। ত্টো ফিলটার তৈয়ার করবে। সেই জলে রাল্লা ও থাওয়া তুইই। ফিলটার করবার পূর্বে জল ফুটিয়ে নেবে, তা হ'লে ম্যালেরিয়ার বাপ পলায়ন। সকলের স্বাস্থ্যের উপর প্রথম দৃষ্টি রাখিবে। মাটিতে শোওয়া ত্যাগ করিবে, পারো যদি—অর্থাৎ যদি পয়সা জোটে তো বড়ই ভাল। ময়লা কাপড় ব্যারামের প্রধান কারণ। ঐ সকল টাকার কাজ। সারদা তার বল্লুদের পত্র লিখুক, ঐ প্রকার সকলে চেটা কর। আমি এখানে চেটা করছি বইকি! কিছু থালি আমার উপর কোন কাজে নির্ভর করিবে না। ভোগের বিষয় তোমাকে লিখি—কেবলমাত্র কিঞ্চিৎ পায়সাল্ল চড়াইবে; তিনি তাহাই ভালবাসিতেন। ঠাকুরঘর জনেকের সহায়তা করে বটে, কিছু রাজসিক তামসিক খাওয়া-দাওয়ায় কোন কাজ নাই। আঙুল-বাঁকানো এবং ঘণ্টার বিকট আওয়াজ কিঞ্চিৎ কমি ক'রে কিঞ্চিৎ গীতা-উপনিষদাদি পাঠ করিবে। অর্থাৎ Materialism (জড়োপাসনা) ষত কম হয় এবং Spirituality

## ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎদব

#### ১ মহাশয়.

আমরা আপনাকে ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের —তম জন্মোৎসবে আমাদের সহিত বোগদানের জম্ম সানন্দে আমন্ত্রণ করিতেছি। এই পুণ্য দিনের অনুষ্ঠানের জম্ম এবং আলমবাজারের মঠ পরিচালনার জম্ম অর্থের একাস্ত আবশুক। আপনি যদি মনে করেন যে, এই উদ্দেশুটি আপনার সহামুশ্রুতির বোগ্যা, তবে এই মহৎ কার্যে আপনার সাহায্য পাইলে আমরা বিশেষ কৃতার্থ হইব।

( স্থান )

১ভবদীর বিনরাবনত

( ভারিখ )

( নাম )

( আধ্যাত্মিকতা ) ষতই বাড়ে, এই কথা আর কি। সাণ্ডেল লিখছেন যে, হাজার হাজার লোক খালি ঘণ্টা নাড়া দেখতে আসে। যদি এ কথা সতা হয় তো ও-প্রকার লোক না আসাই ভাল। ওরা মেঠাই খেতে আসে: এদিকে মঠের লোক না থেতে পেয়ে মারা যায়, তথন হাজার হাজার লোক কোপায়? আর আমরা কি সর্বত্যাগ ক'রে সাণ্ডেলের জক্ত ঘণ্ট। বাজাতে এসেছি ? সাণ্ডেল কাঁসারীপাড়ায় বাস করুক গে, যদি ঘণ্টানাড়া তার এতই ভাল লাগে। অর্থাৎ তিনি তাঁর ছেলেদের মুখে খাচ্ছেন—তোমার ঘণ্টানাড়ার মধ্যে নয়। তাদের একচুল কষ্ট দিয়ে তোমার ঘণ্টানাড়া সমস্তই বিফল হয়, অপিচ অমঙ্গল হয় তোমার নিজের। এ কথাটা রোজ একবার মনে রেখো। তিনি তোমার একলার জন্ম বা সাণ্ডেলের জন্ম এসেছিলেন, কি জগতের জন্ম ? যদি জগতের জন্ম, তা হ'লে জগৎস্থন্ধ লোক ষাতে তাঁকে বুঝতে পারে, এই ভাবে তাঁকে present করতে (লোকের কাছে ধরতে) হবে। সেইজন্ম স্থরেশ দত্তের পুঁথিতে যে আবোল-ভাবোলগুরো আছে, দেগুলো দূর ক'রে দিভে হবে—বুঝতে পেরেছ কি ? ওগুলো '—'বাবুর বুদ্ধিতে বোধ হয় স্থরেশ দত্ত লিখেছে—হরিবোল হরি! যাক্, তার উদ্দেশ্ত ভাল, কেবল দেই ছোট বৃদ্ধি। দক্ষিণেশবের ভট্চাষ্যির জীবনচরিত—মাষ্টার মহাশয় জানে, হ্রেশ বাব্ লেখে, 'বামকৃষ্ণ প্রমহংদ' তাবা এখনও দেখতে পায় নাই। ছনিয়া তাদের দক্ষিণেশরের কুটুরি। হে প্রভু, হে প্রভু! তবে You must not identify yourself with any life of Him written by anybody, nor give your sanction to any. ' ষতক্ষণ আমাদের নামের সঙ্গে না যায়, ততক্ষণ কোন ভন্ন নাই। এ সকল কথা তোমরা কাউকে ব'লো না—অর্থাৎ স্থরেশ দত্তের উদ্দেশ্য ভাল, বইও বেশ লিখেছে—চলুক, কিছু কাঞ্চ হবে। তবে তারা তাঁকে কি ঘোড়ার ডিম বুঝেছে? সাণ্ডেল আমাকে তিন পাতা লেকচার দিয়েছে যে, মা-ঠাকুরানীকে ভক্তি করতে হবে এবং তিনি আমায় কত দয়া করেন। সাত্তেলের এই মহা আবিক্রিয়ার জন্য ধন্যবাদ! তাঁর [ বিষয়ে ] একটা কিছু লিখবো মনে করি; কিন্তু ভয়ে পেছিয়ে ঘাই। যাক্, তাঁর ইচ্ছা হয় তো

<sup>&</sup>gt; তাঁর জীবন্চরিত বে-কেউ লিখনে, তার সঙ্গে তোমরা নিজেদের জড়িত ক'রো না, বা তা অমুমোদন ক'রো না।

কালে কালে হবে। মহেন্দ্র বাব্ মঠ এক প্রকার চালাচ্ছেন; তাঁকে শত শত ধল্যবাদ; তিনি অতি মহং। সাণ্ডেলকে বলবে, যদি প্রভূর ইচ্ছা হয়, তার সাড়ে পাঁচ সিকের চাকরি আর তিন কড়ার বৃদ্ধি শীঘ্রই ঘূচবে। তবে তার কর্ম বাজার-হাট ইত্যাদি করা; সেই কর্ম মন দিয়ে করলে— অর্থাৎ তাঁর ছেলেপুলের সেবা করলেই তার পরম কল্যাণ হবে। লেকচার-ফেকচার সে এ জন্মের মতো সিকেয় তুলে রাখুক, আসছে বারে দেখা যাবে। তাকে নিজের বৃদ্ধি খরচ করতে বারণ ক'রো। যেমনটি বলি দাগা বৃলিয়ে যাক্, নইলে উলটো উৎপত্তি ক'রে বসবে। 'হাঁ জী হাঁ জী করতে রহিও বৈঠি আপনা ঠান্'।

যোগেন কেমন আছে? ছটকো কি চাকরি করতে যাচ্ছে—কি করছে? ছটকোকে একট্ লেখাপড়া শেখাবে—এখনও বয়স আছে। সব খবর খুলে লিখতে হয়—এ-কথা খুব মনে রেখো। গুপ্ত পড়ছে শুনছে কেমন? তুলসী, লেটোকে যুম্ভে দিও, যা খেতে চায় দিও, তাড়া দিও না বিলকুল। বাবুরাম কি করছে; হরি, রাখাল কেমন আছে ইত্যাদি বিলকুল লিখবে। সকল কথা খোলসা ক'রে শুনবে—আবোল-তাবোল কে কি বললে হরমোহনী ডৌলে লেখবার দরকার নাই। হরমোহনের সাংসারিক অবস্থা কেমন? তারকদাদা খুব কাজ করছে; বাং! বাং! সাবাস্! ঐ-রকম চাই। এক-একটা নক্ষত্রের মতো ছুটে পড় দিকি! গলা কি করছে? রাজপুতানায় কতকগুলো জমিদার তাকে মানে; তাদের কাছ খেকে ভিক্ষে ক'রে মঠের জন্ম টাকা পাঠাতে বলো…।

শাঁকচুনীর বই এইমাত্র পড়লাম। তাকে আমার লক্ষ-লক্ষাধিক প্রেমালিকন দিবে। তার কঠে তিনি আবির্ভাব হচ্ছেন। ধন্ত শাঁকচুনী! শাঁকচুনী ঐ পুঁথি সকলকে শোনাক। মহোৎসবে শাঁকচুনীর পুঁথি সকলের সামনে যেন পড়ে। পুঁথি অতি বড় যদি হয় তো চুর্যক চুম্বক ক'রে যেন পড়ে। শাঁকচুনী একটাও আবোল-তাবোল তো লিখে নাই। আমি তার পুঁথি পড়ে যে কি আনন্দ পেয়েছি, তা আর কি ব'লব! শাঁকচুনীর পুঁথি যাতে খ্ব বিক্রি হয়, সকলে পড়ে (মিলে) চেষ্টা করবে। তার পর শাঁকচুনীকে গাঁয়ে গাঁয়ে প্রচার করতে যেতে বলো। বাহবা, সাবাস্, শাঁকচুনী! সে তাঁর কাজ করছে। গাঁয়ে গাঁয়ে যাক, লোককে তাঁর কথা শোনাক—এর চেয়ে ভার আর কি ভাগ্য হবে ?…শনী, শাঁকচুনীর পুঁথি and শাঁকচুনী himself

(নিজে) must electrify the masses (জনসাধারণে শক্তিসকার করবে)। আরে মোর শাঁকচুনী, ভোকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করছি ভাই। প্রভূ ভোর কঠে বস্থন, ঘারে ঘারে তাঁর নাম শুনাও। সন্ন্যাসী হ্বার আবশুক কিছুই নাই। শশী, mass (জনসাধারণ)-এর মধ্যে সন্ন্যাসী হওরা উচিত নয়। শাঁকচুনী is the future apostle for the masses of Bengal (বাঙলার জনসাধারণের নিকট ভাবী বার্তাবহ)। শাঁকচুনীকে খ্ব যত্ন করবে! তার বিশাস ভক্তির ফল ফলেছে। শাঁকচুনীকে এই ক-টা কথা লিখতে বলো—তার তৃতীয় খণ্ডে, প্রচার খণ্ডে:

'বেদবেদান্ত, আব আর সব অবতার যা কিছু ক'রে গেছেন, তিনি একলা নিজের জীবনে তা ক'রে দেখিযে গেছেন। তাঁর জীবন না ব্যালে বেদবেদান্ত অবতার প্রভৃতি বোঝা যায় না। কেন না, He was the explanation (তিনি ব্যাখ্যান্থকপ ছিলেন)। তিনি যেদিন থেকে জন্মছেন, সেদিন থেকে সত্যয়গ এসেছে। এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল, আচণ্ডাল প্রেম পাবে। মেয়ে-পুরুষ-ভেদ, ধনী-নির্ধনের ভেদ, পণ্ডিত-বিদ্বান-ভেদ, ত্রাহ্মণ-চণ্ডাল-ভেদ সব তিনি দ্ব ক'রে দিয়ে গেলেন। আর তিনি বিবাদভন্ধন—হিন্দু-মুসলমান-ভেদ, ক্রিশ্চান-হিন্দু ইত্যাদি সব চলে গেল। ঐ যে ভেদাভেদে লডাই ছিল, তা অক্ত যুগের; এ সত্যযুগে তাঁর প্রেমের ব্যায় সব একাকার।'

এই ভাবগুলো তার ভাষায় বিস্তার ক'রে লিখতে বলবে। যে তাঁর পূজা করবে, সে অতি নীচ হলেও মৃহুর্তমধ্যে অতি মহান্ হবে—মেয়ে বা পুরুষ। আর এবারে মাতৃভাব—তিনি মেয়ে সেজে থাকতেন, তিনি বেন আমাদের মা—তেমনি সকল মেয়েকে মার ছায়া ব'লে দেখতে হবে। ভারতে তুই মহা-পাপ—মেয়েদের পায়ে দলানো, আর 'জাতি জাতি' ক'রে গরীবগুলোকে পিষে ফেলা। He was the Saviour of women, Saviour of the masses, Saviour of all high and low.' আর শাকচুয়ী ঘরে ঘরে তাঁর পূজা করাক। বাহ্মণ, চগুল, মেয়ে বা পুরুষ—তাঁর প্জোয় সকলের অধিকার। যে ঘটস্থানা বা প্রতিমা ক'রে তাঁর পূজা করবে—মন্ত্র হোক বানা হোক—

ゝ ভিনি নারীজাতির উদ্ধারকর্তা, জনসাধারণের উদ্ধারকর্তা, উচ্চ-নীচ সকলের উদ্ধারকর্তা।

বেমন ক'রে বে-ভাষায় যার হাত দিয়ে হোক—খালি ভক্তি ক'রে বে পৃঞা করবে, সেই ধন্ম হয়ে যাবে।—এই ডোলে লিখতে বলো। কুছ পরোয়া নাই; প্রভু তার সহায় হবেন। কিমধিকমিতি

পু:—মোক্ষম্লরকে—তিনি ভারতের পরম সহায়—এইভাবে পত্ত লিখিবে।
বোধ হয় লিখিয়াছ।…সে বই আমি অনেকদিন দেখেছি, তাতে আমার ভাবের
আভাসও আছে।

ষে অভিধানের বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দিয়েছিলে, তা ছ-চার জন বন্ধুকে পাঠিয়েছি—কি ফল হবে, তা জানি না। তুমি একথানা নারদ-আর শাণ্ডিল্যস্থ্র এবং একথানা 'যোগবাশিষ্ঠ'—ষা কলকেতায় ভর্জমা হয়েছে—তা পাঠিয়ে দিতে সাণ্ডেলকে বলবে। 'যোগবাশিষ্ঠ'র ইংরেজী ভর্জমা, বাংলা নয়। ইতি

শাকচুন্নী যেন আমার opinio. (মত) in his book (তার প্র্থিতে)
না ছাপে। তাকে মুখে তুমি বলবে,—অথবা পড়ে শুনাবে। যাকে তাকে
আমার correspondence (চিঠিপত্র) পড়তে দিবে না। এ-সমস্ত private
(ব্যক্তিগত)। কথা কানে হাঁটে। ইতি

নরেন্দ্র

**২**8২

আমেরিকা\* ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিকা,

আমাদের কোন সভ্য নেই—আমরা কোন সভ্য গড়তেও চাই না। স্ত্রী বা পুরুষ যে-কেহ যা কিছু শিক্ষা দিতে, যা কিছু প্রচার করতে চায়, সে-বিষয়ে তার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।

ষদি তোমার ভিতরে শক্তি থাকে, তবে তুমি কখনই অপর পাঁচজনকৈ আকর্ষণ করতে অসমর্থ হবে না। আমরা কখনই থিওদফিন্টদের কার্যপ্রণালী অহুসরণ করতে পারি না—তার সোজা কারণ এই যে, তারা একটি সজ্ববদ্ধ সম্প্রদার, আর আমরা তা নই।

আমার মৃদমন্ত হচ্ছে—ব্যক্তিত্বের বিকাশ। এক-একটি ব্যক্তিকে শিকাদিরে গড়ে তোলা ছাড়া আমার অন্ত কোন উচ্চাকাজ্জা নেই। আমি অভি অরই জানি—দেই অরম্বর যা জানি, তার কিছু চেপে না রেথেই শিকাদিরে যাই। যে বিষয়টা জানি না, স্পষ্টই স্বীকার করি যে, সেটা আমার জানা নেই। আর থিওসফিন্ট, প্রীষ্টান, মৃদলমান বা জগতের অপর যার কাছ থেকেই হোক, লোক কিছু সাহায্য পাচ্ছে জানসে আমার এত আনন্দ হয়, তাকি ব'লব। আমি তো সর্যাসী—হতরাং এ জগতে আমি কারও গুরু বাপ্রভ্ নই, আমি নিজেকে সকলের দাস মনে করি। অধি লোকে আমায় ভালবাসে বাহ্নক, তাদের খুশি; ঘুণা করে কর্কক—তাদের খুশি।

প্রত্যেককেই নিজের উদ্ধারদাধন নিজেকে করতে হবে—প্রত্যেককেই
নিজের কাজ নিজেকে করতে হবে। আমি কোন দাহায্য খুঁজি না, পেলে
তা ত্যাগও করি না; আর জগতে কোন দাহায্য দাবি করবার অধিকারও
আমার নেই। কেউ যে আমায় দাহায্য করেছে বা করবে, আমার প্রতি
দে তার দয়া, তাতে আমার দাবিদাওয়া কিছু নেই; এ জন্য আমি চিরকৃতক্ত।

ষথন সন্নাসী হই, তথন ব্ৰেহ্ৰেই এ পথ বেছে নিয়েছিলাম;
ব্ৰেছিলাম, অনাহারে মরতে হবে। তাতে কি হয়েছে? আমি তো
ভিথারী; আমার বৃদ্ধা দব গরিব; গরিবদের আমি ভালবাদি; দারিদ্রাকে
দাদরে বরণ করি। কথন কথন যে আমায় উপবাদ ক'রে কাটাতে
হয়, তাতে আমি খুলী। আমি কারও দাহায্য চাই না—তার প্রয়োজন কি?
দত্য নিজের প্রচার নিজেই করবে, আমার দাহায্যের অভাবে নই হয়ে
যাবে না। 'হ্রথহ্থে দমে কৃতা লাভালাভে) জয়াজয়ৌ। ততো মুদ্ধায়
মুদ্ধায়'—হ্রথ-ত্থে, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয়, দব দমান মনে ক'রে মুদ্ধে প্রব্রত
হও (গীতা)।

এইরূপ অনস্ত ভালবাদা, দর্বাবন্ধায় এইরূপ অবিচলিত দাম্যভাব থাকলে এবং ঈর্ধা দ্বেষ থেকে দম্পূর্ণ মুক্ত হ'লে তবে কাজ হবে। তাতেই কেবল কাজ হবে, আর কিছুতেই নয়। ইতি

ভোখাদের বিবেকানন্দ

#### 289

## ( স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে লিখিত )

জাহুতারি, ১৮৯৬

প্রিয় সারদা,

···ভোর কাগজের idea ( সমন্ন ) অতি উত্তম বটে এবং উঠে পড়ে লেগে ষা, পরোয়া নেই। ৫০০ টাকা পত্রপাঠ পাঠিয়ে দেবো, ভাবনা নাই টাকার জন্য। আপাতত এই চিঠি দেখিয়ে কারুর কাছে ধার ক'রে নে। এই চিঠির জবাব-চিঠির উত্তরে আমি ৫০০ ্টাকা পাঠিয়ে দেবো। ৫০০ ্টাকায় কিছু আদে যায় কি ? খ্রীষ্টিয়ান, মুদলমান ধর্ম প্রচারের ঢের লোক আছে, তুই আপনার দেশী ধর্মের প্রচার এখন ক'রে ওঠ দিকি। তবে কোনও আরবীজ্ঞানা মুদলমান-ভায়া ধ'রে যদি পুরানো আরবী গ্রন্থের তর্জমা করাতে পারো, ভাল হয়। ফার্দী ভাষায় অনেক Indian History (ভারতীয় ইতিহাস) আছে। যদি সেগুলে। ক্রমে ক্রমে তর্জমা করাতে পারো, একটা বেশ regular item (নিয়মিত বিষয়) হবে। দেখক অনেক চাই। তার পর গ্রাহক যোগাড়ই মুশকিল। উপায়—তোরা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াস, বাঙলা ভাষা যেপানে ষেধানে আছে, লোক ধ'রে কাগছ গতিয়ে দিবি। …চালাও কাগজ, কুহু পরোয়া নাই। শশী, শরৎ, কালী প্রভৃতি সকলে পড়ে (মিলে) লিখতে আরম্ভ কর। ঘরে বসে ভাত খেলে কি হয়? তুই খুব বাহাত্ত্বি করেছিন। বাহবা, সাবান! গুঁজগুঁজেগুলো পেছু পড়ে থাকবে হাঁ ক'বে, আর তুই লক্ষ দিয়ে সকলের মাথায় উঠে যাবি। ওরা নিজেদের উদ্ধার করছে—না হবে ওদের উদ্ধার, না হবে আর কারুর। মোচ্ছব ( মহোৎদব ) এমনি মাচাবি ষে, তুনিয়াময় তার আওয়াজ যায়। অনেকে আছেন, যারা কেবল খুঁত কাড়তে পারেন; কিন্তু কাজের বেলা তো 'থোঁজ খবর নহি পাওয়ে।' লেগে যা, যত পারিদ। পরে জামি ইণ্ডিয়ায় (ভারতে) এদে তোলপাড় ক'রে তুলব। ভয় কি? 'নাই নাই বললে সাপের বিষ উড়ে যায়।'—নাই নাই ব'লে যে নাই হয়ে যেতে হবে !…

গলাধ্য খ্ব বাহাছ্রি করছে। সাবাস! কালী তার সঙ্গে কাজে লোগেছে। খ্ব সাবাস! একজন মাজ্রাজে যা, একজন বন্ধে যা। তোলপাড় কর্—তোলপাড় কর্ ছনিয়া। কি ব'লব আপসোস—যদি আমার মতো ছটা তিনটা তোদের মধ্যে থাকত—ধরা কাঁপিয়ে দিয়ে চলে থেতুম। কি করি, থীরে ধীরে যেতে হচ্ছে। তোলপাড় কর্—তোলপাড় কর্। একটাকে চীন দেশে পাঠিয়ে দে, একটাকে জাপান দেশে পাঠা। এ গৃহস্বদের কাজ নয়।
…সন্মিদীর দলকে হুকার দিতে হবে: 'হ—ব্, হ—ব্, শ—স্তো!' ইতি—
বিবেকানন্দ

**২8**8

(মিদ মেরী হেলকে লিখিত)

নিউইয়ৰ্ক\*

৬ই জামুআরি, ১৮৯৬

প্রিয় ভগিনি,

নববর্ষে তোমার প্রীতিসম্ভাষণের জন্ম বহু ধন্মবাদ। বিশিষ্ট ভন্তমহোদয়টির ওখানে ছয় সপ্তাহ তোমার বেশ আনন্দে কেটেছে জেনে স্থাই লাম, য়িণ্ড তারা কেবল গল্ফ্ই থেলত। ইংলণ্ডে দেখলাম—আমি য়থার্থ শিক্ষার্থীদের ছারা পরিবেষ্টিত। ইংরেজরা আন্তরিক অভ্যর্থনা করেছে; এই ইংরেজ জাত সম্বন্ধে আমার ধারণাও অনেকথানি বদলেছে। প্রথমেই দেখলাম লাও্ (Lund) প্রভৃতি যারা আমার সঙ্গে বিরোধের জন্ম ইংলণ্ড থেকে এখানে এসেছিল, ওখানে তাদের কোন পাত্তাই নেই। ইংরেজরা তাদের অন্তিম্ব পর্যন্ত উপেকা করে। যারা ইংলিশ চার্চের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাদের ভন্ত বলে মনে করা হয় না। ঐ চার্চভুক্ত কয়েকজন য়থার্থ প্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠা ও পদমর্যাদায় অগ্রণীদের কেউ কেউ আমার অক্তরিম নয় হয়েছেন। আমার ইংলণ্ডের অভিজ্ঞতা আমেরিকার তুলনায় একেবারে অন্ত রকমের।

এখানে প্রেসবিটেরিয়ন প্রভৃতি গোঁড়াদের সঙ্গে হোটেলগুলিতে আমার অভিজ্ঞতার কথা ভনে ইংরেজরা তো হেসেই অস্থির। উভয় দেশের মধ্যে শিক্ষা দীক্ষা ও আচার-ব্যবহারে প্রভেদ লক্ষ্য করতে দেরি হ'ল না। ব্রবাম কেন আমেরিকার মেয়েরা দলে দলে ইউরোপীয় বিবাহ করতে যায়। সকলের কাছে সদয় ব্যবহার পেয়েছি। জ্ঞী-পুরুষ-নির্বিশেষে অনেক উদারস্কদয় বন্ধু এখন সেখানে বসস্ককালে আমার ফিরে যাওয়ার প্রতীক্ষায় আছে।

সেধানকার কাজ সম্বন্ধে বলি, বেদান্তের ভাব ইংরেজ সমাজের উচ্চ স্তরে প্রবেশ করেছে। বহু শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, যাঁদের মধ্যে ধর্মযাজকের সংখ্যাও কম নয়, আমাকে বলেন যে, এ যেন গ্রীদ কর্তৃক রোম-বিজয়ের পুনরভিনয় হচ্ছে ইংলণ্ডে।

ভারতে বাদ করেছে এমন ইংরেজদের মধ্যে ছটি শ্রেণী: এক শ্রেণীর চোধে ভারতীয় যা কিছু দবই হেয়; এরা কিছু অশিক্ষিত। অপর শ্রেণীর নিকট ভারত পুণ্যভূমি, ভারতের বায়ু পর্যন্ত পরিত্র; এদের হিন্দুয়ানি হিন্দুদেরও হার মানায়, এরা ঘোর নিরামিষাশী, এমন কি এখানে জাতিভেদ-প্রবর্তনেও উন্থত। ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকই জাতিভেদের দাকণ পক্ষপাতী। সাধারণ বক্তৃতা ছাড়া দপ্তাহে আরও আটটি ক'রে ক্লাস নিতাম; এত লোকসমাগম হ'ত যে, অনেকে—এমন কি অভিজ্ঞাত মহিলাগণও নিঃদকোচে মেজের উপরই বদতেন। ইংলণ্ডে দৃঢ়সঙ্কল্প নরনারী দেখতে পেলাম, তারা দায়িত্ব নিয়ে তাদের জাতি-স্থাভ উন্থম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ চালাতে থাকবে। এ বংসর নিউইয়র্কে আমার কাজ চমৎকার চলেছে। মিষ্টার লেগেট নিউইয়র্কের একজন দেরা ধনী, তিনি আমার একান্ত অন্থরাগী। এদেশে নিউইয়র্কেব বাসীরা অধিকতর দৃঢ়চিত্ত, এবং তাই এখানেই আমার কেন্দ্রস্থাপনের সঙ্কল্প করেছি। এখানকার মেণ্ডিন্ট ও প্রেসবিটেরিয়ন সম্প্রদায়ের গণ্যমাত্র ব্যক্তিগণ আমার উপদেশাদি অসঙ্গত মনে করেন। ইংলণ্ডের ধামিক সন্ধান্ত ব্যক্তিদের কাছে এগুলি উচ্চতম দার্শনিক তত্ত্বপে পরিগণিত।

তা ছাড়া মার্কিন নারীর স্বভাবস্থলভ পরচর্চা ইংলণ্ডে অজ্ঞাত। ইংরেজ্ব মেয়েরা দেরিতে ভাব গ্রহণ করে, তবে একবার ঠিকমত গ্রহণ করতে পারলে তা আয়ত্ত ক'রে নেবেই। ওথানে ওরা যথারীতি কাজ চালাচ্ছে ও প্রতি সপ্তাহে আমাকে কাজের বিবরণ পাঠাচ্ছে। বুঝে দেখ! আর এথানে সপ্তাহ-থানেকের জন্ম যদি অনুপস্থিত থাকি তো কাজের দফা রফা। সকলকে আমার শুভেচ্ছা জানিও—স্থাম এবং তুমি জেনো। ভগবান তোমাকে চিরম্বণী ক্রন। ইতি

তোমাদের স্নেহশীল ভ্রাতা বিবেকানন্দ

(মি: স্টার্ডিকে লিখিত)

228 W. 39th St., নিউইয়র্ক\*
১৬ই জাহতারি, ১৮৯৬

স্বেহাশীর্বাদভাজনেযু,

বই-কয়থানির জন্য অশেষ ধন্যবাদ। 'দাংখ্যকারিকা' অতি স্থন্দর গ্রন্থ, এবং 'কুর্মপুরাণে' আশাহ্দরপ দব না পেলেও ওতে যোগদম্বদ্ধে কয়েকটি শ্লোক আছে। আমার পূর্বের চিঠিতে 'যোগস্ত্র' এই শক্টি বাদ পড়েছিল। বহু প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে পাদটীকা সংযুক্ত ক'রে আমি ঐ গ্রন্থথানির অহ্বাদ রেছি। 'কুর্মপুরাণে'র পরিচ্ছেদটি আমার টীকার মধ্যে দিতে চাই। আমি মিস ম্যাক্লাউডের কাছ থেকে ভোমার ক্লাসগুলির খুব উৎসাহপূর্ণ বিবরণ পেয়েছি। মিঃ গলস্ভ্য়াদি এখন খুব আকৃষ্ট হয়েছেন ব'লে মনে হয়।

এখানে আমার ক্লাসগুলি ও রবিবারের বক্তাগুলি আরম্ভ করেছি। তৃটি কাজই খুব উৎসাহ জাগিয়েছে। এই তুই কাজের জন্ম আমি টাকা নিই না; তবে হলের খরচ চালাবার জন্ম (সভাদিতে) কিছু চাঁদা ওঠাই। গত রবি-বারের বক্তাটি খুব প্রশংসা অর্জন করেছে, এবং সেটি খবরের কাগজে বেরিয়েছে। আগামী সপ্তাহে আমি ভোমায় কয়েক সংখ্যা পাঠিয়ে দেবো। ওতে আমাদের কাজের একটা সাধারণ পরিকল্পনা ছিল।

আমার বন্ধুরা একজন সাঙ্কেতিক লেখক (গুড্উইনকে) নিযুক্ত করায় এই সমন্ত ক্লাদের পাঠগুলি ও বক্তৃতাগুলি লিপিবদ্ধ হচ্ছে। প্রত্যেকটির এক এক কপি তোমাকে পাঠিয়ে দেবার ইচ্ছা আছে। এসব থেকে তৃমি হয়তো কিছু চিস্তার খোরাক পেতে, পারো। এখানে আমি ভোমার মতো এমন একজন শক্তিশালী লোক চাই—যার বৃদ্ধি, কর্মে দক্ষতা ও অমুরাগ আছে। এই সর্বজনীন শিক্ষার দেশে সকলকেই যেন একটা সাধারণ মাঝারি শুরে নামিয়ে আনা হয়েছে; যে কয়জন যোগ্য ব্যক্তি আছে, তারা যেন গতামু-গতিক অর্থ-উপার্জনের গুরুভারে পীড়িত।

পল্লী অঞ্চলে আমার একটি জমি পাবার সম্ভাবনা আছে; তাতে কয়েকটি বাড়ি, বহু গাছ ত্বু একটি নদী আছে। গ্রীম্মকালে ওটিকে ধ্যানের স্থানক্রপে ব্যবহার করা চলবে। অবশ্র আমার অহুপস্থিতিতে ওটার দেখাশুনার জ্ঞু এবং টাকাকড়ি লেনদেন, ছাপা ও অন্তাস্ত কাজের জন্ত একটি কমিটির প্রয়োজন হবে।

আমি নিজেকে টাকাকড়ির ব্যাপার থেকে একেবারে আলাদা ক'রে ফেলেছি, অথচ টাকাকড়ি না হ'লে কোন আন্দোলন চলতে পারে না। স্থতরাং বাধ্য হয়ে কার্যপরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব একটি কমিটির হাতে দিতে হয়েছে; তারা আমার অহুপস্থিতিতে এই সব চালিয়ে যাবে। স্থিরভাবে কাজ ক'রে যাওয়া আমেরিকানদের ধাতে নেই; তারা কেবল দলবেঁথেই কাজ করে। স্থতরাং তাদের তাই করতে দিতে হবে। প্রচারের দিকটায় ব্যবস্থা এই হয়েছে যে, আমার বন্ধুরা প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে এদেশের জায়গায় জায়গায় ঘুরে বেড়াবে; এবং তারা স্বতম্ব দল গঠন করতে পারবে। ঐ হচ্ছে বিস্তারের সব চেয়ে সহজ উপায়। অতঃপর যথন আমরা যথেষ্ট বলশালী হবে।, তথন আমাদের শক্তিরাশিকে কেন্দ্রীভূত করার জন্ম আমরা বাংসরিক সম্মেলন ক'রব।

কমিটি নিছক কাজ চালানোর জন্ম এবং তা নিউইয়র্কেই সীমাবদ্ধ।
সতত স্নেহপরায়ণ ও আশীর্বাদক
তোমার বিবেকানন্দ

**२**८७

(মঠে লিখিত, শেষাংশ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে)
228 W. 39th St., নিউইয়র্ক
১৭ই জ্বামুত্মারি ১৮৯৬

# অভিন্নহদন্মেযু---

তোমার তুইখানি পত্র আনিয়াছে ও রামদয়াল বাব্র তুইখানি পত্র পাইয়াছি। Bill of 'lading (বিল) পৌছিয়াছে, পরস্ক মাল আদিবার অনেক দেরি। শীল্র পৌছিবার বন্দোবন্ত না করিয়া পাঠাইলে মাল আদিতে ছয় মান লাগিয়া যায়। হরমোহন চার মান পূর্বে লিখেন যে, রুল্রাক্ষ ও কুশানন পাঠানো হইয়াছে; তাহার খোঁজ-খবর এখনও পাওয়া যায় নাই। অর্থাৎ মাল ইংলপ্তে পৌছিলে এখানকার Agent of the Company (কোম্পানির একেট) আমাকে notice (খবর) দেয়, তারপর মানখানেক পরে মাল পৌছায়। তোমাদের Bill of lading (বিল) প্রায় তিন সপ্তাহ এসেছে, এখনও noticeএর (খবরের) দেখা নাই! কেবল খেতড়ির রাজার মাল
শীল্প পৌছায়, বোধ হয় তিনি অনেক খরচ ক'রে পাঠান। যাহা হউক,
এ ছনিয়ার অপর দিকে, পাতালপুরে যে মাল নির্ঘাত পৌছে যায়, এই পরম
ভাগ্য। মাল পৌছলেই তোমাদের খবর দেবো। এখন তিন মাল অন্তভঃ
চুপ ক'রে থাকো।

তুমি খবরের কাগজ এখন বার করতে লেগে যাও। রামদয়ালবাবৃকে বলিবে যে, তিনি যে-ব্যক্তির কথা লিখিয়াছেন, তিনি উপযুক্ত হইলেও আমেরিকায় একণে কাহাকেও আনিবার আমার সাধ্য নাই। L'argent, mon ami, l'argent—টাকা, ইয়ার, টাকা কোথায় ?

বিবেকানন্দ

পু:—বাঙলা দেশটা আর ভারতবর্ষটা চেলে ফেলো দেখি। জায়গায় জায়গায় Centre (কেন্দ্র) কর।

ভাগবত এনে পৌছেছে—Edition (সংশ্বরণ) বড়ই স্থলর—কিছ এ-দেশের লোকের সংস্কৃত পড়বার ইচ্ছা আদৌ নাই। এক্সন্ত বিক্রি হবার আশা বড়ই কম। ইংলণ্ডে হ'ডে পাবে, কারণ সেখানে অনেক লোকে সংস্কৃত চর্চা করে। প্রণেতাকে আমার বিশেষ ধল্পবাদ দিবে। আশা করি তাঁহার মহৎ উত্তম স্থানস্থা হবে। আমার ষথাদাধ্য যত্ন ক'রব, তাঁর বই ষাতে এখানে বিক্রিহয়। তাঁর Prospectus (গ্রন্থাভাদ) দমন্ত জারগায় জারগায় পাঠিয়ে দিয়েছি। দয়াল বাবুকে বলবে যে, মুগের দাল, অড়র দাল প্রভৃতিতে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় একটা থুব ব্যবদা চলিতে পারে। দাল-soup will have a go if properly introduced. (ঠিকমত শুক্ক করাতে পারলে দালের যুষের বেশ কদর হবে।) যদি ছোট ছোট প্যাকেট ক'রে তার গায়ে রাঁধবার direction (প্রণালী) দিয়ে বাড়িতে বাড়িতে পাঠানো যায়—আর একটা ডিপো ক'রে কতকগুলো মাল পাঠানো যায় তো খুব চলতে পারে। ঐ প্রকার বড়িও থুব চলবে। উত্যম চাই—ঘরে বদে ঘোঁড়ার ডিম হয়। যদি কেউ একটা Company form (কোম্পানি গঠন) করে, ভারতের মালপত্র এদেশে ও ইংলণ্ডে আনে ভো খুব একটা ব্যবদা হয়। নিক্তম হতভাগার দল —দশবৎসরের মেয়ের গর্ভাধান করতে কেবল জানে, আর জানে কি ?

२८१

আমেরিকা# ২৩শে জাতুআরি, ১৮৯৬

প্রিয় আলাদিকা.

এতদিনে তুমি আমার প্রেরিত 'ভক্তিযোগের' কপি (ছাপাবার মডো) যথেষ্ট পরিমাণে নিশ্চয় পেয়েছ। আমি 'ব্রহ্মবাদিন্' কাগজের ২১শে ডিলেম্বর তারিধের শেষ সংখ্যা পেয়েছি।

'ব্রহ্মবাদিন্'-এর গত কয়েক সংখ্যা পড়ে আমার একটু সন্দেহ জাগছিল, তোমরা থিওসফিন্টদের দলে যোগ দেবে নাকি? এবারে তোমরা ওদের হাতে একেবারে আত্মসমর্পণ করেছ। তোমাদের মন্তব্যের শুভে থিওসফিন্টদের বক্তৃতার একটা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করলে কেন? থিওসফিন্টদের সঙ্গে আমার কোনরকম থোগ আছে, সন্দেহ করলে ইংলগু ও আমেরিকা উভয়ত্র আমার কাজের ক্ষতি হবে, আর তা হতেই পারে। স্থ্যন্তিক ব্যক্তিরা সকলেই ভাদের প্রাপ্ত মনে করে; আর ভারা যে এরপ মনে করে, ভা ঠিকই। ভোমরা তা ভালরপেই জানো। আমার আশকা হচ্ছে, ভোমরা আমার উপর টেক্কা দেবার চেষ্টা ক'রছ। ভোমরা মনে ক'রছ, থিওসফিটদের নামে বিজ্ঞাপন দিলে ইংলণ্ডে অনেক গ্রাহক পাবে। ভোমরাও বেমন আহামক!

আমি থিওসফিন্টদের সঙ্গে বিবাদ করতে চাই না; কিন্তু আমার ভাব হচ্ছে, তাদের একদম আমল না দেওয়া। তারা কি বিজ্ঞাপনের জ্বন্ত তোমাদের টাকা দিয়েছিল? তোমরা আগ-বাড়িয়ে বিজ্ঞাপন দিতে গেলে কেন? আমি আবার যথন ইংলণ্ডে যাব, তোমাদের জ্বন্ত যথেষ্ট গ্রাহক যোগাড় ক'বব।

আমি বিশাস্থাতক কাকেও চাই না। আমি তোমাদের স্পষ্ট ব'লে রাখছি, কোন ধ্র্তের পালায় আমি পড়ছি না। আমার সঙ্গে কপটভা চলবে না। অআমি ভোমাদের খুব স্পষ্ট কথাই বলছি। একজন—মাত্র একজন ধলি আমায় অমুসরণ করে, সেও ভাল, কিন্তু সে ধেন মৃত্যু পর্যন্ত বিশাসী থাকে। সফলতা বা বিফলতা আমি গ্রাহ্ণই করি না। সমগ্র জগতে প্রচারকার্যের রুথা কাজে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। যখন ইংলণ্ডে ছিলাম, তখন কি তাদের কেউ আমায় সাহায্য করতে এসেছিল প পাগল আর কি! আমি হয় আমার আন্দোলনটিকে সম্পূর্ণ থাটি রাথবা, তা না হয় মোটেই আন্দোলন চালাব না। ইতি

বিবেকানন্দ

পুন:—তোমরা কি ঠিক করলে, তা পত্রপাঠ আমায় লিখবে। আমার এ বিষয়ে মতামত একচুল নড়বার নয়। ইতি

বি—

পু:— 'ব্রহ্মবাদিন্' বেদান্ত প্রচারের জন্ত, থিওদফি প্রচারের জন্ত নয়।
তোমাদের যদি উদ্দেশ্ত অন্তর্নপ ছিল, তবে গোড়া থেকে আমাকে তা বলা
উচিত ছিল। স্পষ্টভাবে নিজেদের অভিপ্রায় না জানিয়ে কার্যকালে অন্তর্নপ
করতে দেখলে আমি প্রায় ধৈর্য হারিয়ে ফেলি।

পু:—এই হচ্ছে জগং! যাদের তুমি সবচেয়ে ভালবাস এবং সবচেয়ে বেশী সাহাষ্য কর, তারাই তোমায় ঠকাতে চায়। ত্বণিত সংসার!!!

বি---

₹86

( স্বামী যোগানন্দকে লিখিত)

228 W. 39th St., নিউইয়র্ক ২৪শে জাহুআরি, ১৮৯৬

বোগেন ভায়া,

অড়হর দাল, ম্গের দাল, আমদত্ব, আমিরি, আমতেল, আমের মোরন্বা, বড়ি, মদলা দমন্ত ঠিক ঠিকানায় পৌছিয়াছে। Bill of Lading-এতে (মাল-চালানের বিলে) নাম দহি করিবার ভুল হইয়াছিল ও invoice (চালান) ছিল না; তজ্জ্জ্ঞ কিঞ্চিৎ গোল হয়। পরে যাহা হউক ভালয় ভালয় দমন্ত ত্রব্য পৌছিয়াছে। বহু ধন্তবাদ! এক্ষণে যদি ইংলণ্ডে ফার্ডির ঠিকানায়—High View, Caversham, Reading-এতে—এ প্রকার দাল ও কিঞ্চিৎ আমতেল পাঠাও তো আমি ইংলণ্ডে পৌছিলেই পাইব! ভাজা ম্গদাল পাঠাইবার আবশ্যক নাই। ভাজা দাল কিছু অধিক দিন থাকিলে বোধ হয় থারাপ হয়ে যায়। কিঞ্চিৎ ছোলার দাল পাঠাইবে। ইংলণ্ডে duty (শুল্ক) নাই—মাল পৌছিবার কোন গোল নাই। ফার্ডিকে চিঠি লিখিয়া দিলেই দে মাল লইবে। ইতি

তোমার শরীর এখনও দারে নাই, বড়ই ছু:থের বিষয়। খুব ঠাণ্ডা দেশে থেতে পারো, শীতকালে যেখানে বরফ বিশুর পড়ে—যথা দার্জিলিং ? শীতের গুঁতোয় পেটভায়া ছবন্ত হয়ে যাবে, ষেমন আমার হয়েছে। আর ঘি ও মদলা থাওয়া একদম ছেড়ে দিতে পারো? মাখন ঘির চেয়ে শীত্র হন্তম হয়। অভিধান পৌছিলেই থবর দিব। আমার বিশেষ ভালবাদা জানিবে ও দকলকে জানাইবে। নিরপ্লনের থবর এখনও ঠিকানা করিতে পার নাই ? গোলাপ-মা, 'যোগীন-মা, রামক্বফের মা, বাব্রামের মা, গৌর-মা প্রভৃতি দকলকে আমার প্রণামাদি জানাইবে। মহেক্রবাব্র স্থীকে আমার প্রণাম দিবে।

তিন মাস বাদে আমি ইংলণ্ডে আসিতেছি, পুনরায় হজুকের বিশেষ চেষ্টা দেখিবার জ্ঞা। তারপর আসছে শীতে ভারতবর্ধে আগমন। পরে রিধাভার ইচ্ছা। সারদা যে কাগজ বার করতে চায়, তার জ্ঞা বিশেষ ষত্ন করিবে। শশীকে ষত্ন করিতে বলিবে ও কালী প্রভৃতিকে। কাহারও এক্ষণে ইংলণ্ডে আসিবার আবশ্রক নাই। আমি ভারতে ষাইয়া তাদের তৈয়ার করিব। তারপর যেথায় ইচ্ছা যাইবে। কিমধিকমিতি—

বিবেকানন্দ

পু:—নিজেরা কিছু করে না এবং অপরে কিছু করিতে গেলে ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দেয়—এই দোবেই আমাদের জাতের সর্বনাশ হইয়াছে। হাদয়হীনতা, উভমহীনতা সকল হংথের কারণ। অতএব ঐ হৃইটি পরিত্যাগ করিবে। কার মধ্যে কি আছে, কে জানে প্রভূ বিনা ? সকলকে Opportunity ( স্থােগ ) দাও। পরে প্রভূর ইচ্ছা। সকলের উপর সমান প্রীতি বড়ই কঠিন; কিছ তা না হ'লে মুক্তি হবে না। ইতি— "

বি

২৪৯

(মিস মেরী হেলকে লিখিত)

228 W. 39th St., নিউইয়র্ক# ১০ই ফেব্রুজারি, ১৮৯৬

প্রিয় ভগিনি,

তুমি এখন পর্যন্ত আমার চিঠি পাওনি জেনে অবাক হলাম। ভোমার চিঠি পাবার ঠিক পরেই আমি চিঠি লিখেছিলাম এবং নিউইয়র্কে আমার তিনটি বক্তৃতাসংক্রান্ত কিছু পুন্তিকা পাঠিয়েছিলাম। এই সভায় প্রদত্ত রবিবারের বক্তৃতাগুলি আজকাল সাংকেতিক লিপিতে নেওয়া হচ্ছে, পরে ছাপা হবে। তিনটি বক্তৃতা নিয়ে তুটি পুন্তিকা হয়েছে, যার অনেকগুলির অস্বলিপি আমি ভোমাকে পাঠিয়েছিলাম। নিউইয়র্কে আরও তু সপ্তাহ থাকব, তারপর ডেউয়েট যাব, সেখান থেকে ত্-এক সপ্তাহের জন্ম আবার বন্টন ফিরে আসব।

নিরস্তর কার্য করার ফলে এ বংসর আমার স্বাস্থ্য খুবই ভেঙে গেছে; স্বায়্গুলি খুব তুর্বল হয়ে পড়েছে। এই শীতে আমি একরাত্রিও ভালভাবে

ঘুমাইনি। আমি নিশ্চয়ই জানি ষে, আমার ধাটুনি খুব বেশী হচ্ছে, এখনও ইংলতে এক বৃহৎ কার্য বাকি আছে !

আমাকে তা সম্পূর্ণ করতে হবে এবং তারপর আশা করি ভারতে ফিরে বাকি জীবনটা বিশ্রাম ক'রে কাটাতে পারব।

এখন আমি বিশ্রামের আকাজ্ঞা করছি। আশা করি, তা কিছুটা পাব এবং ভারতের লোকেরা আমাকে রেহাই দেবে। খুব ইচ্ছা হয়, কয়েক বছরের জন্ম বোবা হয়ে যাই এবং একেবারে কথা না বলি!

এই সকল পার্থিব সংগ্রাম ও বন্দের জন্ম আমি জনাইনি। স্থভাবতঃ আমি স্বপ্নচারী এবং শান্তিপ্রিয়। আমি আজন্ম আদর্শবাদী, স্বপ্নজগতেই আমার বাস, বান্তবের সংস্পর্শ আমার স্বপ্নের বিদ্ন ঘটায় এবং আমাকে অন্থণী ক'রে তোলে। ঈশরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্!

তোমাদের চার বোনের কাছে আমি চিরদিন ক্বতজ্ঞ; এ দেশে আমি যা কিছু পেয়েছি তার জন্ম তোমাদের কাছে ঋণী। তোমরা নিরন্তর পবিত্র ও স্থী হও। আমি ষেথানেই থাকি না কেন, তোমাদের সর্বদা গভীরতম ক্বতজ্ঞতা ও আন্তরিক ভালবাদার দকে শারণ ক'রব। আমার সমগ্র জীবনটাই স্থপ্রের পর স্বপ্রের সমাবেশ। সচেতন স্বপ্রচারী হওয়া আমার উচ্চাভিলাব, বস্। সকলকে আমার ভালবাদা—ভগিনী জোসেফিনকে।

সতত তোমার স্বেহবদ্ধ <u>ভাতা</u>

বিবেকানন্দ

200

(মি: দীডিকে লিখিত)

228 W. 39th St., নিউইয়র্ক# ১৩ই ফেব্রুজারি, ১৮৯৬

ক্ষেহাশীর্বাদভাঙ্গনেযু,

ভারতবর্ষ থেকে যে সন্ন্যাসী আসবেন, তিনি তোমাকে অন্থবাদের কাজে এবং অন্থ কাজিও সাহায্য করবেন নিশ্চয়। অতঃপর আমি যথন (ওথানে) যাব, তথন তাঁকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেবো। আজ আর এক্জন সন্ন্যাসীকে তালিকাভ্জ করা হ'ল। এবারের আগস্কুকটি একজন পুরুষ; সে থাটি আমেরিকান এবং ধর্মপ্রচারক হিসাবে এদেশে তার কিছু খ্যাতি আছে। তার নাম ছিল ডাঃ খ্রীট্; এখন সে ষোগানন্দ, কারণ যোগের দিকেই তার সব ঝোঁক।

আমি এখান থেকে 'ব্রহ্মবাদিন্'-পত্রিকায় নিয়মিতভাবে কার্যবিবরণ পাঠাচ্ছি। সে-সব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। ভারতে কিছু পৌছাতে কি দীর্ঘ সময়ই না লাগে! আমেরিকায় কাজ স্থন্দরভাবে গড়ে উঠছে। শুরু থেকেই কোন ভোজবাজি না থাকায় আমেরিকার সমাজের সেরা লোকদের দৃষ্টি বেদাস্তের দিকে আরুই হচ্ছে। ফরাসী অভিনেত্রী সারা বার্নহার্ড এখানে 'ইৎশীল' ([ziel) অভিনয় করছেন। এটি কতকটা ফরাসী ধাঁজে উপস্থাপিত বৃদ্ধজীবনী। এতে রাজনর্তকী ইৎশীল বোধিজ্ঞ্ম-মূলে বৃদ্ধকে প্রলুক করতে সচেই; আর বৃদ্ধ তাকে জগতের অসারতা উপদেশ দিচ্ছেন। সে কিন্তু সারাক্ষণ বৃদ্ধের কোলেই বসে আছে। যা হোক, শেষ রক্ষাই রক্ষা—নর্তকী বিফল হ'ল! মাদাম বার্নহার্ড ইৎশীলের ভূমিকার অভিনয় করেন।

আমি এই বৃদ্ধ-ব্যাপারটা দেখতে গিয়েছিলাম। মাদাম কিন্তু শ্রোত্রুদের মধ্যে আমায় দেখতে পেয়ে আলাপ করতে চাইলেন। আমার পরিচিত এক সম্রান্ত পরিবার এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন। তাতে মাদাম ছাড়া বিখ্যাত গায়িকা মাদাম ,মোরেল এবং শ্রেষ্ঠ বৈত্যতিক টেস্লা ছিলেন। মাদাম (বার্নহার্ড) খ্র স্থলিক্ষিতা মহিলা এবং দর্শনশাত্র অনেকটা পড়ে শেষ করেছেন। মোরেল ঔংস্কা দেখাছিলেন; কিন্তু মি: টেস্লা বৈদান্তিক প্রাণ ও আকাশ এবং করের তত্ত্ব শুনে মৃশ্ধ হলেন। তাঁর মতে আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কেবল এই তত্ত্বুলিই গ্রহণীয়। আকাশ ও প্রাণ আবার জগন্যাপী মহৎ, সমষ্টি-মন, বা ঈথর থেকে উৎপন্ন হয়। মি: টেস্লা মনে করেন, তিনি গণিতের সাহায্যে দেখিয়ে দিতে পারেন ধে, জড় ও শক্তি উভয়কে অব্যক্ত শক্তিতে পরিণত করা যেতে পারে। আগামী সপ্তাহে এই নৃতন পরীক্ষামূলক প্রমাণ দেখবার জন্ত তাঁর কাছে আমার যাবার কথা আছে।

তা যদি প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে বৈদাস্থিক স্টেত্ত্ব দৃঢ়তম ভিত্তিব উপর
স্থাপিত হবে। আমি এক্ষণে বেদাস্থের স্টেত্ত্ব ও পরলোকত্ব্ব নিয়ে খ্ব
খাটছি। আমি স্পট্ট আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদাস্থের এ তত্ত্ত্ত্তির সম্পূর্ণ ঐক্য দেখছি; তাদের একটা পরিস্কার হলেই সঙ্গে সঙ্গে অপরটাও পরিস্কার হয়ে যাবে। পরে প্রশ্নোত্তরাকারে এই বিষয়ে একখানা বই লিখব মনে করছি। তই তার প্রথম অধ্যায়ে থাকবে স্পষ্টতত্ত্ব,—ভাতে বেদাস্কমতের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের সামঞ্জশ্র দেখানো হবে।

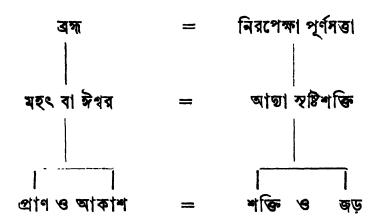

পরলোকতত্ত্ব কেবল অবৈতবাদের দিক থেকে দেখানো হবে। অর্থাৎ বৈতবাদী বলেন—মৃত্যুর পর আত্মা প্রথমে আদিত্যলোকে, পরে চদ্রলোকে ও দেখান থেকে বিহ্যুল্লোকে যান; দেখানে একজন পুরুষ এসে তাঁকে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যায়। অবৈতবাদী বলেন, তারপর তিনি নির্বাণপ্রাপ্ত হন।

এখন অহৈতবাদীর মতে আত্মার যাওয়া-আসা নাই, আর এই ষে-সব বিভিন্ন লোক বা জগতের স্তরসমূহ—এগুলি আকাশ ও প্রাণের নানাবিধ মিশ্রণে উৎপন্ন মাত্র। অর্থাৎ সর্বনিম্ন বা অতি স্থুল স্তর ইচ্ছে আদিত্যলোক বা এই পরিদৃশ্যমান জগৎ—এখানে প্রাণ জড়-শক্তিরূপে ও আকাশ স্থুলভূত-রূপে প্রকাশ পাছে। তারপর হচ্ছে চন্দ্রলোক—তা আদিত্যলোককে ঘিরে আছে। এ আমাদের এই চন্দ্র একেবারেই নয়, এ দেবগণের আবাসভূমি—
অর্থাৎ এখানে প্রাণ মন:শক্তিরূপে এবং আকাশ তুমাত্র বা স্ক্রভূতরূপে প্রকাশ পাছে। এরও ওপর বিদ্যালোক—অর্থাৎ এমন এক অবস্থা, ষেখানে প্রাণ আকাশের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন বললেই হয় আর তথন বলা কঠিন যে, বিদ্যুৎ জিনিসটা জড় না শক্তি। তারপর ব্রহ্মলোক—ম্পানে প্রাণও নেই, আকাশও নেই; সেখানে এই উভয়ই মূল মন বা আতাশক্তিতে স্মিলিত হয়েছে। আর এখানে প্রাণ বা আকাশ না থাকায় (ব্যষ্টি) জাব সমস্ত বিশ্বকে

<sup>&</sup>gt; ঠিক এইভাবে লেখা স্বামীজীর কোন পুস্তক নাই, তবে এই সময়ের অনেক বক্তার বিশেষত ১৮৯৬ খঃ লণ্ডন-বক্তামালার ) এই তত্তগুলির কিছু কিছু আভাস পার্ত্তরা বায়।

সমষ্টিরূপে অথবা মহতের বা বৃদ্ধির সংহতিরূপে কল্পনা করে। এঁকেই পুরুষ ব'লে বোধ হয়—ইনি সমষ্টি আত্মান্বরূপ, কিন্তু ইনিও সেই সর্বাভীত নিরপেক্ষ সন্তানন—কারণ এখানেও বছত্ব রয়েছে। এইখান থেকেই জীব শেষে তার চরম লক্ষ্যান্বরূপ একত্বকে অহুভব করে। অবৈতমতে জীবের আসা-যাওয়া নেই—এই দৃশাগুলি ক্রমান্বয়ে জীবের সামনে আবিভূতি হ'তে থাকে; আর এই যে বর্তমান দৃশাজ্ঞাৎ দেখা যাচ্ছে, তাও এইরূপেই হাই হয়েছে। হাই ও প্রলয় অবশা এই ক্রমেই হয়ে থাকে—তবে প্রলয় মানে পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া, আর হাই মানে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়ে আসা।

আর ষধন প্রত্যেক জীব কেবল নিজের নিজের জগৎ মাত্র দেখতে পায়, তথন ঐ জ্বগৎ তার বন্ধন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে হয়, এবং তার মৃক্তির সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়—যদিও অক্তান্ত বন্ধ জীবের পক্ষে ঐ জগৎ থেকে যায়। নাম-রূপ হচ্ছে জগতের উপাদান। সমুদ্রের একটা তরঙ্গকে ততক্ষণই তরঙ্গ বলি, ষতক্ষণ তা নাম-রূপের দারা দীমাবদ্ধ। তরঙ্গ শাস্ত হ'লে তা সমুদ্রই হয়ে যায়, আর দেই নাম ও রূপ তথনই চিরকালের মতো অন্তর্হিত হয়। স্থতরাং যে জলটা নাম-রূপের ছারা তরঙ্গাকারে পরিণত হয়েছিল, সেই জল ছাড়া তরকের নাম-রূপের কোন স্বতম্ব অন্তিত্ব নেই, অথচ নাম-রূপকেও তরক বলাচলে না। তরঙ্গ জলে পরিণত হলেই নাম-রূপ ধ্বংস হয়ে যায়। ভবে অক্তান্ত তরকগুলির অক্তান্ত নাম-রূপ থাকে বটে। এই নাম-রূপকেই বলে মায়া, আর জলই বন্ধ। তরঙ্গ জল ছাড়া -আর কিছুই ছিল না; অপচ তরকরণে তার নাম-রূপ ছিল। আবার এই নাম-রূপ এক মুহুর্তের জন্ম তরক থেকে পৃথক ভাবে থাকতে পারে না, যদিও জলম্বরূপে সেই তরঙ্গটি চির-কালই নাম-রূপ থেকে পূথক থাকতে পারে। কিন্তু যেহেতু তরঙ্গ থেকে নাম-রূপকে কখনই পৃথক করা চলে না, সেইহেতু ভারা যে 'আছে' তা বলা ষেতে পারে না। কিন্তু তারা একেবারে যে শৃত্য, তাও নয়,—একেই বলে মায়া।

আমি এই সকল ভাবকে সাবধানে রূপ দিতে চাই; তুমি নিশ্চয় এক নিমেষেই বুঝে নেবে, আমি ঠিক পথ ধরেছি। মন চিত্ত বুদ্ধি ইত্যাদির তত্ত্ব আরও ভাল ক'রে দেখাতে গেলে শারীর-বিজ্ঞান (Physiology) আরও বেশী ক'রে আলোচনা করতে হবে। উচ্চতর ও নিয়ত্ত্র কেন্দ্রগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে। তবে আমি এখন এ বিষয়ে এমন স্পষ্ট আলোক দেখতে পাচ্ছি, যা সমন্ত ভোজবাজি থেকে মৃক্ত। আমি শুক্ত স্কঠিন যুক্তিকে প্রেমের মধুরতম রসে কোমল ক'রে তীত্র কর্মের মসলাতে স্থাত্ ক'রে এবং যোগের পাকশালায় রান্না ক'রে পরিবেশন করতে চাই, যাতে শিশুরা পর্যন্ত তা হজম করতে পারে। আমার আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

202

১৭ই ফেব্রুআরি, ১৮৯৬\*

প্রিয় আলাদিকা,

এইমাত্র তোমার পত্র পেয়ে এবং ভোমরা সকলে সকলে দৃঢ়বত আছ জেনে খুব খুনী হলাম। আমার চিঠিগুলিতে খুব কড়া কথা ব্যবহার করেছি; সেজতা তৃমি কিছু মনে ক'রো না, কারণ তুমি জানই তো মাঝে মাঝে আমার মেজাজ থারাপ হয়ে যায়। কাজটি ভয়ানক কঠিন, আর যতই তা বাড়ছে, ততই কঠিনতর হয়ে দাঁড়াছেছে। আমার দীর্ঘ বিশ্রামের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অথচ এখনই আমার সমুথে ইংলণ্ডে বিস্তর কাজ পড়ে আছে। তোমায় অত্যস্ত পরিশ্রম করতে হচ্ছে জেনে আমি বড়ই ছংখিত হলাম।

বৈর্থ ধরে থাকো, বংদ! কাজ এত বাড়বে যে, তুমি ভাবতেও পার না।
আমরা আশা করছি, এথানে শীঘ্রই বহু সহস্র গ্রাহক সংগ্রহ করতে পারব,
আর আমি ইংলণ্ডে গেলে দেখানেও অনেক পাব। স্টার্ডি 'ব্রহ্মবাদিন্'এর জন্ম তোড়জোড় করছে। সবই স্থন্দর, খুব স্থন্দর চলছে। তুমি
পত্রিকাখানিকে একটা কমিটির হাতে দেবার যে সহল্প করেছ, আমি তা
মোটেই অহ্মোদন করি না। ও-রকম কিছু ক'রো না। পত্রিকার সমস্ত
পরিচালনা নিজ হাতে রাথো এবং তুমিই স্বত্যাধিকারী থাকো। পরে কি
করা যায় দেশে যাবে। তুমি ভয় পেও না। আমি তোমায় কথা দিছি—
যেমন করেই হোক, আমি ব্যয় নির্বাহ ক'রব। কমিটি করা মানে—নানা
ক্ষচির লোক আসবে তাদের বিভিন্ন ধেয়াল প্রচার করতে, আর অবশেষে

সবটা শশু করবে। তোমার ভগ্নীপতি পত্রিকাথানি স্থন্দরভাবে সম্পাদনা করছেন, তিনি বিজ্ঞ পণ্ডিত ও অদম্য কর্মী। তাঁকে আমার অশেষ শ্রহা জানাবে এবং আর সব বন্ধুকেও জানাবে। সকল কাজেই কুডকার্য হবার পূর্বে শত শত বাধা-বিশ্লের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'তে হয়। যারা লেগে থাকবে, তারা শীঘ্রই হোক আর বিলম্বেই হোক আলো দেখতে পাবে।

এই ষে আমি তোমায় চিঠি লিখছি, এবই সঙ্গে সঙ্গে গত ববিবাবের বক্তার ফলে আমার সব কয়খানি হাড়ে ব্যথা চলেছে। আমি একণে মার্কিন সভ্যতার কেন্দ্রস্বরূপ নিউইয়র্ককে জাগাতে সমর্থ হয়েছি; কিন্তু এর জন্ম আমাকে ভয়ানক সংগ্রাম করতে হয়েছে। গত ত্-বংসর এক পয়সাও আসেনি। হাতে যা-কিছু ছিল, তা প্রায় সবই এই নিউইয়র্ক ও ইংলণ্ডের কাজে ব্যয় করেছি। এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, কাজ চলে যাবে।

তারপর ভাবো দেখি: হিন্দুভাবগুলি ইংরেজী ভাষায় অহবাদ করা, আবার শুক্ষ দর্শন, জটিল পুরাণ ও অভুত মনোবিজ্ঞানের মধ্য থেকে এমন ধর্ম বের করা, या একদিকে সহজ সরল ও সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হবে, আবার অক্তদিকে বড় বড় মনীষিগণের উপযোগী হবে ! এ ষারা চেষ্টা করেছে, ভারাই বলতে পারে কি কঠিন ব্যাপার। স্ক্ষ অধৈততত্তকে প্রাত্যহিক জীবনের উপযোগী জীবস্ত ও কবিত্বময় করতে হবে; অসম্ভবরূপ জটিল পৌরাণিক তত্ত্বসকলের মধ্য থেকে জীবস্ত প্রকৃত চরিত্রের দৃষ্টাস্তদকল বের করতে হবে; আর বিভ্রান্তিকর যোগশান্তের মধ্য থেকে বৈজ্ঞানিক ও কার্যে পরিণত করবার উপযোগী মনস্তত্ত্ব বের করতে হবে, আবার এগুলিকে এমন ভাবে প্রকাশ করতে হবে যাতে একটি শিশুও বুঝতে পারে। এই আমার জীবনব্রত। প্রভূই জানেন, আমি কতদ্র ক্বতকার্য হবো। কর্মে আমাদের অধিকার, ফলে নহে। বড়ই কঠিন কান্ধ, বৎদ, বড়ই কঠিন। যতদিন না অপরোক্ষাহভৃতি ও পূর্ণ ত্যাগের ভা্ব ধারণা করবার উপযুক্ত একদল শিশ্য তৈরী হচ্ছে, ততদিন এই কামকাঞ্নের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে আপনাকে স্থির রেখে নিজ আদর্শ ধরে থাকা প্রকৃতই কঠিন ব্যাপার। ঈশ্বকে ধন্তবাদ, এরই মধ্যে অনেকটা ক্বতকার্য হওয়া গেছে। আমাকে না বুঝবার জন্ম আমি মিশ্বনরীদের বা অক্তদের আর দোষ দিই না; তারা এ ছাড়া আর কি করতে পারত ? তারা তো জীবনে পূর্বে কখনও এমন লোক দেখেনি, যে কামিনীকাঞ্নের মোটেই

ধার ধারে না। প্রথমে যখন তারা দেখলে, তারা বিশাস করতে পারলে না

পারবেই বা কিরুপে ? তুমি যদি কখনও ভেবে থাকো যে, ব্রশ্বচর্ষ ও
পবিত্রতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্যজাতিদের ধারণা ভারতীয়দেরই অফুরুপ, তা হ'লে
তুমি নিতান্তই ল্রান্ত। তাদের অফুরুপ শব্দ হচ্ছে বীর্ষ ও সাহস (virtue and courage)। তাদের সাধুত্বের আদর্শ ঐ পর্যন্ত। তাদের মতে বিবাহাদি
শ্বভাবসিদ্ধ ধর্ম—এর অভাবে মাহুষ অসাধু; আর যে ব্যক্তি সম্রান্ত মহিলাদের সমান না করে, সে তো অসং।…এখন লোকেরা দলে দলে আমার কাছে আসছে। এখন শত শত লোক ব্ঝেছে যে, এমন লোক আছে, যারা নিজেদের কামবৃত্তিকে সত্যই সংযত করতে পারে; আর সাধুতা ও সংযমের প্রতি তাদের ভক্তিশ্রন্ধাও বাড়ছে। যারা ধৈর্য ধরে থাকে, তাদের স্ব কিছুই জুটে যায়। তুমি আমার অফুরস্ত আশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমার

বিবেকানন্দ

२७२

(মিঃ দ্টার্ডিকে লিখিত)

228 West, 39th St., নিউইয়ৰ্ক\*
২০শে ফেব্ৰুআবি, ১৮৯৬

স্বেহাণীর্বাদভাজনেযু,

সম্ভব হ'লে মে মাদের আগেই আমি যাচ্ছি। এর জন্য ভোমায় উদ্বিগ্ন হ'তে হবে না। পুত্তিকাটি স্থন্দর হয়েছে। খবরের কাগজের অংশগুলি পোলে পাঠিয়ে দেবো।

পুস্তক-পুন্তিকাগুলি এখানে এভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। নিউইয়র্কে একটি
সমিতি গঠিত হয়েছে। তারাই সাংকেতিক লেখার ও ছাপার যাবতীয়
থরচা দিয়েছে, এই শর্তে যে বইগুলির স্বত্বাধিকার তাদের থাকবে। স্বতরাং
এই পুন্তিকা ও পুন্তকগুলি তাদের। একখানা বই—'কর্মযোগ' ইতিমধ্যেই
প্রকাশিত হয়েছে; তার চেয়ে অনেক বড় 'রাজ্যোগ' ছাপা চলছে; 'ক্রানযোগ'
পরে প্রকাশিত হ'তে পারে। কথা-বলার ভাষা হবার ফলে এই বইগুলি
জনপ্রিয়তা লাভ করবে, তুমি পূর্বেই তা লক্ষ্য করেছ। আপত্তিকর যা কিছু
ছিল—সব ভেঁটে দিয়েছি, এবং এরা বইগুলি বার করতে সাহাষ্য করেছে।

বইগুলি সমিতির সম্পদ, মিসেস ওলি বুল এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক, মিসেস লেগেটও আছেন।

এখন বইগুলি যে তাদের হবে, এটা ভো স্থায়সকত। তাঁরাই প্রকাশক ব'লে অন্য প্রকাশকদের হস্তক্ষেপের কোন ভয়নেই।

যদি ভারত থেকে বই আসে, তবে দেগুলি রেখে দেবে।

সাংকেতিক লেখক গুড়উইন একজন ইংরেজ; সে আমার কাজে এতটা আগ্রহায়িত হয়ে পড়েছে যে, আমি তাকে ব্রহ্মচারী ক'রে নিয়েছি, সে আমার সঙ্গে ঘুরছে, আমরা একসঙ্গে ইংলণ্ডে যাব। সে বরাবরের মতো আমার খুব কাজে লাগবে।

> আশীর্বাদ সহ তোমাদের বিবেকানন্দ

260

বন্টন ( ১ম সপ্তাহ ) মাৰ্চ ১৮৯৬

Dear Sarada ( প্রিয় সাবদা ),'

তোমার পত্রে দবিশেষ অবগত হইলাম। মহোৎদব উপলক্ষে আমি এক cable (তার) পাঠাই, তাহার কোন দংবাদ তো লিখ নাই দেখিতেছি। কয়েক মাদ পূর্বে শশী যে দংস্কৃত অভিধান পাঠাইয়াছিল, তাহা তো আজিও পৌছে নাই। আমি শীঘ্রই ইংলও ঘাইতেছি। শরতের এখন আদিবার কোনই আবশ্যক নাই; কারণ আমি নিজেই ইংলও ঘাইতেছি। যাদের মনের ঠিকানা করতে ছ-মাদ লাগে, তাদের আমার দরকার নাই। তাকে ইউরোপ বেড়াবার জন্ম আমি ডাকিও নাই এবং টাকাও আমার নাই। অতএব তাকে আদতে বারণ করবে, কাউকেই আদতে হবে না।

টিবেটের (তিব্বতের) সম্বন্ধে তোমার পত্র পাঠ ক'রে তোমার বৃদ্ধির উপর হতপ্রদা হ'ল। প্রথম—নোটোভিচ-এর বই সত্য,—nonsense (বাজে কথা)! তৃমি কি original (মূল গ্রন্থ) দেখেছ বা Indiaয় (ভারতে) এনেছ ? দ্বিতীয়—Jesus এবং Samaritan woman-এর • (মীশু ও

### ১ স্বামী ত্রিগুণাডীতানন্দ

শামারিয়া-দেশীয় নারীর ) ছবি কৈলাদের মঠে দেখেছ। কি ক'রে জানলে দে যীশুর ছবি, যিযুর নয় ? যদি ভাও হয়, কি ক'রে জানলে যে, কোনও ক্রিশ্চান লোকের ছারা তাহা উক্ত মঠে স্থাপিত হয় নাই ? টিবেটিয়ানদের (তিকাতীদের ) সম্বন্ধে ভোমার মতামতও অযথার্থ। তুমি heart of Tibet (তিকাতের ভিতরটা ) তো দেখ নাই—only a fringe of the traderoute (শুধু বাণিজ্য-পথের ধারে ধারে একটুখানি দেখিয়াছ )। ঐ সকল স্থানে কেবল dregs of a nation (জাতের নিক্ট ভাগটাই ) দেখতে পাওয়া যায়। কলকেতার চীনেবাজার আর বড়বাজার দেখে যদি কেউ বাঙালীমাত্রকে চোর বলে, তা কি যথার্থ হয় ?

শশীর সঙ্গে বিশেষ পরামর্শ ক'রে article (প্রবন্ধ ) প্রভৃতি লিখবে···। ইতি

নরেক্র

**२ 8** 

(মি: স্টার্ডিকে লিখিত)

নিউইয়ৰ্ক\* ১৭ই মাৰ্চ, ১৮৯৬

প্রেমাস্পদেষ্—

এইমাত্র ভোমার শেষ চিঠিখানা পেলাম, খুব ভয় পেয়ে গেছি।

বক্তাগুলি হয়েছিল কয়েকজন বন্ধুর উত্যোগে, তাঁরা সাংকেতিক লিপির এবং জন্ম সব কিছুর পরচ দেন—এই শর্তে যে একমাত্র তাঁদেরই দেগুলি প্রকাশ করার অধিকার থাকবে। সেইমত তাঁরা ইতিমধ্যেই রবিবারের বক্তৃতাগুলি এবং রাজ্যোগ, কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ-বিষয়ে তিনটি বই ছাপিয়েছেন। বিশেষতঃ 'রাজ্যোগে'র অনেকথানি পরিবর্তন করা হয়েছে এবং পভঞ্জলির 'যোগস্ত্রে'র অহ্বাদ সহ ঢেলে সাল্লা হয়েছে। রাজ্যোগ লংম্যানদের হাতে। বইগুলি ইংলণ্ডে ছাপানোর কথায় এখানকার বন্ধুরা খ্ব চটে গিয়েছেন; যেহেতু আইনতঃ আমি সেগুলি তাঁদের দিয়ে দিয়েছি। এখন কি করা যায়—ব্রুতে পারছি না। প্রিকাগুলি প্রকাশের ব্যাপারটা প্রকতর নয়, কিছ্ব পুস্তকগুলির এত প্নর্বিন্তাস ও পরিবর্তন করা হয়েছে যে, আমেরিকান সংস্করণ দেখে ইংরেজী সংস্কর্ষণ চেনাই যাবে

না। এখন অহুরোধ করছি—এই বইগুলি প্রকাশ ক'রো না, অগুণা আমি বড় অপ্রস্তুত হয়ে যাব এবং অফুরস্ত ঝগড়ার স্বৃষ্টি হয়ে আমার আমেরিকার কাজ পণ্ড হয়ে যাবে।

ভারতের শেষ চিঠিতে জেনেছি যে, একজন সন্ন্যাসী ভারত থেকে রওনা হয়েছেন। আমি মিদ মৃলারের কাছ থেকে একখানা স্থন্দর চিঠি পেয়েছি, মিদ ম্যাকলাউডের কাছ থেকেও একখানা; লেগেট পরিবার আমার প্রতি খুব অহুরক্ত হয়ে পড়েছে।

আমি মি: চ্যাটার্জি সম্পর্কে কিছুই জানি না। অন্ত স্ত্র থেকে শুনতে পেলাম যে, তাঁর হ'ল অর্থকন্ত—থিওদফিন্টরা তাঁকে টাকা দিতে পারছে না। তাছাড়া ভারত থেকে একজন অপেক্ষাকৃত শক্তিমান্ লোক আসছে, তার তুলনায় তিনি আমাকে যেটুকু সাহায্য করতে পারবেন, তা যৎসামান্ত। তাঁর সঙ্গে ঐ পর্যন্তই। আমাদের তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন নেই।

তোমাকে আবার অন্থরোধ করছি, এই পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারটা ভেবে দেখো, এবং মিদেস বৃলকে কয়েকটি চিঠি লেখো ও তাঁর মাধ্যমে আমেরিকার বেদান্তের বন্ধুদের মতামত জিজ্ঞেদ কর। মনে রেখো আমাদের প্রচারিত নীতি 'সকল প্রাণীর একত্ব'; আর জাতীয়তামূলক সমস্ত ভাবই তৃষ্ট কুসংস্কার মাত্র। অধিকল্প আমার নিশ্চিত ধারণা যে, যিনি অপরের মতে সায় দিতে প্রস্তুত, শেষে তিনি তাঁর নিজ মতেরই জয় প্রত্যক্ষ করেন। সর্বদা নতি-স্বীকারই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে। আমাদের সকল বন্ধুকে ভালবাসা।

ভালবাসা ও আশীর্বাদসহ ভোমাদের

বিবেকানন্দ

পুন:—আমি মার্চ মানেই যত ভাড়াভাড়ি পারি নিশ্চয় যাচিছ।

२৫৫

( भिन भित्र । दिन (क निश्विष्ठ )

প্রিয় ভগিনি,

আমার ভয় হচ্ছে—তুমি ক্ষ হয়েছ, তাই আমার একটি চিঠিরও জবাব দাওনি। তা এখন হাজারবার ক্ষমা চাইছি। সৌভাগ্যক্রমে ক্ষলা রঙের কাপড় পেয়ে গেছি এবং যত শীঘ্র পারি একটি কোট তৈরি ক'রে নিচ্ছি।
ভানে আনন্দিত হলাম যে, মিদেদ বুলের দক্ষে তোমার দেখা হয়েছিল। তিনি
দত্যি মহীয়দী নারী ও সহাদয় বন্ধু। একটি কথা ভগিনি, ঘরে ছটি খুব পাতলা
সংস্কৃত পুন্তিকা আছে। যদি অহ্বিধা না হয়, দেগুলি দয়া ক'রে পাঠিয়ে
দিও। ভারত থেকে বইগুলি নিরাপদে এদে পৌছেছে এবং তার জন্ম আমাকে
কোন ভার দিতে হয়নি। কম্বলগুলি ও গালিচা এখনও এদে পৌছয়নি জেনে
আমি অবাক হয়েছি। মাদার টেম্পলের দক্ষে আর দেখা করতে যেতে
পারিনি; সময় পাইনি। যথনি একটু সময় পাই, গ্রন্থাগারে কাটাই।

তোমাদের সকলকে আমার চিরদিনের ভালবাসা ও ক্বতজ্ঞতা।

তোমাদের সতত স্বেহনীল ভ্রাভা

বিবেকানন্দ

পু:—মি: হাউ বরাবরই ক্লাদে আসছেন, এই শেষ ক-দিন আসেননি। মিদ হাউকে আমার ভালবাদা জানাবে।

২৫৬

বস্ট্র\*

' ২৩শে মার্চ, ১৮৯৬

প্রিয় আলাদিকা,

তোমার চিঠির উত্তর আগে দিতে পারিনি; আর এখন আমায় বেজায় ভাড়াভাড়ি করতে হচ্ছে। সম্প্রতি যাদের আমি সন্ন্যাস দিয়েছি, ভাদের মধ্যে সভ্যই একজন জীলোক, ইনি মজ্রদের নেত্রী ছিলেন; বাকি সব পুরুষ। ইংলণ্ডেও আমি আরও কয়েকজনকে সন্ন্যাস দেবো, ভারপর ভাদের আমার সঙ্গে ভারতে নিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রব। হিন্দুদের চেয়ে এই সব 'সাদা মুখ' সেখানে বেশী প্রভাব বিশ্বার করবে; ভা ছাড়া ভাদের কাজ করবার শক্তিও বেশী, হিন্দুরা ভো মরে গেছে। ভারতের একমাত্র ভরসার স্থল জনসাধারণ— অভিজাত সম্প্রদায় ভো শারীরিক ও নৈতিক হিসাবে মরে গেছে।

হরমোইন সম্বন্ধে বক্তব্য এই ষে, আমি দীর্ঘকাল পূর্বেই তাকে আমার বক্তাগুলি ছাপাবার স্বাধীনতা দিয়েছিলাম, কারণ সে আমার পুরানো বন্ধু, সাচ্চা ভক্ত ও অত্যম্ভ গরীব। 'বন্ধবাদিন্'-এ লখা লখা সংস্কৃত প্রবন্ধ থাকায় ইওরোপ ও আমেরিকায় উহা চলার সন্তাবনা বড়ই অল্প। তুমি এটাকে সংস্কৃতে ছাপালেই তো পারো! সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দ এবং অফুরস্ক সংস্কৃত শ্লোকাদি উদ্ধৃত করলে হিন্দুদের ও সংস্কৃতজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের হয়তো বেশ সাহায্য হ'তে পারে, কিন্তু সাধারণ পাশ্চাত্যবাসী তো আর তোমার হিন্দু দর্শনের ধার ধারে না! একান্ত যদি রাথতে চাও তো না হয় একটা প্রবন্ধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ কর—বাকিগুলিতে সংস্কৃত শব্দ না থাকাই উচিত এবং লেখা হালকা হওয়া উচিত। আমার যে সাফল্য হচ্ছে, তার কারণ আমার সহজ্ঞ ভাষা। আচার্বের মহত্ব হচ্ছে— তাঁর ভাষার সরল্তা। তুমি যদি জনসাধারণের উপযুক্ত ক'রে বেদান্ত সম্বন্ধ লিখতে পারো, তবে 'ব্রন্ধবাদিন্' এখানে জনপ্রিয় হবে—নতুবা নয়। যে কয়জন গ্রাহক হয়েছে, তারা শুধু আমার প্রতি ব্যক্তিগত শ্রন্ধার র্ফলে।

শ্রীগুরু মহারাজের জন্মতিথিতে আমি ভারতে যে তার পাঠিয়েছিলাম, দেটি তারা পেয়েছে কিনা একটু থোঁজ নিয়ে দেখো তো।

আগামী মাসে ইংলওে যাচ্ছি। আমার ভয় হয়—আমার থাটুনি
অত্যধিক হয়ে পড়েছে; এই দীর্ঘ একটানা পরিশ্রমে আমার সায়ুমগুলী যেন
ছিঁড়ে গেছে। তোমাদের কাছ থেকে সহায়ভূতি আমি কিছুমাত্র চাই না;
ভগু এইজন্তু লিথছি যে, তোমরা আমার কাছ থেকে বেশী কিছু আশা
ক'রো না। যতদূর ভালোভাবে সন্তব কাজ ক'রে যাও। আমার ঘারা
সম্প্রতি কোন বড় কাজ হবে, এমন আশা নেই বলেই মনে হয়। যা হোক,
সাম্বেতিক প্রণালীতে আমার বক্তৃতাগুলি লিথে নেবার ফলে আনেকটা
সাহিত্য গড়ে উঠছে দেখে আমি খুশী। চারথানি বই তৈরী হয়ে গেছে।
একথানি বেরিয়ে গেছে, 'পাৃতঞ্চলস্ত্রে'র অফ্রবাদ সহ 'রাজ্যোগে'র বইথানি
ছাপা হচ্ছে, 'ভক্তিযোগে'র বইটা তোমার কাছে আছে, আর 'প্রান্যোগে'রটা
গুছিয়ে নিয়ে ছাপার জন্ত তৈরী হচ্ছে। তা ছাড়া রবিবারের বক্তৃতাগুলিও
ছাপা হয়ে গেছে। স্টার্ভি বিরাট কর্মী, সে সব কাজই খ্ব এগিয়ে দিতে
পারে। যা হোক, লোককল্যাণের জন্তু আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি—এই
মনে করেই আমি সন্তেই; আর কাজ থেকে অবসর নিয়ে আমি যথন গিরিগুছায় ধ্যানে ময়ু হবো, তথন এ বিষয়ে আমার বিবেক সাফ থাকবে।

সকলে আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি বিবেকানন্দ

আমেরিকা\* মার্চ, ১৮৯৬

প্রিয় আলাসিকা,

এই সঙ্গে পত্রিকার জন্ম তোমাকে ১৬০ ডলার পাঠালাম। আমি আমার শিয়দের বলেছি, যাতে তারা তোমার জন্ম কিছু গ্রাহক সংগ্রহ করে। জনকয়েক ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। কাজ চালিয়ে যাও। কিছু তুমি মনে রেখো যে, আমাকে লণ্ডন নিউইয়র্ক কলকাতা ও মান্ত্রাজে কাজ চালাতে হচ্ছে। এখন আমি লণ্ডনের কাজে যাচ্ছি। প্রভুর ইচ্ছা হ'লে এখানে ও ইংলণ্ডে গৈরিক-পরিহিত সন্মাসীতে ছেয়ে যাবে। বৎসগণ, কাজ ক'রে যাও।

মনে রেখো, যতদিন তোমাদের গুরুর উপর শ্রন্ধা থাকবে, ততদিন কেউ তোমাদের বাধা দিতে পারবে না। ভাষ্য তিনধানির ঐ অহ্বাদটি পাশ্চাত্য-বাসীদের দৃষ্টিতে একটা মন্ত বড় কাজ হবে।

ঐ 'সর্বজনীন ভাবের মন্দির'টি (Temple of the Universal Spirit)
আমি ছেড়ে দিয়েছি—এখন একটা নৃতন নাম দিয়েছি…। ইতিমধ্যেই
আমার তুইজন সন্ন্যাদী শিশ্ব ও কয়েক শত গৃহস্থ শিশ্ব হয়েছে; কিন্তু বৎস,
জনকয়েক ছাড়া ভাদের অধিকাংশই গরীব; ভবে জনকয়েক খুব ধনীও
আছে। এ সংবাদটি এখনই প্রকাশ ক'রে দিও না বেন। যথা সময়ে
আমি জনসাধারণের সামনে আবার আত্মপ্রকাশ ক'রব। স্থির হয়ে থাকো,
বৎস! স্থির হও, আর কাজ ক'রে যাও। ধৈর্য, ধৈর্য! আগামী বৎসর
আমি নিউইয়র্কে একটি মন্দির করবার আশা রাখি; ভারপর প্রভু জানেন।

এখানে একথানি পত্তিকা চালাব; লগুনে যাচ্ছি এবং যদি প্রভূব রূপা হয়, তবে ওখানেও তাই ক'রব। আমার ভালবাদাদি জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

ভোমাদের

আমেরিকা\* ১৮৯৬

প্রিয় আলাসিকা,

গত সপ্তাহে আমি তোমাকে 'ব্রহ্মবাদিন্' সহন্ধে লিখেছিলাম। তাতে 'ভক্তি' সহন্ধে বক্তাগুলির কথা লিখতে ভূলে গিয়েছিলাম। ঐগুলি সব একসঙ্গে পুস্তকাকারে বের করা উচিত। কয়েক শত আমেরিকায় নিউইয়র্কে গুডইয়ারের নামে পাঠাতে পারো। আমি বিশ দিনের মধ্যে জাহাজে ইংলগু রওনা হচ্ছি। আমার কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও রাজ্যোগ সহন্ধে আরও বড় বড় বই আছে। 'কর্মযোগ' ইতিমধ্যেই বেরিয়ে গেছে। 'রাজ্যোগ'-খানা খ্ব বড় হবে—তাও বন্ধন্থ হয়েছে। 'জ্ঞানযোগ'থানা বোধ হয় ইংলগু থেকে ছাপাতে হবে।

তোমবা 'ব্রহ্মবাদিন্'-এ ক্ল-ব একখানা পত্র ছেপেছ, কাজটা ভাল হয়নি।…'ব্রহ্মবাদিন্'-এর স্থরের সঙ্গে ওটি খাপ খায় না।…কোন সম্প্রদায় —ভালই হোক, আর মন্দই হোক, তাদের বিরুদ্ধে 'ব্রহ্মবাদিন্'-এ কিছু ছাপানো যেন না হয়। অবশ্য বুজরুকদের প্রতি গায়ে পড়ে সহায়ভৃতি দেখাবারও কোন, আবশ্যক নেই। আবার তোমাদের জানিয়ে রাখছি, কাগজটা এতই পারিভাষিক হয়ে পড়েছে যে, এখানে এর গ্রাহক বড় হবে না। সাধারণ পাশ্চাত্যদেশবাসী ঐ সব দাঁতভালা সংস্কৃত কথা বা পরিভাষা জানেও না, জানবার বিশেষ আগ্রহও রাখে না। এইটুকু আমি দেখছি যে, কাগজটা ভারতের পক্ষে বেশ উপযোগী হয়েছে। কোন একটা মতবিশেষের ওকালতি করা হচ্ছে, এমন একটি কথাও যেন সম্পাদকীয় প্রবন্ধে না থাকে। আর সর্বদা মনে রেখো যে, তৌমরা শুধু ভারত নয়, সমগ্র জগৎকে সম্বোধন ক'রে কথা ব'লছ; আর ভোমরা যা বলতে চাইছ, জগৎ ভার সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। প্রত্যেক অন্দিত সংস্কৃত শব্দ খুব সাবধানে ব্যবহার ক'রো; আর ভাষা যতটা সম্ভব সহন্ধ করবার চেটা করো।

ভোষরা এই পত্র পাবার আগেই আমি ইংলগু পৌছে যাব। স্থতরাং আমাকে স্টার্ডির ঠিকানায়—হাইভিউ, কেভার্শ্যাম, ইংলগু—পত্র লিখবে। ইতি

চিকাগো\* ৬ই এপ্রিল, ১৮৯৬

প্রিয় মিদেদ বুল,

আপনার স্বত্যতাপূর্ণ পত্রধানি যথাসময়ে পেয়েছি। বন্ধুগণের সঙ্গে আমি ইতিমধ্যে অনেক স্থন্দর স্থান দেখেছি এবং অনেকগুলি ক্লাস করেছি। আরও কয়েকটি ক্লাস করতে হবে, তারপর আগামী বৃহস্পতিবার রওনা হবো।

মিস এডামসের অহগ্রহে এখানকার সব ব্যবস্থাই হৃন্দর হয়েছে; তিনি এত ভাল এবং দরদী! গত ত্ইদিন যাবং সামান্ত একটু জ্বরে ভূগছি ব'লে দীর্ঘ পত্র লিখতে পারলাম না। ইতি

পুনশ্চ-বস্টনের সকলকে আমার ভালবাসা জানাবেন।

২৬০

125, East, 44th St., নিউইয়ৰ্ক\*
১৪ই এপ্ৰিল, ১৮৯৬

প্রিয়—,

অথ জিং স্থ ভর্মলোকটি বোষে থেকে একথানি চিঠি নিয়ে এথানে
আমার কাছে এসেছেন। ভর্মলোক যন্ত্রশিল্পে দক্ষ (practical mechanic),
এবং তাঁর একমাত্র ইচ্ছা এই বে, তিনি এদেশের ছুরি, কাঁচি ও অক্যাক্ত লোহনির্মিত দ্রব্যসকলের কারথানা দেখে বেড়ান। আমি তাঁর সহজে কিছুই জানি
না; তিনি যদি মন্দ লোকও হন, তা হলেও আমার স্বদেশবাসীদের ভেতর
এ-রকম বে-পরোয়া সাহসের ভাব দেখলে উৎসাহ দিতেই ইচ্ছা করি।
তাঁর নিজের থবচ চালাবার মতো যথেষ্ট টাকা আছে।

লোকটি কতদ্র সাচ্চা—এ সহস্কে পরীক্ষা ক'রে ষদি আপনি সম্ভট হন, তা হ'লে তাঁকে স্থবিধা দেবেন; তিনি ঐ কারখানাগুলি দেখবার একটা স্থযোগ চান মাত্র। আশা করি, তিনি থাটি লোক, আর আপনি তাঁকে এ বিষয়ে সাহাষ্য করতে পারেন। আমার আন্তরিক শ্রেকাদি,জানবেন। ইতি

> ভবদীয় বিবেকানন্দ

(ডা: নঞ্জ বাওকে লিখিত)

নিউইয়ৰ্ক#

১৪ই এপ্রিল, ১৮৯৬

প্রিয় ডাব্ডার,

আৰু সকালে আপনার চিঠি পেলাম। আগামী কাল আমি ইংলওে রওনা হচ্ছি, তাই আপনাকে ত্ৰ-চারটি মাত্র আন্তরিক কথা লিখতে পারব। ছেলেদের প্রস্তাবিত কাগজের বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সহাস্কৃতি আছে, এবং তা চালিয়ে যাবার জন্ম আমি যথাসাধ্য সাহায্যও ক'রব। আপনার উচিত, 'ব্রহ্মবাদিন্'-এর ধারা অবলম্বন ক'রে কাগজটাকে স্বাধীনমভাবলমী করা; কেবল ভাষা ও লেখাগুলো যাতে আরও সহজ্ববোধ্য হয়, সেদিকে বিশেষ নজর রাথবেন। ধরুন, আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে যে-সব অপূর্ব গল্প ছড়ানো আছে, তা সহজবোধ্য ভাষায় আবার লেখা ও জনপ্রিয় করা দরকার; এই একটা মস্ত হুযোগ রয়েছে, যা হয়তো আপনারা স্বপ্নেও ভাবেননি। এই জিনিসটাই আপনাদের কাগজের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হবে। যেমন সময় পাবো, ভেমন আপনাদের জ্ঞ আমি যত বেশী পারি—গর লিধব। কাগজটাকে খ্ব পাণ্ডিভ্যপূর্ণ করবার চেষ্টা একেবারে ভ্যাগ করুন, ভার জক্ত 'ব্রহ্মবাদিন্' রয়েছে। এভাবে চললে কাগঞ্চ। ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে নিশ্চয়ই। ভাষাটা ষতদূর সম্ভব সহক্ষ করবেন, তা হলেই আপনারা সফল হবেন। গল্পের ভেতর দিয়ে ভাব দেওয়াই হবে প্রধান বৈশিষ্ট্য। কাগৰুটাকে জটিল দার্শনিক তত্ত্বহুল মোটেই করবেন না। লেন-দেনের দিকটা সম্পূর্ণরূপে নিজের হাতে রাথবেন—'অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট'। ভারতে একটা জিনিসের বড়ই অভাব—একতা বা সংহতিশক্তি, তা লাভ করবার প্রধান রহস্ত হচ্ছে আক্রায়বর্তিতা।

কলকাতার বাঙলা ভাষার একথানি পত্রিকা আরম্ভ করতে সাহায্য ক'রব ব'লে কথা দিয়েছি। কিছু ব্যাপার এই—প্রথম ত্-বছরই মাত্র বক্তৃতার জক্ত টাকা আলার করেছি; গত ত্-বছর আমার কাজের সঙ্গে দেনা-পাওনার কোন সম্পর্ক ছিল না। এর ফলে আপনাকে বা কলকাতার লোকদের পাঠাবার মতোঁ টাকা আমার মোটেই নেই। তথাপি আপনাকে সাহায্য করতে পারে, এমন লোক আমি শীন্তই জুটিয়ে দেবো। বীরের মতো এগিয়ে চলুন। একদিনে বা এক-বছরে সফলতার আশা করবেন না। সর্বদা শ্রেষ্ঠ আদর্শকে ধরে থাকুন। দৃঢ় হউন, ঈর্বা ও স্বার্থপরতা বিসর্জন দিন। নেতার আদেশ মেনে চলুন; আর সত্যা, স্বদেশ ও সমগ্র মানবজাতির নিকট চির বিশন্ত হউন; তা হলেই আপনি জগৎ কাঁপিয়ে তুলবেন। মনে রাথবেন—ব্যক্তিগত 'চরিত্র' এবং 'জীবন'ই শক্তির উৎস, অক্স কিছু নহে। এই চিঠিখানা রেখে দেবেন এবং যখনই উদ্বেগ ও ঈর্বার ভাব মনে উঠবে, তখনই এই শেষের কটা লাইন পড়বেন। ঈর্বাই সমন্ত দাসজাতির ধ্বংদের কারণ। এ থেকেই আমাদের জাতির সর্বনাশ। এটি সর্বদা পরিত্যাক্যা। আপনার স্বাক্ষীণ মকল হোক; আপনার সাফল্য কামনা করি। ইতি

আপনার স্বেহপরায়ণ

বিবেকানন্দ

२७३

( হেল ভগিনিগণকে লিখিত)

6 West, 43rd St., নিউইয়ৰ্ক\*
১৪ই এপ্ৰিল, ১৮৯৬

স্নেহের ভগিনীগণ,

ববিবার নিরাপদে এসে পৌছেছি এবং অস্থতার জগ্য আগে চিঠি দিতে পারিনি। হোয়াইট স্টার লাইনের 'জার্মানিক' জাহাজে আগামী কাল বেলা বারোটায় যাত্রা করাছ। ভালবাসা, ক্বভক্তা ও আশীর্বাদের চিরস্থায়ী শ্বতির সঙ্গে— তোমাদের চির স্থেহের প্রাতা

বিবেকান<del>দ</del>

২৬৩

( স্বামী ত্রিগুণাভীতানন্দকে লিখিত )

নিউইয়ৰ্ক

১৪ই এপ্রিল, ১৮৯৬

কল্যাণবরেষ্,•

ে তোমার পত্তে সবিশেষ অবগত হইলাম। শরৎ পৌছিয়াছে সংবাদ পাইলাম। তোমার প্রেরিভ Indian Mirror (ইণ্ডিয়ান মিরর) ও পত্ত

পাইলাম। লেখা উত্তম হইতেছে, বরাবর লিখিয়া যাও। দোষ দেখা বড়ই সহজ, গুণ দেখাই মহাপুরুষের ধর্ম, এ কথা ভূলিবে না। 'মুগের ডাল ভৈয়ার হয় নাই' মানে কি ? ভাজা মুগের ভাল পাঠাইতে আমি পূর্বেই নিষেধ করিয়াছি; ছোলার ভাল ও কাঁচা মুগের ভাল পাঠাইতে বলি। ভাজা মুগ এতদূর আসিতে থারাপ ও বিস্থাদ হইয়া যায়, সিদ্ধ হয় না। যদি এবারও ভাজা মুগ হয়, টেমসের জলে যাইবে ও তোমাদের পণ্ডশ্রম। আমার চিঠি না পড়িয়াই কাজ কেন কর ? চিঠি হারাও বা কেন ? যখন চিঠি লিখবে, পূর্বের পত্র সমুথে রাখিয়া লিখিবে। তোমাদের একটু business (কাজ-চালানোর) বুদ্ধি আবশুক। যে-সকল কথা আমি জিজ্ঞাসা করি, তাহার উত্তর প্রায়ই পাই না--কেবল আবোল-তাবোল। ে চিঠি হারায় কেন ? ফাইল হয় না কেন ? সকল কাজেই ছেলেমাছষি! আমার চিঠি হাটের মাঝে পড়া হয় বুঝি ? আর যে আসে, সে-ই ফাইল টেনে চিঠি পড়ে ব্ৰি ?…You need a little business faculty. ... Now what you want is organisation—that requires strict obedience and division of labour. I will write out everything in every particular from England, for which I start to-morrow. I am determined to make you decent workers thoroughly organised' ....

'Friend' (ফেণ্ড—বন্ধু) শব্দ সকলের প্রতি ব্যবহৃত হয়। ইংরেজা ভাষায় ও-সকল cringing politeness (দীনা হীনা ভদ্রতা) নাই; ঐ সকল বাঙলা শব্দের ভর্জমা হাস্তাম্পদ হয়। রামকৃষ্ণ পরমহংস, ঈশ্বর, ভগবান—ও-সকল এদেশে কি চলে? M—has a tendency to put that stuff down everybody's throat, but that will make our movement a little sect. You keep separate from such attempts. At the same time, if people worship him

<sup>&</sup>gt; তোমাদের একটু কাজ-চালানোর বৃদ্ধি থাকা প্রয়োজন। এখন তোমাদের চাই সজ্ববদ্ধ হওয়া। সেজগু সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহতা এবং শ্রম-বিভাগের প্রয়োজন। আমি প্রভোকটি বিষয় খুটিনাটিভাবে ইংলও থেকে লিখে পাঠাব, কাল ইংলও যাত্রা করছি। তোমাদের আমি সজ্ববদ্ধ ফুলর কর্মীতে পরিণত করবই।

as God, no harm. Neither encourage, nor discourage. The masses will always have the person, the higher ones, the principle; we want both. But principles are universal, not persons. Therefore stick to the principles he taught; let people think whatever they like of this person....Truce to all quarrels and jealousy and bigotry! These will spoil everything. 'The first should be last and the last first.' 'মন্তকানাঞ্চ যে ভক্তানে মতা:' (আমার ভক্তাণের যাহারা ভক্ত, তাহারাই আমার ভেক্তা)। ইতি

বিবেকানন্দ

**২৬8** 

Waveney Mansions Fairhazel Gardens, London\* এপ্রিল, ১৮৯৬, বৃহস্পতিবার অপরাহু

প্রিয় ন্টার্ডি,

আমি সকালবেলা তোমাকে বলতে ভূলে গিয়েছিলাম যে, অধ্যাপক ম্যাক্ম্নার চিঠিতে জানিয়েছেন—যদি আমি অক্সফোর্ডে বক্তৃতা করতে ষাই, তিনি ব্যাসাধ্য সাহায্য করবেন। তোমার স্লেহবদ্ধ

বিবেকানন্দ

পুন:—শহর পাতৃরক কর্তৃক সম্পাদিত অথববেদ-সংহিতার জন্ম তুমি কি চিঠি লিখেছ ?

> সকলকে জোর ক'রে ঐ ভাবটা গেলাবার চেষ্টা ম—এর আছে। কিন্তু তাতে জামরা একটা ছোট সম্প্রদায়ে পরিণত হবো। তোমরা এ-সকল প্রয়াস থেকে পৃথক থাকবে। অথচ যদি লোকে ভাঁকে ঈশ্বর বলে পূজা করে, ক্ষতি নাই। তাদের উৎ সাহও দিও না, নিরুৎসাহও ক'রো না। সাধারণ মানুষ চিরকাল ব্যক্তিই চাইবে, উচ্চশ্রেণীরা তম্বটি গ্রহণ করবে। আমরা ছই-ই চাই, কিন্তু তম্ব নার্বভৌম, ব্যক্তি নহে। শুভরাং তার প্রচারিত তম্বগুলিকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকো; এখন লোকে তাঁর ব্যক্তির সম্বন্ধে বা খুশি ভাবুক না কেন। সর্বপ্রকার বিবাদ, ঈর্বা ও গোঁড়ামির বিরাম হোক; প্রগুলি থাকলে সব পশু হবে। 'যে প্রথম আছে, সে শেষে বাবুর; যে শেষে আছে, সে প্রথম হবে।'

# ( স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিড)

হাইভিউ, কেভার্শ্যাম, বিডিং, ইংলণ্ড লোমবার, ২৭শে এপ্রিল, ১৮৯৬

कनाभवद्यय्,

শরতের মুথে সবিশেষ অবগত স্ট্লাম। 'তৃষ্ট গরুর চেয়ে শৃশ্ন গোয়াল ভাল'—একথা সর্বদা মনে রাখিবে। স্আমি নিজের কর্তৃত্বলাভের আশায় নয়, কিন্তু তোমাদের কল্যাণ ও প্রভ্র অবতীর্ণ হইবার উদ্দেশ্য সফলের জন্ত লিখিতেছি। তিনি তোমাদের ভার আমার উপর দিয়াছিলেন এবং তোমাদের ঘারা জগতের মহাকল্যাণ হইবে, যদিও অনেকেই এক্ষণে তাহা অবগত নও; এজন্তই বিশেষ লিখিতেছি, মনে রাখিবে। তোমাদের মধ্যে ঘেষভাব ও অহমিকা প্রবল হইলে বড়ই তৃঃথের বিষয়। যারা দশজনে দশদিন প্রীতির সহিত বাস করিতে সক্ষম নহে, তাহাদের ঘারা জগতে প্রীতিস্থাপন কি সম্ভব? নিয়মবন্ধ হওয়া ভাল নয় বটে, কিন্তু অপক অবস্থায় নিয়মের বশে চলার আবশ্যক—অর্থাৎ প্রভূ যে প্রকার আদেশ করিতেন যে, কচিগাছের চারিদিকে বেড়া দিতে হয় ইত্যাদি। ঘিতীয়তঃ অলস মনে অনেক পরচর্চা, দলাদলি প্রভৃতি ভাব সহজেই আদে। সেইজন্ত নিয়লিখিত নির্দেশগুলি লিখিতেছি। তদম্বায়ী কাজ যদি কর, পরম মঞ্চল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। না যদি কর, শীঘ্রই সমন্ত পরিশ্রম বিফল হইবার সন্তাবনা।

## व्यथमण्डः मर्र চानाहेवात मद्यस निथि:

- ১। মঠের জন্ম একটা যথেষ্ট স্থান সহিত বাটী ভীড়া লইবে অথবা বাগান, যাহাতে প্রত্যেকের জন্ম এক একটি ছোট ঘর হয়। একটা বড় হল পুশুকাদি রাখিবার জন্ম, এবং একটি অপেকাকৃত ছোট ঘর—সেধানে লোকজনের সহিত দেখাশুনা করিবে। যদি সম্ভব হয়—আরও একটা বড় হল ঐ বাটীতে থাকার আবশুক, ষেধানে প্রত্যহ শাস্ত্র ও ধর্মচর্চা সাধারণের জন্ম হইবে।
- ২। কোনও লোক মঠে আসিলে সে যার সহিত দেখা করিতে চায়, তারই সঙ্গে দেখা করিয়া চলিয়া যাইবে, অপরকে দিক না করে।

- ৩। এক একজন পরিবর্তন করিয়া প্রত্যন্ত কয়েক ঘণ্টা উক্ত হলে সর্ব-সাধারণের নিমিত্ত উপস্থিত থাকিবে—যাহাতে সাধারণ লোক যাহা জিজাস। করিতে আসে, তাহার সত্তর পায়।
- ৪। যে যার আপনার ঘরে বাস করিবে—বিশেষ কার্য না পড়িলে আর একজনের ঘরে কিছুতেই যাইবে না। পুশুকাগারে যাহার পড়িবার ইচ্ছা হইবে, যাইয়া পাঠ করিবে। কিন্তু তথায় তামাক খাওয়া বা অপরের সহিত কথাবার্তা একেবারেই নিষেধ করিবে। নিঃশব্দে পাঠ করিতে হইবে।
- ৫। সারাদিন সকলে পড়ে (মিলে) একটা ঘরে বাজে কথা কওয়া ও বাহিরের লোক যে-সে আসছে ও সেই সোলমালে যোগ দিছে, তাহা একেবারেই নিষেধ।
- ৬। কেবল যাহারা ধর্মজিজাস্থ, তাহারা শাস্তভাবে আদিয়া সাধারণ হলে বিদিয়া থাকিবে ও যাহাকে চায় তাহার সহিত দেখা করিয়া চলিয়া যাইবে। অথবা কোন সাধারণ জিজ্ঞাস্ত থাকে, সেদিনকার জন্ম যিনি সেই কার্যের ভার পাইয়াছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া যাইবে।
- ৭। একজনের কথা আর একজনকে বলা বা গুলোগুজি, পরনিন্দা একেবারেই ত্যাগ করিবে।
- ৮। একটা ছোট ঘর আফিস হইবে। যিনি সেক্টোরি, তিনি সেই ঘরে থাকিবেন ও দেই ঘরে কালি, কাগজ, চিঠি লেখবার সরঞ্জাম ইত্যাদি সমস্ত থাকিবে। তিনি সমস্ত আয়ব্যয়ের হিসাব রাখিবেন ও যে-সমস্ত চিঠিপত্ত ইত্যাদি আসে, তাহা তাঁহার নিকট আসিবে ও তিনি পত্তাদি না খ্লিয়া যাহার যাহার নামে তাহাকে তাহাকে বাঁটিয়া দিবেন। পুস্তক ও পত্তিকাদি পুস্তকাগারে যাইবে।
- ৯। একটা ছোট ঘর থাকিবে তামাক থাইবার জ্ঞা। তন্তির অপর কোনও স্থানে তামাক থাইবার আবিশ্রক নাই।
- ১০। যিনি গালিমন্দ বা ক্রোধাদি করিতে চান, তাঁহাকে ঐ সকল কার্য মঠের বাহিরে যাইয়া করিতে হইবে। ইহার অন্তথা তিলমাত্র না হয়।

## শাসন-স্মিতি

১। একজন মহাস্ত প্রতি বৎসর নির্বাচন করিবে অধিক লোকের মত লইয়া। বিতীয় বৎসর আর একজন ইত্যাদি।

- ২। এ বংসর রাখালকে মহাস্ত কর, তদং আর একজনকে সেকেটারি কর; তদং আর একজন পূজাপত ও রায়াবায়ার তদারক করিবার জন্ম নির্বাচন কর।
- ৩। সেকেটারির আর এক কাজ—তিনি সকলের স্বাস্থ্যের উপর নজর রাথিবেন। এই বিষয়ে তিনটি উপদেশ আছে—

১ম-প্রত্যেক ঘরে প্রত্যেক লোকের জক্ত এক একটি নেয়ারের খাটিয়া ও তোষক ইত্যাদি (থাকিবে)। প্রত্যেককে আপনার আপনার ঘর পরিষ্কার করিতে হইবে।

২য়—বালা ও থাওয়ার জন্ম জল যাহাতে পরিষ্কার ও দোষহীন হয়, তাহা অবশ্রই করিবে; কারণ তৃষ্ট বা অপরিষ্কৃত জলে ভোগ র'াধিলে মহাপাপ হয়।

তমু—শরৎকে যে প্রকার কোট করিয়া দিয়াছ, ঐ প্রকার গেরুয়া আলখালা প্রত্যেককে ছটি করিয়া দিবে এবং কাপড়-চোপড় ষাহাতে পরিকার থাকে (তাহা দেখিবে); ···বাটা অত্যম্ভ পরিকার যাহাতে হয়—নীচের উপরের সমস্ভ ঘর—(সেদিকে নজর রাখিবে)।

- ৪। বে কেউ সন্ন্যাসী হ'তে চায়, প্রথমে তাহাকে ব্রহ্মচারী করিবে—এক বংদর মঠে, এক বংদর বাহিরে—তার পর সন্ন্যাসী করিয়া দিবে।
- e। ঠাকুরপূজ্বর ভার উক্ত ব্রহ্মচারীদের মধ্যে একজনকে দিবে এবং মধ্যে মধ্যে বদলাইয়া দিবে।

#### বিভাগ

মঠে এই কয়েকটি বিভাগ থাকিবে, যথা: (১) বিভা-বিভাগ, (২) প্রচার-বিভাগ, (৩) সাধন-বিভাগ।

বিভা-বিভাগ: ষাহারা পড়িতে চায়, তাহাদের জন্ম পুস্তকাদি ও অধ্যাপক-সংগ্রহ—এই বিভাগের উদ্দেশ্য। প্রত্যহ প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে তাহাদের জন্ম অধ্যাপক উপস্থিত থাকিবে।

প্রচার-বিভাগ: মঠবাসী ও প্রবাসী। মঠবাসী প্রচারকেরা প্রত্যহ শাস্ত্রাদিপাঠ ও প্রশ্নোত্তরাদি ঘারা জিজ্ঞাহ্মদের শিক্ষা দিবে। প্রবাসীরা গ্রামে গ্রামে প্রচার করিবে ও স্থানে স্থানে উক্তরূপ মঠ স্থাপনের চেষ্টা করিবে।

সাধন-বিভাগ: যাঁহারা সাধন-ভন্তন করিতে চান, তাঁহাদের আপন আপন ঘরে সাধন-ভন্তনের যাহা আবশুক—ভাহার সহায়তা করা ইত্যাদি। কিন্তু একজন দাধন করেন বলিয়া আর কাউকেও যে পড়িতে দিবেন না, অথবা প্রচার করিতে দিবেন না—এ প্রকার না হয়। যিনি উৎপাত করিবেন, তাঁহাকে অন্তর (তফাত) হইতে তৎক্ষণাং বলিবে—ইহাতে অগ্রথা না হয়।

মঠবাদী প্রচারকেরা পর্যায়ক্রমে ভক্তি জ্ঞান যোগ ও কর্মদম্বদ্ধে উপদেশ করিবেন, এবং তৎসম্বদ্ধে দিবস ও সময় নির্দিষ্ট করিয়া উক্ত শিক্ষাগৃহের ঘারে লটকাইয়া দিবেন—অর্থাৎ যাহাতে ভক্তিজ্জ্জাস্থ জ্ঞানশিক্ষার দিনে আসিয়া আঘাত না পায় ইত্যাদি। বামাচার-সাধনের উপযুক্ত তোমরা কেহই নহ; অতএব বামমার্গের নামগদ্ধও মঠে যেন না হয়। যিনি এ কথা না শুনিবেন, তাঁহার স্থান বাহিরে। ও-সাধনের নাম পর্যন্ত যেন মঠে না হয়। 'তাঁর' ঘরে যে-তৃত্তি বিকট বামাচার ঢোকায়, তার ইহ-পরকাল উৎসন্ন হইবে।

### কয়েকটি সাধারণ নির্দেশ

- ১। কোন স্ত্রীলোক যদি কোন সন্মাসীর সহিত দেখা করিতে আইসে, তাহা হইলে সাধারণ গৃহে যাইয়া কথাবার্তা কহিবে। কোন স্ত্রীলোক অক্ত কোন ঘরে প্রবেশ করিতে পাইবে না, ঠাকুরঘর ছাড়া।
- ২। কোন সন্ন্যাসী মেয়েদের মঠে যাইয়া বাদ করিতে পাইবে না। যদি না ভনে, মঠ হইতে দূর করিবে। তুষ্ট গরু অপেক্ষা শৃক্ত গোয়াল (ভাল)।…
- ৩। তৃশ্চরিত্র লোকের একেবারেই প্রবেশ নিষেধ। কোন অছিলায় তাদের ছায়া যেন আমাদের ঘরে না পড়ে। যদি তোমাদের মধ্যে কেউ তৃশ্চরিত্র হয়, যে-কেহ হউক—তৎক্ষণাৎ বিদায় কর। তৃষ্ট গরুর দরকার নাই। প্রভূ অনেক ভাল ভাল লোক আনিবেন।
- ৪। শিক্ষা দিবার গৃহে ও সময়ে, এবং প্রচারের গৃহে ও সময়ে বে-কোন জীলোক আসিতে পারেন; কিন্তু উক্ত সময় জৃতীত মাতেই চলিয়া যাইতে হইবে।
- ৫। কোন কোধ বা ঈর্ধা প্রকাশ, বা গোপনে একজনের নিন্দা আর একজনের কাছে কদাচ করিবে না।…একজন আর একজনের দোষ দেখতে খ্ব মজবৃত—আপনার দোষগুলি কেউ সারাবেন না!
- ৬। আহাবের নির্দিষ্ট সময় যেন হয়। প্রত্যেকের বসিবার জন্ত একটা আসন ও থাইবার জন্ত একটা ছোট চৌকি (ধাকিবে,)—আসনে ব'সে চৌকির উপর থালা রেথে খাবে—বে প্রকার রাজপুতানায়।

## কৰ্মচাৰী-সভা (office-bearers)

সমন্ত অফিসার—তোমরা করিয়া লইবে ব্যালটের দ্বারায়, যে প্রকার 'রুদ্ধ মহারাজে'র আজ্ঞা—অর্থাৎ একজন প্রপোজ (প্রভাব) করিল, 'অমুক এক বংসরের জন্ত মহান্ত হউক।' সকলে 'হ্যা' কি 'না' কাগজে লিখিয়া একটা কুজে নিক্ষেপ করিবে। যদি 'হ্যা' অধিক হয়, তিনি মহান্ত (হইবেন) ইত্যাদি।

ষদিও তোমরা উক্ত প্রকারে অফিনার বাছিয়া লইবে, তথাপি আমি suggest (প্রস্থাব) করি যে, এবংনর রাখাল মহাস্ত, তুলনী নেকেটারি ও টেজারার, গুপু লাইবেরিয়ান, শলী কালী হরি ও নারদা পর্যায়ক্রমে পড়াবার ও উপদেশ করবার ভার লউক—ইত্যাদি। সারদা যে কাগজ বার করতে চেয়েছে, সে উত্তম কথা বটে; কিন্তু নকলে মিলেমিশে করতে পার তো আমার সম্মতি আছে।

মতামত সহক্ষে এই যে, যদি কেউ পরমহংসদেবকে অবভার ইত্যাদি ব'লে মানে উত্তম কথা, না মানে উত্তম কথা। সার এই যে, পরমহংসদেব চরিত্রসহক্ষে পুরাতন ঠাকুরদের উপরে যান এবং শিক্ষাসহক্ষে সকলের চেয়ে উদার ও নৃতন এবং progressive (প্রগতিশীল) অর্থাৎ পুরানোরা সব একঘেয়ে—এ নৃতন অবতার বা শিক্ষকের এই শিক্ষা যে, এখন যোগ ভক্তি জ্ঞান ও কর্মের উৎক্কপ্ত ভাব এক ক'রে নৃতন সমান্ধ তৈয়ারি করতে হবে।…পুরানোরা বেশ ছিলেন বটে, কিন্তু এ যুগের এই ধর্ম—একাধারে যোগ জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম—আচণ্ডালে জ্ঞান-ভক্তি দান—আবালবৃদ্ধবনিতা। ও-সকল কেন্ত বিষ্ট্র বেশ ঠাকুর ছিলেন; কিন্তু রামকৃষ্ণে একাধারে সব চুকে গেছেন। সাধারণ লোকের পক্ষে এবং প্রথম উত্যোগীর পক্ষে নিষ্ঠা বড়ুই আবশ্রুক—অর্থাৎ শিক্ষা দাও যে, অল্প সকল দেবকে নমস্কার, কিন্তু পূজা রামকৃষ্ণের। নিষ্ঠা ভিন্ন তেজ হয় না—তা না হ'লে,মহাবীরের ল্যায় প্রচার হয় না। আর ও-সব পুরানো ঠাকুরদেবতা বৃড়িয়ে গেছে—এখন নৃতন ভারত, নৃতন ঠাকুর, নৃতন ধর্ম, নৃতন বেদ। হে প্রভা, কবে এ পুরানোর হাত থেকে উদ্ধার পাবে আমাদের দেশ! গোড়ামি না হ'লে কল্যাণ দেখছি কই? তবে অপরের ছেব ত্যাগ করতে হবে।

যদি আমার বুদ্ধিতে চলা তোমাদের উচিত বিচার হয় এবং এই সকল নিয়ম পালন কর, তা হ'লে আমি মঠভাড়ার এবং সমস্ত থরচ-পত্র পাঠিয়ে দেবো। নতুবা তোমাদের সক্ষত্যাগ—একদম। অপিচ গৌর-মা, ষোগীন-মা প্রভৃতিকে এই চিঠি দেখিয়ে তাঁদের দিয়ে ঐ প্রকার একটা মেয়েদের জন্ত স্থাপন করাইবে। সেখানে গৌর-মাকে এক বংসর মহাস্ত করিবে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিছু তোমাদের মধ্যে কেউই সেখানে যেতে পাবে না। তারা আপনারা সমস্ত করিবে, তোমাদের হুকুমে কাউকে চলিতে হবে না। তারও সমস্ত খরচ-পত্র আমি পাঠিয়ে দেব।

প্রভূ তোমাদের সংবৃদ্ধি দিন! ত্-জন জগলাপ দেখতে গেল—একজন দেখলে ঠাকুর, আর একজন দেখলে পুঁই গাছ!!! বাপু হে, ভোমরা সকলেই তাঁর সেবায় ছিলে বটে, কিন্তু যখনই মন ফুলে আমড়া গাছ হবে, তখনই মনে ক'রো যে, থাকলে কি হয় তাঁর সঙ্গে ?—দেখেছ কেবলই পুঁই গাছ! যদি তা না হ'ত তো এত দিনে প্রকাশ হ'ত। তিনি নিজেই বলতেন. নাচিয়ে গাহিয়ে তারা নরকে যাইবে—ঐ নরকের মূল 'জহলার'। 'আমিও যে, ও-ও সে'—বটে রে মধো? 'আমাকেও তিনি ভালবাসতেন'—হায় মধুরাম, তা হ'লে কি তোমার এ তুর্গতি হয় ?…এখনও উপায় আছে—সাবধান! মনে রেখো যে, তাঁর কুপায় বড় বড় দেবতার মতো মাছ্য তৈয়ারি হয়ে যাবে, যেখানে তাঁর দয়া পড়বে। …এখনও সময় আছে, সাবধান! Obedience is the first duty (আজাবহতাই প্রথম কর্তব্য)—যা বলি, ক'রে ফেলো দেখি! এই কটা ছোট্ট হোট্ট কাজ প্রথমে কর দেখি—তারপর বড় বড় কাজ ক্রমে হবে। অলমিতি

#### **बद्ध**

পু:—এই চিঠি সকলকে পড়াবে এবং তদম্যায়ী কাজ করা যদি উচিত বোধ হয়, আমাকে লিখবে। রাখালকে বল্বে—যে সকলের দাস, সেই সকলের প্রভূ। যার ভালবাসায় ছোট বড় আছে, সে কথনও অগ্রণী হয় না। যার প্রেমের বিরাম নাই, উচ্চ নীচ নাই, তার প্রেম জগৎ জয় করে।

नदिख

# ( হেল ভগিনীগণকে লিখিত )

হাই ভিউ, রিডিং\* ২০শে এপ্রিল, ১৮৯৬

স্বেহের ভগিনীগণ,

সমৃত্রের অপর পার থেকে তোমাদের অভিনন্দন জানাই। এবার সমৃত্রযাত্রা আনন্দদায়ক হয়েছে এবং কোন পীড়া হয়নি। সমৃত্রপীড়া এড়াবার জ্ঞ্জ্ঞ আমি নিজেই কিছু চিকিৎসা করেছিলাম। আয়াল ত্ত্রের মধ্য দিয়ে এবং
ইংলণ্ডের কয়েকটি পুরানো শহর দেখে এক দৌড়ে ঘুরে এলাম, এখন আবার
রিজিং-এ 'ব্রহ্ম, মায়া, জীব, জীবাত্মা ও পরমাত্মা' প্রভৃতি নিয়ে আছি। অপর
সন্মাসীটি এখানে রয়েছেন; আমি যত লোক দেখছি, তাদের মধ্যে তিনি
একজন চমৎকার লোক, বেশ পণ্ডিতও। আমরা এখন গ্রন্থগুলি সম্পাদনার
কাজে ব্যস্ত। পথে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি—নিতান্ত নীরস, একটানা এবং
গ্রুময়, আমার জীবনেরই মতো। আমি যখন আমেরিকার বাইরে যাই,
তখনই আমেরিকাকে বেশী ভালবাসি। যাই হোক, এ পর্যন্ত যা দেখেছি,
তার মধ্যে ওখানকার কয়েকটি বছরই সর্বোৎকুট।

তোমরা কি 'রন্ধবাদিন্'-এর জন্ম কিছু গ্রাহক সংগ্রহের চেষ্টা ক'রছ? মিসেন এডামন্ (Mrs. Adams) ও মিনেন কংগারকে (Mrs. Conger) আমার ভালবানা জানাবে। যত শীদ্র পারো ভোমাদের নকলের কথা আমাকে লিথবে—আর ভোমরা কি ক'রছ, ভোমাদের পান, ভোজন ও ঘুরে বেড়ানোর একথেয়েমি কি দিয়ে ভাঙছ? এখন একটু ভাড়াভাড়ি, পরে এর চেয়ে বড় চিঠি লিথব; স্থতরাং বিদায় এবং ভোমরা নর্বদা স্থী হও।

তোমাদের সতত ক্ষেহের ভ্রাতা

বিবেকানন্দ

পুন:—আমি সময় পেলেই মাদার চার্চের কাছে লিখব। ভাম এবং ভগিনী ৰুক্কে আমার ভালবাসা।

৬৩, দেণ্ট **জর্জে**দ্ রোড, লগুন\* মে. ১৮৯৬

প্রিয় ভগিনি,

আবার লগুনে। এখন ইংলণ্ডের আবহাওয়া বেশ চমৎকার ও ঠাওা; ঘরে অগ্নিকুণ্ডে আগুন রাখতে হয়। তুমি জেনো, আমাদের ব্যবহারের জন্স এবার একটা গোটা বাড়ি পাওয়া গেছে। বাড়িট ছোট হলেও বেশ স্থবিধান্ত্রনক। লণ্ডনে বাড়িভাড়া আমেরিকার মতো তত বেশী নয়, ভা বোধ হয় তুমি জানো। এই ভোমার মার কথাই ভাবছিলাম। এইমাত্র তাঁকে একথানা চিঠি লিখে C/o Monroe & Co., 7 Rue Scribe, Paris—এই ঠিকানায় পাঠিয়েছি। এখানে জনকয়েক পুরানো বন্ধুও আছেন। মিদ ম্যাকলাউড সম্প্রতি ইউরোপ ভ্রমণ ক'রে লগুনে ফিরেছেন। তাঁর স্বভাবটি সোনার মতো খাঁটি এবং তাঁর স্বেহপ্রবণ হৃদয়টির কোন পরিবর্তন হয়নি। আমরা এই বাড়িতে বেশ ছোটথাটো একটি পরিবার হয়েছি; আর আমাদের সঙ্গে আছেন ভারতবর্ষ থেকে আগত একজন সন্ন্যাদী। 'বেচারা হিন্দু' বলতে যা বোঝায়, তা এঁকে দেখলেই বেশ বুঝতে পারবে। সর্বদাই যেন ধ্যানস্থ রয়েছেন; অতি নম্র ও মধুরস্বভাব। আমার যেমন একটা অদম্য সাহস এবং ঘোর কর্মতৎপরতা আছে, তাঁতে তার কিছুই নেই। ওতে চলবে না। আমি তাঁর ভেতর একটু কর্মশীলতা প্রবেশ করিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রব। এখনই আমার ছটি ক'রে ক্লানের অধিবেশন হচ্ছে। চার-পাঁচ মাস এরপ চলবে-ভারপর ভারতে বাচ্ছি; কিন্তু আমেরিকাতেই আমার হৃদয় পড়ে আছে—আমি ইয়ান্ধি দেশ ভালবার্সি। আমি সব নৃতন দেখতে চাই। পুরাতন ধ্বংসাবশেষের চারদিকে অলমভাবে যুরে বেড়িয়ে সারাজীবন প্রাচীন ইভিহাস নিয়ে হা-হুডাশ ক'রে আর প্রাচীনকালের লোকদের কথা ভেবে ভেবে দীর্ঘনিঃখাস ফেলতে রাজী নই। আমার রক্তের যা জোর আছে, ভাতে একপ করা চলে না। সকল ভাব প্রকাশের উপযুক্ত স্থান, পাত্র ও স্থোগ কেবল আমেরিক্লাতেই আছে। আমি আমূল পরিবর্তনের ঘোরতর পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি। শীত্রই ভারতবর্ষে ফিরব, পরিবর্তনবিরোধী থস্থসে ভেলি মাছের

মতো ঐ বিরাট পিণ্ডটার কিছু করতে পারি কি না দেখতে। তারপর প্রাচীন সংস্কারগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নৃতন ক'রে আরম্ভ ক'রব— একেবারে সম্পূর্ণ নৃতন, সরল অথচ সবল—সছোজাত শিশুর মতো নবীন ও সভেজ। যিনি সনাতন, অদীম, সর্বব্যাপী এবং সর্বজ্ঞ, তিনি কোন ব্যক্তিবিশেষ নহেন—ভত্তমাত্র। তুমি, আমি সকলেই সেই তত্ত্বে বাহ্ প্রতিরূপ মাত্র। এই অনস্ক তত্ত্বের মত বেশী কোন ব্যক্তির ভিতর প্রকাশিত হয়েছে, তিনি তত মহৎ; শেষে সকলকেই তার পূর্ণ প্রতিমৃতি হ'তে হবে। এরূপে এখনও যদিও সকলেই স্বরূপত: এক, তথাপি তথনই প্রকৃতপক্ষে সব এক হয়ে যাবে। ধর্ম এ ছাড়া আর কিছুই নয়; এই একত্ব অহুভব বা প্রেমই এর সাধন। সেকেলে নির্জীব অহুষ্ঠান এবং ঈশ্বরদম্বনীয় ধারণাগুলি প্রাচীন কুসংস্কারমাত। বর্তমানেও সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাথবার চেটা করা কেন? পাশেই যথন জীবন ও সভ্যের নদী বয়ে যাচ্ছে, তথন আর তৃঞার্ডদের নরদমার জল খাওয়ানো কেন ? এটা মাহুষের স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই নয়। পুরাতন সংস্কারগুলোকে সমর্থন ক'রে ক'রে আমি বিরক্ত হয়ে পড়েছি। ... জীবন ক্ষণস্থায়ী, সময়ও ক্ষিপ্রগতিতে চলে যাচ্ছে। যে স্থান ও পাত্রে ভাবরাশি সহজে কার্যে পরিণত হ'তে পারে, সেই স্থান ও পাত্রই প্রত্যেকের বেছে নেওয়া উচিত। হায়! যদি মাত্র বাবো জন সাহসী, উদার, মহৎ, সরলহাদয় লোক পেতাম!

আমি নিজে বেশ আছি এবং জীবনটাকে ধ্ব উপভোগ করছি। আমার ভালবাসা জানবে। ইতি

> তোমাদের বিবেকানন্দ

२७৮

লগুন\*

७०८म (म. ১৮३७

প্রিয় মিলেদ বুল,

গত পরও অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে আমার বেশ দেখাওনা হয়ে গেল। তিনি একজন ঋষিকল্প লোক; তাঁর বয়স ৭০ বংসর হলেও তাঁকে যুবা দেখার; এমন কি তাঁর মুখে একটি বার্ধক্যের রেখা নেই। হায়! ভারতবর্ষ ও বেদাস্থের প্রতি তাঁর ষেরূপ ভালবাসা তার অর্ধেক যদি আমার থাকত! তার উপর তিনি যোগশাস্ত্রের প্রতিও অন্থক্ল ভাব পোষণ করেন এবং তাতে বিশ্বাস করেন। তবে ৰুজক্ষকদের তিনি একদম সহু করতে পারেন না।

সর্বোপরি রামকৃষ্ণ পরমহংদের উপর তাঁর শ্রনা-ভক্তি অগাধ এবং তিনি 'নাইণ্টিন্থ্ দেঞ্রিতে' (Nineteenth Century) তাঁর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি তাঁকে জগতের সমক্ষে প্রচার করবার জন্ম কি করছেন ?' রামকৃষ্ণ তাঁকে অনেক বংসর যাবং মৃশ্ধ করেছেন। এটা কি স্লসংবাদ নয় ?…

এখানে কাজকর্ম ধীরে ধীরে—কিন্তু দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হচ্ছে। আগামী রবিবার থেকে জনসাধারণের জন্ম আমার বক্তৃতা আরম্ভ হবে, ঠিক হয়েছে। ইতি

> আপনার চিরক্কতজ্ঞ ও স্নেহের বিবেকানন্দ

২৬৯

৬৩, দেণ্ট ্ জর্জেদ রোড, লগুন\* ৩০শে মে, ১৮৯৬

প্রিয় মেরী.

তোমার চিঠি এইমাত্র পেলাম। তুমি অবশ্রই ঈর্বাপরায়ণ হওনি, কিন্তু দীন-দরিদ্র ভারতবর্ষের প্রতি সহসা যেন তোমার করুণা উথলে উঠেছিল। যা হোক, ভয় পাওয়ার কারণ নেই। সপ্তাহ-কয়েক আগে মাদার চার্চের (Mother Church) কাছে পত্র লিখেছিলাম; আজ পর্যন্ত একছত্র জবাব আদায় করতে পারিনি। ভয় হয়, তিনি দলবলসহ স্ম্যাস গ্রহণ ক'রে কোন ক্যাথলিক মঠে চুকে পড়েছেন; ঘরে চার-চারটি আইবুড়ো মেয়ে থাকলে বুড়ী মায়ের পক্ষে সন্মাস না নিয়ে আর উপায় কি ?

অধ্যাপদ ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে বেশ দেখাশুনা হয়ে গেল। তিনি ঋষিকল্প লোক—বেছান্তের ভাবে ভরপুর। তোমার কি মনে হয়? অনেক বছর যাবং তিনি আমার গুরুদেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন। তিনি 'নাইন্টিছ্ সেঞ্রী'তে গুরুদেবের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ নিথেছেন—তা শীস্ত্রই প্রকাশিত হবে। ভারতসংক্রাম্ভ নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ হ'ল। হায়! ভারতের প্রতি তাঁর প্রেমের অর্ধেকও যদি আমার থাকত!

এখানে আমরা আর একটি কুল পত্রিকা বার ক'রব। 'ব্রহ্মবাদিন্'-এর খবর কি ? তার প্রচার বাড়াচ্চ তো ? যদি চার জন উৎসাহী আইবুড়ী মিলে একখানা পত্রিকা ভাল রকম চালু করতে না পারো তো আমার সকল আশার জলাঞ্জলি! তুমি মাঝে মাঝে আমার চিঠি পাবে। আমি তো ছুঁচটি নই যে, বেখানে সেখানে হারিয়ে যাব! এখন এখানে ক্লাস খুলেছি। আগামী সপ্তাহ থেকে প্রভি রবিবার বক্তৃতা আরম্ভ ক'রব। ক্লাসগুলি খব বড় হয়; যে বাড়িটি সারা মরশুমের জন্ম ভাড়া করেছি, সেই বাড়িতেই ক্লাস হয়। কাল রাত্রে আমি নিজেই রাল্লা করেছিলাম। জাফরান, লেভেণ্ডার, জয়ত্রী, জায়ফল, কাবাবচিনি, দাক্লচিনি, লবল, এলাচ, মাখন, লেবুর রস, পেঁয়াজ, কিসমিদ, বাদাম, গোলমরিচ এবং চাল—এগুলি মিলিয়ে এমনই হুযাত্র থিচুড়ি বানিয়েছিলাম যে, নিজেই গলাধঃকরণ করতে পারিনি। ঘরে হিং ছিল না, নতুবা তার খানিকটা মিশালে গিলবার পক্ষে হুবিধা হ'ত।

কাল হালফ্যাশনের এক বিবাহে গিয়েছিলাম। আমার বন্ধু মিদ মূলার নামী জনৈকা ধনী, মহিলা একটি হিন্দু ছেলেকে দত্তক গ্রহণ করেছেন এবং আমার কাজে দাহায্য করবার জন্ম আমি যে বাড়িতে আছি দেই বাড়িতেই ঘর ভাড়া করেছেন। তিনিই বিয়ে দেখবার জন্ম আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন। বিয়ের অহুষ্ঠান খেন আর শেষ হয় না—কি আপদ! তুমি যে বিয়েতে নারাজ, এতে আমি খুনী। এখন বিদায়। তোমরা দকলে আমার ভালবাদা জানবে। আর লেখার দময় নেই; এখনি মিদ ম্যাক্লাউডের বাড়ীতে মধ্যাহ্ন-ভোজনে ষাঁচ্ছি। ইতি

ভোমাদের চির **শুভাকাজ্জী** বিবেকানন্দ

৬৩, সেণ্ট ্ জর্জেস রোড, লণ্ডন\* ৫ই জুন, ১৮৯৬

প্রিয়—,

'রাজ্যোগ' বইথানার খুব কাট্ডি হচ্ছে। সারদানন শীঘ্রই যুক্তরাষ্ট্রে যাবে।···

আমার পিতা যদিও উকিল ছিলেন, তবু আমি ইচ্ছা করি না, আমাদের বংশের কেউ উকিল হয়। আমার গুরুদের এর বিরুদ্ধে ছিলেন এবং আমার বিশাস, যে পরিবারে কতকগুলি উকিল আছে, সে পরিবারকে নিশ্চয়ই ছুর্দশায় পড়তে হবে। আমাদের দেশ উকিলে ছেয়ে গেছে—প্রত্যেক বছর বিশ্ববিতালয় থেকে শত শত উকিল বার হচ্ছে। আমাদের জাতের পক্ষে এখন দরকার সাহস ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভা। স্কৃতরাং আমার ইচ্ছা ম— তড়িত্তত্ত্ববিৎ হয়়। সফল হ'তে না পারলেও সে যে বড় হবার এবং দেশের যথার্থ উপকারে আসবার চেষ্টা করেছিল—এইটুকু ভেবেই আমি সম্ভই হবো। তুপু আমেরিকার বাতাসেই এমন একটি গুণ আছে যে, সেশানকার প্রত্যেকের ভেতর যা কিছু ভাল সমন্তই ফুটিয়ে তোলে। আমি চাই সে অকুতোভয় ও সাহসী হোক এবং তার নিজের, ও স্ক্রাভির জন্ম একটা নৃতন পথ বার করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করক। একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়র ভারতে অনায়াসে ক'রে থেতে পারে।

পু:—গুড্উইন আমেরিকায় একথানি মাসিক পত্র বার করা সহয়ে তোমাকে এই ডাকে একখানা চিঠি লিখছে। আমার মনে হয়, কাজটি বজায় রাখতে হ'লে এই রকমের একটা কিছু দ্রকার। আর সে যেভাবে কাজ করবার প্রস্তাব করছে, তাকে সেইভাবে ঐ বিষয়ে সাহায্য করবার যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রব। আমার মনে হয়, সে খুব সম্ভব সার্দানন্দের সঙ্গে যাবে।

তোমাদের প্রেমবন্ধ বিবেকানন্দ

৬৩, দেণ্ট ্জর্জেস্ রোড, লগুন\* ৭ই জুন, ১৮৯৬

প্রিয় মিস নোব্ল,

আমার আদর্শকে বস্তুতঃ অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা চলে, আর তা এই : মাহুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণী প্রচার করতে হবে এবং সর্বকার্যে সেই দেবত্ব-বিকাশের পশ্বা নির্ধারণ ক'রে দিতে হবে।

কুসংস্কারের শৃঙ্খলে এই সংসার আবন্ধ। যে উৎপীড়িত—দে নর বা নারীই হোক—তাকে আমি কঙ্গণা করি; আর যে উৎপীড়নকারী, দে আমার আরও বেশী কঞ্গার পাত্র।

এই একটা ধারণা আমার কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সকল হঃথের মূলে আছে অজ্ঞতা, তা ছাড়া আর কিছু না। জগংকে আলো দেবে কে? আঅবিসর্জনই ছিল অতীতের কর্মরহস্ত; হায়! যুগ যুগ ধ'রে তাই চলতে থাকবে। যারা জগতে সবচেয়ে সাহদী ও বরেণ্য, তাঁদের চিরদিন 'বছজনহিতায় বছজনস্থায়' আঅবিসর্জন করতে হবে। অনস্ত প্রেম ও করুণা বুকে নিয়ে শত শত বুদ্ধের আবির্ভাব প্রয়োজন।

জগতের ধর্মগুলি এখন প্রাণহীন মিধ্যা অভিনয়ে পর্যবিদিত। জগতের এখন একাস্ত প্রয়োজন হ'ল—চরিত্র। জগৎ এখন তাঁদের চায়, বাঁদের জীবন প্রেমদীপ্ত এবং স্বার্থশৃত্য। সেই প্রেম প্রতিটি কথাকে বজের মতো শক্তিশালী ক'রে তুলবে।

এটা আর তোমার কাছে কুদংস্বার নয় নিশ্চিত। তোমার মধ্যে একটা জগৎ-আলোড়নকারী শক্তি রয়েছে, ধীরে ধীরে আর'ও অনেক শক্তি আদবে। আমুরা চাই—জালাময়ী বাণী এবং তার চেয়ে জলস্ত কর্ম। হে মহাপ্রাণ, ওঠ, জাগো! জগৎ তৃংথে পুড়ে থাক হয়ে যাচ্ছে—তোমার কি নিদ্রা দাজে? • এস, আমরা ডাকতে থাকি, ষতক্ষণ না নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত হন, ষতক্ষণ না অস্তরের দেবতা বাইরের আহ্বানে সাড়া দেন। জীবনে এর চেয়ে আরু বড় কি আছে, এর চেয়ে মহত্তর কোন্ কাজ আছে? আমার এগিয়ে চলার সঙ্গে কাক্ষেই আহ্বাদিক খুঁটনাটি সব এসে পড়বে।

আমি আটঘাট বেঁধে কোন কাজ করি না। কার্যপ্রণালী আপনি গড়ে ওঠে ও নিজের কার্য সাধন করে। আমি শুধু বলি—ওঠ, জাগো।

তুমি চিরকাল আমার অফ্রস্ত আশীর্বাদ জানবে। ইতি

ভভাশীর্বাদক

বিবেকানন্দ -

२१२

( স্বামী রামক্ষণানন্দকে লিখিত)

৬৩, দেণ্ট জর্জেদ রোড, লণ্ডন ২৪শে জুন, ১৮৯৬

প্রিয় শশী,

শ্রীজীর' সম্বন্ধে ম্যাক্সম্লারের লিখিত প্রবন্ধ আগামী মাসে প্রকাশিত হবে। তিনি তাঁর একখানি জীবনী লিখতে রাজা হয়েছেন। তিনি শ্রীজীর সমন্ত বাণী চান। সব উক্তিগুলি সাজিয়ে তাঁকে পাঠাও—অর্থাৎ কর্মম্বন্ধে সব এক জায়গায়, বৈরাগ্য সম্বন্ধে অন্তন্ত্র, এরপ ভক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি ইত্যাদি সম্বন্ধে। তোমাকে এ কাজ এখনই শুক্ত করতে হবে। শুধু যে-সব কথা ইংরেজীতে অচল, সেগুলি বাদ দিও।\* বৃদ্ধি ক'রে সে-সকল জায়গায় যথাসন্তব অন্ত কথা দিবে…। 'কামিনী-কাঞ্চন'কে 'কাম-কাঞ্চন' করবে—lust and gold etc.—অর্থাৎ তাঁর উপদেশে সর্বজনীন ভাবটা প্রকাশ করা চাই। এই চিঠি কাহাকেও দেখাবার আবশ্রুক নাই। তৃমি উক্ত কার্য সমাধা ক'রে সমস্ত উক্তি ইংরেজী তর্জমা ও classify (শ্রেণীবিভাগ) ক'রে 'প্রফেসর ম্যাক্সম্লার, অক্সফোর্ড ইউনিভার্দিটি, ইংলগু'—ঠিকানায় পাঠাবে।

শবং কাল আমেরিকায় চ'লল। এখানকার কাজ পেকে উঠেছে। লগুনে একটি centre-এর (কেন্দ্রের) জন্ম টাকা already (এর আগেই) উঠে গেছে। আমি next (আগামী) মালে Switzerland ( স্থইজ্বলগু) গিয়ে এক ছুই মান থাকব। তারপর আবার লগুনে। আমার শুধু শুধু দেশে গিয়ে ক্লি হবে?

১ শ্রীরাক্চফের

পত্রটির এই পর্যন্ত ইংরেঞ্জীর অনুবাদ।

এই লগুন হ'ল—ছ্নিয়ার centre (কেন্দ্র)। India-র heart (ভারতের হংপিগু) এখানে। এখানে একটা গেড়ে না বসিয়ে কি যাওয়া হয়? ভোরা পাগল নাকি? সম্প্রতি কালীকে আনাব, তাকে তৈয়ার থাকতে বলো। পত্রপাঠ যেন চলে আসে। ছই চারি দিনের মধ্যে তার জন্ম টাকা পাঠাব ও কাপড়-চোপড় প্রভৃতি যা যা দরকার সমস্তই লিখে দেবো। সেইমতো সমস্ত ঠিক করা হয় যেন।

মাতাঠাকুরানী প্রভৃতি সকলকে আমার অসংখ্য প্রণাম দিবে। মাদ্রাব্দে তারকদাদা যাচ্ছেন—উত্তম কথা।

মহাতেজ, মহাবীর্ষ, মহা উৎসাহ চাই। মেয়ে-নেকড়ার কি কাজ ? যে রকম লিখেছিলাম পূর্বপত্রে, সেই রকম ঠিক চলতে চেষ্টা করবে। Organisation (সজ্ব) চাই।

Organisation is power and the secret of that is obedience (সভ্ছই শক্তি, আর আজ্ঞাবহতাই হ'ল তার গৃঢ় রহস্ত)।
কিমধিকমিতি

নরেক্র

#### ২ ৭৩

## (স্বামী রামক্ষণানন্দকে লিখিত)

C/o E. T. Sturdy কেন্তার্শ্যাম, রিডিং ৩রা জুলাই, ১৮৯৬

প্রিয় শশী.

এই পত্রপাঠ কালীকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিবে। পূর্বের পত্তে সংবাদ পাইয়াছ। কলিকাতার মেসার্স গ্রিগুলে কোম্পানির নিকট তাহার 2nd class passage (দিতীয় শ্রেণীর পাথেয় খরচ) গিয়াছে ও কাপড়-চোপড় কিনিতে যাহা কিছু লাগে তাহাও গিয়াছে। কাপড়-চোপড় অধিক কিছু আবশ্যক নাই। ...

কালীকে কৃতকগুলি বই আনতে হবে। আমার কাছে কেবল ঋথেদ-সংহিতা আছে। কালী যজুর্বেদ সামবেদ অথর্ব-সংহিতা ও শতপ্রাদি যতগুলি ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় এবং কতকগুলো স্ত্র ও যাম্বর নিক্ষক্ত যদি পায়, সঙ্গে করেই যেন আনে। অর্থাৎ ঐ বইগুলি আমার চাই। …ঐ বই একটা কাঠের বাক্সয় পুরে আনলেই হবে।

গড়িমসি—বেমন শরতের বেলায় হয়েছিল, তা বেন না হয়; পত্রপাঠ চলে আদবে। শরৎ আমেরিকায় চলে গেছে। তার এখানে কোন কান্ধ ছিল না—অর্থাৎ ছ-মাস বাদে এল, তথন আমি এখানে। সে প্রকার না হয় যেন। চিঠি হারিয়ে যেন না যায়—শরতের বেলার মতো। তৎপর পাঠিয়ে দিবে। ইতি

বিবেকানন্দ

२ 98

৬৩, সেণ্ট জর্জেস ব্যোড, লণ্ডন\* ৬ই জুলাই, ১৮৯৬

প্রিয় জ্যাঙ্কিন্দেন্দ >,

···আটলাণ্টিকের এপারে এদে আমি বেশ আছি এবং আমার কাজকর্ম খুব ভালোভাবেই চলছে।

আমার ববিবারের বক্তাগুলি লোকের খুব হাদয়গ্রাহী হয়েছিল, ক্লাস-গুলিও বেশ চলেছিল। এখন কাজের মরস্থম শেষ হয়ে গেছে—আমিও সম্পূর্ণ ক্লাস্ত হয়ে পড়েছি। এখন মিদ ম্লারের সঙ্গে স্ইজরলগুে বেড়াতে যাচিছ। গলস্ওয়ার্দিরা আমার সঙ্গে খ্বই সদয় ব্যবহার করেছেন। জাবড় অন্তভাবে তাঁদের এদিকে ফিরিয়েছেন। আমি জো-র বুদ্ধিমত্তা ও নীরব কার্য-প্রণালীর প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারছি না। তিনি এক-জন মহিলা রাজনীতিবিদ্, একটা রাজ্য চালাতে পারেন। মাহুষের ভেতর এমন তীক্ষ্ম অথচ কল্যাণকর সহজ বুদ্ধি খুব অল্পই দেখছি।

গত পরশু সন্ধায় আমি মিদেস মার্টিনের বাড়িতে একটা পার্টিতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। উক্ত মহিলা সম্বন্ধে তুমি নিশ্চয়ই ইতিমধ্যেই ক্লো-র পত্রে অনেক ধবর পেয়েছ।

<sup>&</sup>gt; Frank incense—ধ্পধুনাজাতীয় স্থান্ধি দ্রব্যবিশেষ ; মিঃ ফ্রণান্সিস লেগেটকে স্থানীজী কথন কথন সম্লেহে এই বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

ষা হোক, ইংলণ্ডে কাজ খুব আন্তে, আন্তে অপচ স্থনিশ্চিতভাবে বেড়ে চলেছে। এথানকার অন্তঃ অর্ধেক নরনারী আমার দলে দেখা ক'রে আমার কাজ সম্বন্ধ আলোচনা করেছে। এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যতই ক্রুটি থাকুক, এটি যে চারদিকে ভাব ছড়াবার সর্বশ্রেষ্ঠ ষন্ত্র, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। আমার সংকল্প—এই যন্ত্রের কেন্দ্রন্থলে আমার ভাবরাশি প্রচার ক'রব—তা হলেই দেগুলি সমগ্র জগতে ছড়িয়ে যাবে। অবশ্য সব বড় বড় কাজই খুব আন্তে আন্তে হয়ে থাকে। বিশেষ আমাদের হিন্দুদের—বিজিত জাতি ব'লে কাজের বাধাবিম্বও অনেক। কিন্তু এও বলি, যেহেতু আমরা বিজিত, দেইহেতু আমাদের ভাব চারদিকে ছড়াতে বাধ্য; কারণ দেখা যায়, আধ্যাত্মিক আদর্শ চিরকালই বিজিত পদদলিত জাতির মধ্য থেকে উভুত হয়েছে। দেখ না, ইহুদীরা তাদের আদর্শে রোম সাম্রাজ্যকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছিল।

তুমি জেনে স্থী হবে যে, আমিও দিন দিন সহিষ্ণুতা ও সর্বোপরি সহাস্থৃতির শিক্ষা আয়ত্ত করছি। মনে হয়, প্রবল-প্রতাপশালী আয়ংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও যে ভগবান রয়েছেন, আমি তা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছি। মনে হয়, আমি ধীরে ধীরে সেই অবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছি, যেখানে শয়তান ব'লে যদি কেউ থাকে, তাকে পর্যস্ত ভালবাসতে পারব।

বিশ বছর বয়দের সময় আমি এমন গোঁড়া বা একঘেয়ে ছিলাম য়ে, কারও প্রতি সহাত্ত্তি দেখাতে পারতাম না—আমার ভাবের বিরুদ্ধ হ'লে কারও সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারতাম না, কলকাতার য়ে ফুটপাথে থিয়েটার, সেই ফুটপাথের উপর দিয়ে চলতাম না পর্যস্ত। এখন এই তেত্রিশ বংসর বয়সে বেশ্রাদের সঙ্গে অনায়াসে এক বাড়িতে বাস করতে পারি—তাদের তিরস্কার করবার কথা একবার মনেও উঠবে না! এ কি আমি ক্রমশঃ খারাপ হয়ে যাছি—না, আমার হাদয় ক্রমে উদার হয়ে হয়ে অনস্ত প্রেম বা সাক্ষাৎ সেই ভগবানের দিকে অগ্রসর হছে ? আবার লোকে বলে ভনতে পাই, যে ব্যক্তি চারদিকে মন্দ ও অমলল দেখতে পায় না, সে ভাল কাজ করতে পারে না —এক রক্ম অদ্ষ্টবাদী হয়ে নিশ্রেট্ট হয়ে যায়! আমি তো তা দেখিছি না; বয়ং আমার কর্ম্লক্তি প্রবলভাবে বেড়ে যাছে—সঙ্গে কাজের সফলতাও খ্র হছে। কথন কথন আমার এক ধরনের ভাষাবেশ হয়—মনে হয়,

জগতের স্বাইকে—স্ব জিনিস্কে আশীর্বাদ করি, স্ব জিনিস্কে ভালবাসি, আলিঙ্গন করি। তথন দেখি—যাকে মন্দ বলে, সেটা একটা ভ্রান্তিমাত্র! প্রিয় ফ্র্যান্সিস্, এখন আমি সেই রকম ভাবের ঘোরে রয়েছি, আর তুমি ও মিসেস লেগেট আমায় কত ভালবাদ ও আমার প্রতি তোমাদের কত দয়া, তাই ভেবে ্ সত্যসত্যই আনন্দাঞ্চ বিদর্জন করছি। আমি ষেদিন জন্মগ্রহণ করেছি, সেই দিনটিকে ধল্যবাদ ! আমি এখানে এসে কত দয়া, কত ভালবাসা পেয়েছি ! আর যে অনন্ত প্রেমন্বরূপ থেকে আমার আবির্ভাব, তিনি আমার ভাল মন্দ ( 'মন্দ' কথাটিতে ভয় পেও না ) প্রত্যেক কাজটি লক্ষ্য ক'রে আসছেন। কারণ আমি তাঁর হাতের একটা যন্ত্র বই আর কি-কোন্ কালেই বা তা ছাড়া আর কি ছিলাম? তাঁর সেবার জন্ম আমি আমার সর্বস্ব ত্যাগ করেছি, আমার প্রিয়জনদের ত্যাগ করেছি, সব স্থপের আশা ছেড়েছি, জীবন পর্যস্ত বিসর্জন দিয়েছি। তিনি আমার সদালীলাময় আদরের ধন, আমি তাঁর খেলার সাধী। এই জগতের কাণ্ডকারখানার কোনখানে কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না---সব তাঁর খেলা, সব তাঁর খেয়াল। কোন্ কারণে তিনি আবার যুক্তির দারা চালিত হবেন ? লীলাময় তিনি--এই জগৎ-নাট্যের সব অংশেই তিনি এই সব হাসিকান্নার অভিনয় করছেন। জে। ষেমন বলে— ভারি মঙ্গা, ভারি মঙ্গা!

এ তো বড় মন্ধার জগং! আর সকলের চেয়ে মন্ধার লোক তিনি—
সেই অনস্ত প্রেমাম্পদ প্রভূ! সব জগংটা খুব মন্ধা নয় কি ? আমাদের
পরস্পরে ল্রাভ্রাবই বলো আর খেলার সাথীর ভাবই বলো, এ খেন জগতের
ক্রীড়াক্ষেত্রে একদল স্থলের ছেলেকে খেলতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, আর সকলে
চেঁচামেচি ক'রে খেলা করছে! তাই নয় কি ? কাকে স্থ্যাতি ক'রব,
কাকে নিন্দা ক'রব ? এ যে সবই তাঁর খেলা। লোকে জগতের ব্যাখ্যা চায়,
কিন্তু তাঁকে ব্যাখ্যা করবে কেমন ক'রে ? তাঁর তো মাথা-মৃত্রু কিছু নেই—
বিচারের কোন ধার ধারেন না। তিনি ছোটখাটো মাথা ও বৃদ্ধি দিয়ে
আমাদের বোকা সাজিয়েছেন; কিন্তু এবার আর আমায় ঠকাতে পারছেন
না, আমি এবার খুব ছঁশিয়ার ও সজাগ আছি।

আমি এতদিনে ত্-একটা বিষয় শিথেছি। শিথেছি—ভাব, প্রেম, প্রেমাস্পদ সব যুক্তিবিচার বিভা-বুদ্ধি ও বাক্যাড়ম্বরের বাইরে, ও-সব থেকে অনেক দ্বে। 'নাকি'?, পেয়ালা পূর্ণ কর—আমরা প্রেমমদিরা পান ক'রে পাগল হয়ে যাই। ইতি

> ভোমারই সদাপাগল বিবেকান<del>ন</del>

২৭৫ ( হেল ভগিনীগণকে লিখিড )

লওন\*

**৭ই জুলাই, ১৮৯৬** 

স্বেহের খুকীরা,

এখানকার কাজ আশ্চর্যভাবে এগিয়ে চলেছে। এখানে ভারত থেকে একজন সন্ন্যাসী এসেছিলেন। তাঁকে আমেরিকায় পাঠিয়েছি এবং ভারত থেকে আর একজনকে পাঠাতে বলেছি। এখানকার মরস্বম শেষ হয়েছে; স্বভরাং ক্লাদ ও রবিবারের বক্তৃতাগুলি আগামী ১৬ই থেকে বন্ধ হয়ে বাবে। আর স্বইজ্বলণ্ডের পাহাড়ে শাস্তি ও বিপ্রামের জন্ত ১৯শে আমি ঘাছি—মাসথানেকের জন্তু। আবার শরৎকালে লগুনে ফিরে কাজ আরম্ভ করা যাবে। এখানে কাজ খুবই আশাজনক হয়েছে। এখানে আগ্রহ জাগিয়ে—আমি প্রকৃতপক্ষে ভারতে থেকে যা করতে পারতাম, তার চেয়ে বেশী ভারতের জন্তুই করেছি। মা (মিদেদ হেল) আমাকে লিখেছেন যে, ভোমরা যদি ক্লাট-বাড়িটা ভাড়া দিতে পারো, তা হ'লে তিনি দানন্দে ভোমাদের মিশর দর্শনে নিয়ে যেতে পারেন। আমি তিনজন ইংরেজ বন্ধুর সক্ষেইজ্বলণ্ডের পাহাড়ে ঘার্ছি। পরে শীতের শেখে কয়েকজন ইংরেজ বন্ধুকে নিয়ে ভারতে বাবার আশা করি। তাঁরাও আমার মঠে থাকতে যাচ্ছেন, মঠ হবার পরিকল্পনা চলছে মাত্র। হিমালয়ের কোথাও সেটা বান্তবে রূপ নেবার চেটা করছে।

এটান পার্সিকদিগের মধ্যে বে ব্যক্তি অভ্যাগতগণের পানপাত্রে হরা ঢালিয়া দিত,তাহাকে
'সাকি' বলা হইত। হাকেল, গুমর খৈয়ম প্রভৃতির কবিতায় এই শব্দের বছল প্রয়োগ দেখা বায়।

তোমরা কোথার আছ? এখন তো পুরাদম্ভর গ্রমিকাল—এমন কি লগুনও খুবই তেতে উঠেছে। দ্য়া ক'রে মিদেস এডামস্, মিদেস কংগার এবং চিকাগোতে অক্ত বন্ধুদের আমার গভীর ভালবাসা জানিও।

> তোমাদের স্নেহশীল ভাতা বিবেকানন্দ

२१७

৬৩, সেণ্ট জর্জেস রোড, লগুন\* ৮ই জুলাই, ১৮৯৬

প্রিয়—,

ইংরেজ জাতটা খ্ব উদার। দেদিন মিনিট তিনেকের মধ্যেই আমার ক্লাস থেকে আগামী শরৎকালের কাজের নৃতন বাড়ির জন্ত ১৫০ পাউও (প্রায় ২২৫০ টাকা) চাঁদা উঠেছে। এমন কি, চাইলে তারা দেই মূহুর্তেই ৫০০ পাউও দিত। কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে কাজ করতে চাই—হঠাৎ কভকগুলো খরচপত্র করতে চাই না। এখানে এই কাজটা চালাতে অনেক লোক পাওয়া যাবে, ষারা ত্যাগের তাব কতকটা বোঝে—ইংরেজ-চরিত্রের গভীরতা এখানেই (যে ভাবটা তাদের মাথার ভেতর ঢোকে, সেটা কিছুতেই ছাড়তে চায় না)। ইতি

বিবেকানন্দ

२११

ইংলও\* ১৪ই জুলাই, ১৮৯৬

প্রিয় নঞ্জ রাও, '

'প্রবৃদ্ধ ভারত'-গুলি পৌছেছে এবং ক্লাসে বিলি করাও হয়েছে। পত্রিকা খ্ব সম্ভোষজনক হয়েছে; ভারতে এর যথেষ্ট প্রচলন হবে নিশ্চয়। আমেরিকাতেও এর কিছু গ্রাহক হ'তে পারে। ইতিমধ্যেই আমি আমেরিকায় এই কাগজটার বিজ্ঞাপন দেবার ব্যবস্থা করেছি এবং গুডইয়ার ইতিমধ্যেই তা ক'রেন ফেলেছে। কিন্তু এখানে (ইংলতে) কাজ অপেক্ষাকৃত ধীরে অগ্রসর হবে। এখানে মুশকিল এই যে, এরা সকলেই নিজেদের কাগজ বের করতে চায়। আর এমনই হওয়া উচিত; কারণ সত্যি বলতে গেলে কোন বিদেশীই থাঁটি ইংরেজের মতো তেমন ভাল ইংরেজী লিখতে পারে না, এবং থাঁটি ইংরেজীতে লিখলে ভাবের যা বিন্তার হবে, হিন্দু-ইংরেজীতে তা হ'তে পারে না। তারপর বিদেশী ভাষায় প্রবন্ধ লেখার চাইতে গল্প লেখা আরও শক্ত।

্ আমি এখানে গ্রাহক-সংগ্রহের চেষ্টায় আছি; কিন্তু বিদেশী সাহায্যের উপর একেবারেই নির্ভর করবেন না। ব্যক্তির মতো জাভিকেও নিজেকে নিজে সাহায্য করতে হবে। এই হচ্ছে ঠিক ঠিক স্বদেশপ্রেম। যদি কোন জাতি তা করতে না পারে, ভবে বলতে হবে—তার এখনও সময় হয়নি, তাকে অপেক্ষা করতে হবে। মাদ্রাজ থেকেই এই নৃতন আলোক ভারতের সর্বত্ত ছড়িয়ে পড়া চাই—এই উদ্দেশ্য নিয়েই আপনাকে কাঞ্চ করতে হবে। একটি বিষয়ে কিন্তু আমার একটু মন্তব্য করতে হ'ল-মলাটটা একেবারে রুচিহীন —অতি বিশ্রী ও কদর্য। সম্ভব হ'লে এটাকে বদলে ফেলুন। এটাকে ভাবব্যঞ্জক অথচ সরল কঙ্গন—আর এতে মাহুষের মৃতি মোটেই রাথবেন না। বটবৃক্ষ মোটেই প্রবৃদ্ধ হওয়ার চিহ্ন নয়, পাহাড়ও তা নয়, ঋষিরাও নন, ইওরোপীয় দম্পতিও নন। পদাফুলই হচ্ছে পুনরভ্যুত্থানের প্রতীক। চাকশিল্পে আমরা বড়ই পেছিয়ে আছি—বিশেষত: চিত্রশিল্পে। বনে বসস্ত জেপেছে, বৃক্ষলতায় নবকিশলয় আর মৃকুল দেখা দিয়েছে—এই ভাবের একটি বনের ছবি আঁকুন দেখি। কত ভাবই তো রয়েছে—ধীরে ধীরে তা চিত্রশিল্পে ফুটিয়ে তুলুন। লণ্ডনের গ্রীনম্যান কোম্পানি যে 'রাজ্যোগ' ছেপেছে, তাতে আমার তৈরী প্রতীকটি দেখুন--আপনি বম্বেতে তা পাবেন। আমি নিউইয়র্কে রাজ্যোগ সম্বন্ধে যেসব বক্তৃতা দিয়েছিলাম, দেগুলি এই পুস্তকে আছে।

আমি আগামী ববিবার হুঁইজরলণ্ডে যাচ্ছি, এবং শরৎকালে ইংলণ্ডে ফিরে এসে আবার কাজ শুরু ক'রব। সম্ভব হ'লে আমি হুইজরলণ্ড থেকে আপনাকে ধারাবাহিকভাবে কতকণ্ডলি প্রবন্ধ পাঠাব। আপনি জানেন, আমার পক্ষে বিশ্রাম খুরু দরকার হয়ে পড়েছে।

> একান্ত আশীর্বাদক ও শ্রভামধ্যায়ী বিবেকানন্দ

( भिराम अनि बुनाक निर्विष्ठ )

ত্থান্দ গ্রাণ্ড, স্থইন্দরনণ্ড\* ২ংশে জুলাই, ১৮৯৬

প্রিয়—,

আমি জগৎটাকে একেবারে ভূলে যেতে চাই, অন্তত্তঃ আসছে ত্-মানের জন্ত ; একটু কঠোর সাধনা করতে চাই। ওই আমার বিশ্রাম।…পাহাড় এবং বরফ দেখলে আমার মনে এক অপূর্ব শান্তির ভাব আদে। এখানে আমার যেমন স্থনিদ্রা হচ্ছে, এমন অনেক দিন হয়নি।

বন্ধুদের আমার ভালবাদা জানাবে।

ভোমাদের বিবেকানন্দ

२१%

(মি: স্টার্ডিকে লিখিত)

গ্রা'ণ্ড হোটেল, ভ্যালে\* স্বইন্দরনও

আমি অল্পন্ন পড়াশুনা করেছি—উপোদ করেছি অনেক এবং সাধনা করেছি তার চেম্বেও বেশী। বনে বনে বেড়িয়ে বেড়ানোটা অতি আরামপ্রদ। আমাদের বাদস্থানটি তিনটি বিরাট তুষার-প্রবাহের নীচে এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম।

ভাল কথা, স্বইদ্ধনলণ্ডের হ্রদে আর্থদের আদি বাসভূমি সম্বন্ধে আমার মনে মাও একটু সন্দেহের ভাব ছিল, তা একেবারে চলে গেছে; তাতারদের মাধা থেকে লখা টিকিটা সরিয়ে দিলে যা দাঁড়ায়, স্ইজরলণ্ডের অধিবাসীরা হচ্ছে তাই।

( লালা বদ্ৰী শাহকে লিখিত )

C/o E. T. Sturdy\*
বিডিং, লগুন<sup>১</sup>
১ই অগ্যন্ত, ১৮৯৬

প্রিয় শাহজী,

আপনার সহাদয় অভিনন্দনের জন্ত অশেষ ধন্তবাদ। আপনার কাছে একটি
বিষয় জানবার আছে। দয়া ক'রে সংবাদটি জানালে বিশেষ বাধিত হবো।
আমি একটা মঠ স্থাপন করতে চাই—আলমোড়ায় বা আলমোড়ার কাছে
হলেই ভাল। আমি শুনেছি, মিঃ র্যামজে নামে জনৈক ভদ্রলোক আলমোড়ার
কাছে একটি বাংলোতে বাস করতেন, ঐ বাংলোর চারিদিকে একটি বাগান
আছে। ঐ বাংলোটি কেনা সম্ভব হবে কি ? দাম কত ? যদি কেনা সম্ভব
না হয়, তবে ভাড়া পাওয়া যাবে কি ?

আলমোড়ার কাছে কোন স্থবিধামত জায়গা আপনার জানা আছে কি, যেখানে বাগবাগিচা সহ আমাদের মঠ প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে ? সঙ্গে বাগান প্রভৃতি অবশ্রই থাকা চাই। একটা গোটা ছোট পাহাড় হলেই ঠিক আমার মনোমত হয়।

আশা করি, শীদ্র আপনার উত্তর পাব। আপনি এবং আলমোড়াস্থ অক্তান্য সব বন্ধুরা আমার আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানবেন। ইতি

আপনাদের

বিবেকানন্দ

২৮১

(মি: ন্টার্ডিকে লিখিত)

স্ইজরলও\* ৫ই অগস্ট, ১৮৯৬

আজ সকালে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের একথানি পত্র এনেছে; তাতে খবর পেলাম যে, শ্রীরামক্রফ-সম্মুীয় প্রবন্ধটি 'নাইন্টিম্ব সেঞ্রী' পত্রিকার

১ স্বামীন্ত্রী তথন সুইন্সরলপ্তে পাকিলেও ইহা তাঁহার ইংলঙের স্বারী ঠিকানা।

অগন্ট সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। তুমি কি তা পড়েছ? তিনি ঐ বিবয়ে আমার মত চেয়েছেন। এখনও তা দেখিনি ব'লে তাঁকে কিছু লিখতে পারছি না। তুমি যদি তা পেয়ে থাকো তো দয়া ক'রে আমায় পাঠিয়ে দিও। 'ব্রহ্মবাদিনে'র কোন সংখ্যা এনে থাকলে তাও পাঠিও। ম্যাক্সমূলার আমাদের কার্যধারা জানতে চান,…এবং মানিক পত্রিকা সম্বন্ধেও থবর চান। তিনি যথেই সাহায্যের আখাস দিয়েছেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে একথানি গ্রন্থ লিখতে প্রস্তুত আছেন।

আমার মনে হয়, পত্রিকাদি সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে তোমার সরাসরি পত্রালাপ করাই উচিত। 'নাইণ্টিম্ব সেঞ্বী' পড়ার পরে তাঁর পত্রের উত্তর দিয়ে যখন আমি তোমাকে তাঁর চিঠিখানি পাঠিয়ে দেবো, তখন তুমি দেখতে পাবে যে, আমাদের প্রচেষ্টায় তিনি কত খুশী হয়েছেন এবং যথাসাধ্য সাহায্য করতে রাজী আছেন।

পুনশ্চ—আশা করি, বড় পত্রিকাধানি দমদ্ধে ভাল ক'রে ভেবে দেখবে।
আমেরিকায় কিছু টাকা তুলতে পারা ধাবে এবং কাগজধানি নিজেদের
হাতেই রাখা ঘাবে। তুমি ও ম্যাক্সমূলার কি প্রকার কার্যধারা ঠিক কর,
তা জেনে আমি আমেরিকায় পত্র লিখব ভেবেছি।

যে গাছের ফল ও ছায়া আছে, তারই আশ্রয় নিতে হয়; ফল যদি নাই বা পাওয়া যায়, ছায়া থেকে তো কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না ?' স্বতরাং শিক্ষণীয় এই যে, বড় বড় কাজ এভাবেই করা উচিত।

२৮२

স্ইজ্রলও∗ ৬ই অগ্সট, ১৮৯৬

প্রিয় আলাদিকা,

'ব্রহ্মবাদিন্' কতটা আর্থিক ত্রবস্থায় পড়েছে, তা তোমার পত্রে জানলাম। লগুনে যথন ফিরে যাব, তথন তোমায় সাহায্য করতে চেষ্টা ক'রুষ। তুমি স্থ্য নামিও না যেন—কাগঞ্ধানি চালিয়ে যাও; অতি শীঘ্রই তোমায়

সেবিতব্যো মহাবৃক্ষ: ফলচ্ছান্নাসমন্বিত:। यनि দৈবাৎ ফলং নান্তি ছান্না কেন নিবার্বতে ।

এমন দাহায্য করতে পারব যে, বাজে শিক্ষকভার কাজ থেকে তুমি অব্যাহতি পাবে। ভয় পেও না; বড় বড় দব কাজ হবে, বংদ! দাহদ অবশ্বন কর। 'ব্রহ্মবাদিন্' একটি রত্ববিশেষ, একে নষ্ট হ'তে দেওয়া হবে না। অবশ্র এ-জাতীয় পত্রিকাকে দর্বদাই ব্যক্তিগত বদান্যভার দ্বারা বাঁচিয়ে রাখতে হয়, আর আমরা ভাই ক'রব। আরও মাদ-কয়েক আঁকড়ে পড়ে থাকো।

ম্যাক্সমূলারের শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি 'নাইণ্টিম্ব সেঞ্রীতে' বেরিয়েছে। সেটি পেলেই আমি তোমায় পাঠিয়ে দেবো। তিনি আমাকে চমৎকার সব চিঠি লেখেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি বড় জীবনী লেখবার উপাদান চান।

কলকাতায় লিখে দাও, যেন তারা যতটা সম্ভব উপাদান যোগাড় ক'রে তাঁকে পাঠায়।

আমেরিকার কাগজে প্রেরিত সংবাদটি আমি আগেই পেয়েছি। ওটি ভারতে প্রকাশ করবে না। সংবাদপত্তে এই সব হইচই ঢের হয়ে গেছে; আমার অস্ততঃ এ সবে বিরক্তি এসে গেছে। মূর্থেরা ষাই বলুক না কেন, আমরা আমাদের কাজ ক'রে যাব। সত্যকে কেউ চেপে রাখতে পারবে না।

দেখতেই পাচ্ছ, আমি এখন স্থইজনলতে বয়েছি, আর ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছি। পড়া রা কোন লেখার কাজ আমি করতে পারছি না,—করাও উচিত নয়। লগুনে আমার এক মস্ত কাজ পড়ে আছে, আগামী মাস থেকে তা শুরু করতে হবে। আগামী শীতে আমি ভারতে ফিরব এবং সেখানকার কাজটাকে দাঁড় করাব।

সকলে আমার ভালবাদা জানবে। সাহসে বুক বেঁধে কাজ ক'রে যাও, পিছু হ'টো না—'না' বলো না। কাজ কর—প্রভূ পেছনে আছেন। মহাশক্তি ভোমাদের দক্ষে বয়েছেন। আমার ভালবাদা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

পুনশ্চ—ভয় পেও না; টাকা ও আর সব শীঘ্রই আসবে।

স্ইজ্রলও\* ৮ই অগ্স, ১৮৯৬

প্রিয় আলাদিকা,

কয়েকদিন পূর্বে তোমায় একথানি পত্র লিখেছি। সম্প্রতি আমার পক্ষেতোমায় জানানো সম্ভবপর হয়েছে, 'ব্রহ্মবাদিন্'-এর জন্ম আমি এইটুকু করতে পারব : তোমায় ছ-এক বছরের জন্ম মাসিক ১০০০ টাকা হিসাবে আর্থাৎ বছরে ৬০ বা ৭০ পাউও হিসাবে, যাতে মাসে ১০০০ পুরা হয়; এমন সাহায্য করতে পারব, তাতে তুমি নিজে স্বাধীন হয়ে 'ব্রহ্মবাদিন্'-এর কাজ করতে পারবে ও সেটিকে ভাল ক'রে দাঁড় করাতে পারবে। মণি আয়ার এবং অন্ম কয়েকটি বয়ু কিছু টাকা তুলে পত্রিকার মূলণ প্রভৃতির বয়য় নির্বাহ করতে পারেন। গ্রাহকদের চাঁদা থেকে কত আয় হয়? তা ধরচ ক'রে ভাল ভাল লেথকদের কাছ থেকে ভাল ভাল প্রবন্ধ সংগ্রহ করা চলে না কি? 'ব্রহ্মবাদিনে' যা কিছু বেকবে, তার সবটাই ষে সকলকে ব্রুতে হবে, তার কোন মানে নাই; কিছু দেশপ্রেম-প্রণোদিত হয়ে ও পুণ্যসঞ্চয়ের জন্ম সকলের এ-পত্রিকার গ্রাহক হওয়া উচিত—অবশ্য আমি হিন্দুদের লক্ষ্য করেই এ কথা বলছি।

[ তোমাদের ] কয়েকটি গুণ থাকা প্রয়োজন:

প্রথমতঃ হিসাবপত্র সম্বন্ধে বিশেষ সততা অবলম্বনীয়। এই কথা বলতে গিয়ে আমি এমন কোন আভাস দিচ্ছি না যে, তোমাদের মধ্যে কারও পদখলন হবে, পরস্ক কাজকর্মে হিন্দুদের একটা অভূত অগোছালো ভাব আছে— হিসাবপত্র রাখার বিষয়ে তাদের তেমন স্থান্থলা বা আঁট নাই; হয়তো কোন বিশেষ ফণ্ডের টাকা নিজের কাজে লাগিয়ে ফেলে এবং ভাবে শীঘ্রই তা ফিরিয়ে দেব—ইত্যাদি।

ষিতীয়ত: 'ব্রহ্মবাদিন্'টিকে ভালভাবে পরিচালনা করার উপর ভোমার মৃক্তি নির্ভর করে, এই ভাব নিয়ে উদ্দেশ্ত-দিদ্ধি-বিষয়ে পূর্ণ নিষ্ঠা প্রয়োজন। এই পত্রিকাই ভোমার ইইদেবতা-স্বরূপ হোক; তা হলেই দেধবে সাফল্য কেমন ক'রে আসে। এর আগেই অভেদানন্দকে ভারতবর্গ থেকে ভেকে পাঠিয়েছি। আশা করি, পূর্বের 'স্বামী' (সন্ন্যাসী)-কে পাঠাবার সময় ষেমন দেরী হয়েছিল, এবাবে তেমন হবে না। এই চিঠি পেয়ে তুমি আমায় 'ব্রহ্মবাদিন্'-এর সমস্ত আয়ব্যয়ের একটা পরিষ্কার হিসাব পাঠিও—যাতে আমি বুঝতে পারি, কি করা উচিত। মনে রেখো—অথও পবিত্রতা ও গুরুর প্রতি স্বার্থপূত্র একাস্ত আজ্ঞাবহতাই সকল সিদ্ধির মূল।

ত্-বংশরের মধ্যে আমরা 'ব্রহ্মবাদিন্'কে এরপ দাঁড় করাব যে পত্তিকার আয় থেকে শুধু যে থরচ চলে যাবে তা নয়, স্বতম্ব একটু আয়ও হবে। বিদেশে ধর্মপত্তিকার বেশী কাটতি হওয়া অসম্ভব; স্বতরাং হিন্দুদের মধ্যে যদি এখনও কিছুমাত্র ধর্মজ্ঞান বা রুতজ্ঞতা অবশিষ্ট থাকে, তবে এ পত্তিকার পৃষ্ঠপোষকতা তাদেরই করতে হবে।

ভাল কথা, এনি বেদান্ট (Annie Besant) একদিন আমাকে তাঁদের সমিতিতে 'ভক্তি' সম্বন্ধে বক্তৃতা করবার জন্ম নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আমি এক সন্ধ্যায় বক্তৃতা দিই—কর্ণেল অল্কট্ (Col. Olcott)-ও উপস্থিত ছিলেন। সকল সম্প্রদায়ের প্রতিই আমার সহাস্থভ্তি আছে, এটি দেখাবার জন্মই আমি এরপ করেছিলাম; কিছ্ক আমি কোন আজগুবিতে যোগ দেবো না। আমাদের দেশের আহাম্মকদের ব'লো, আধ্যাত্মিক বিষয়ে আমরাই জগতে শিক্ষক—বিদেশীরা নয়। ইহলোকের বিষয়ে অবশ্য তাদের কাছ থেকে আমাদের শিখতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ম্যাক্সম্লারের প্রবন্ধ পড়েছি। ছয় মাদ আগে যথন তিনি ওটি লেখেন, তথন তাঁর কাছে প্রতাপ মজ্মদারের ক্ষুদ্র পুড়িকা ছাড়া লেখবার আর কোন উপাদান ছিল না; স্তরাং দে-হিসাবে তাঁর প্রবন্ধটি ভালই হয়েছে, বলতে হবে। সম্প্রতি তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একখানি বড় বই লেখবার সম্বন্ধ প্রকাশ ক'রে আমাকে একখানি স্বন্দর স্থদীর্ঘ পত্র লিখেছেন। আমি এর মধ্যেই তাঁকে অনেক উপাদান দিয়েছি; ভারত থেকে আয়ও উপাদান পাঠাতে হবে। কাজ ক'রে যাও। লেগে থাকো, সাহসী হও, ভরদা ক'রে সব বিষয়ে লাগো। ব্রন্ধচর্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবে ; তোমার তো ছেলেপুলে যথেষ্ট হয়েছে,—আর কেন ? এই সংসারটা কেবল ছঃখময়। কি বলো ? আমার সেহাশীর্বাদ জানবে। ইতি

ভোমাদের

বিবেকানন্দ

(মি: গুডউইনকে লিখিত)

স্ইজ্রলও\* ৮ই অগস্ট, ১৮৯৬

আমি এখন বিশ্রাম ভোগ করছি। বিভিন্ন চিঠিতে রূপানন্দের সম্বন্ধে আনেক কথা পড়েছি। আমি তার জন্ম হংখিত। তার ভাবে তাকে চলতে দাও; তার জন্ম তোমাদের কারও উদ্বেগ অনাবশ্যক।

আমায় ব্যথা দেওয়ার কথা ব'লছ ?—ভা দেব বা দানবের সাধ্যাতীত।
স্থভরাং নিশ্চিম্ব থাকো। অটল ভালবাসা ও একাম্ব নিংমার্থ ভাবই সর্বত্র
জয়লাভ করে। প্রত্যেক প্রতিকূল অবস্থায় বেদান্তীর উচিত নিজের মনকে
জিজ্ঞাসা করা, 'আমি এরূপ দেখি কেন ? আমি কেন ভালবাসা দিয়ে এর
প্রতিকার করতে পারি না ?'

স্বামী সারদানন্দ যে অভ্যর্থনা পেয়েছেন, এবং তিনি যে ভাল কাজ করছেন, আমি তাতে খুশী হয়েছি। বড় কাজ করতে হ'লে দীর্ঘকাল ধরে লেগে পড়ে থাকতে হয়। জনকয়েক বিফল হলেও আমাদের চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। জগতের ধারাই এই যে, জনেকের পতন হবে, বহু বাধা আসবে, হুর্লজ্যা বিপদ উপস্থিত হবে এবং আধ্যাত্মিকতার আগুনে ভন্মীভূত হবার সময়েও মাহুষের ভিতরের স্বার্থপরতা ও অক্যান্ত দানবীয় ভাব প্রাণপণে লড়াই করে। 'ভালো'র দিকে যাবার পথটি সবচেয়ে হুর্গম ও বন্ধুর। এটাই আশ্চর্ষের কথা যে, এত লোক সফল হয়; জনেকে যে পড়ে যায়, তাতে অবাক হবার কিছুই নেই। সহস্র পদস্থলনের ভেতর দিয়েই চরিত্র গড়ে তুলতে হবে।

এখন আমি অনেকটা চাঙ্গা হয়েছি। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ঠিক দামনেই বিরাট তুর্যারপ্রবাহগুলি দেখি আর অমুভব করি, যেন হিমালয়ে আছি। এখন আমি সম্পূর্ণ শাস্ত। আমার স্বায়গুলিতে স্বাভাধিক শুক্তি ফিরে এসেছে, এবং তুমি যে-জাতীয় বিরক্তিকর ব্যাপারের কথা লিখেছ, তা আমাকে একেবারেই স্পর্ণ করে না। এই ছেলেখেলা আমায় উল্পিয় করবে কি ক'রে? ' দারা ছনিয়াটা একটা নিছক ছেলেখেলা—প্রচার, শিক্ষাদান,

<sup>&</sup>gt; Mr. Landsberg.

সবই। 'যিনি বেষও করেন না, আকাজ্ঞাও করেন না, তাঁকেই সন্ন্যাসী বলে জেনো।'' আর রোগ শোক ও মৃত্যুর চির লীলাভূমি এই সংসাররূপ পঙ্কিল ডোবাতে কি কাম্য বস্তু থাকতে পারে ?—'যিনি সকল বাসনা ত্যাগ করেছেন, তিনিই স্থী।'

সেই শান্তি, সেই অনস্ত অনাবিল শান্তির কিছু আভাদ আমি এখন এই মনোবম স্থানে পাচ্ছি। 'একবার যদি মাহুষ জানে যে, আত্মাই আছেন— আর কিছু নেই, তা হ'লে কিদের কামনাম কার জন্ম এই শরীরের তৃ:খতাপে দগ্ধ হ'তে হবে ?'<sup>২</sup>

আমার মনে হয়, লোকে যাকে 'কাজ' বলে, তা হারা যতটুকু অভিজ্ঞতা হবার, তা আমার হয়ে গেছে। আমার কাজ শেষ হয়েছে, এখন আমি বেরিয়ে যাবার জন্ম হাঁপিয়ে উঠেছি। 'সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে কচিৎ কেউ দিদ্ধিলাভের চেষ্টা করে; যত্নপরায়ণ বছর মধ্যেও কচিৎ কেউ আমাকে যথার্থভাবে জানে।' কারণ ইন্দ্রিয়গুলি বলবান, তারা সাধকের মনকে জোর ক'রে নাবিয়ে দেয়।

'মনোরম জগং', 'হথের সংসার', 'সামাজিক উন্নতি'—এসব কথা 'তপ্ত বরফ', 'অদ্ধকার আলো' প্রভৃতি কথার মতোই। ভালই যদি হ'ত, তবে এটা আর, সংসারই হ'ত না। অজ্ঞানবশতঃ জীব অসীমকে সমীম বিষয়ের মধ্যে, অথগু চৈতন্তকে জড় অণুর মধ্যে প্রকাশ করবার কথা চিস্তা করে, কিন্তু শেষে নিজের ভূল ধরতে পেরে পালাতে চায়। এই প্রত্যাবর্তন—এই হ'ল ধর্মের আরম্ভ; আর এর সাধনা হচ্ছে অহং-এর নাশ অর্থাৎ প্রেম। স্ত্রী, পুত্র বা আর কারও জন্য ভালবাসা নয়, পরস্ক নিজের কৃত্র 'অহং'কে ছাড়া অপর সকলের জন্য ভালবাসা। আমেরিকায় 'মানবজাতির উন্নতি' ইত্যাদি যে-সব বড় বড় বুলি অহরহ

২ ু'জ্ঞেয়ঃ স নিতাসম্যাসী যো ন ৰেষ্ট ন কাঞ্চতি'। গীতা

২ 'আন্ধানং চেদ বিজানীয়াদয়সম্মীতি পুরুষ:। কিমিচ্ছন্ কক্ত কামায় শরীরসমূসংঅরেং'। বৃহদারণ্যকোপনিবৎ, ৪।৪।১২

ভ 'মমুদ্যাণ্যাং সহস্রেব্ কশ্চিদ বততি সিদ্ধরে।

বততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিমাং বেন্ডি তত্তঃ'। গীতা

শুনতে পাবে, সে-দব বাজে কথায় ভূলো না। এক দিকে অবনতি না হ'লে অন্ত দিকে উন্নতি হ'তে পাবে না। এক সমাজে এক বকমেব কেটি আছে, অন্ত সমাজে অন্ত বকমেব। ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ সহজেও তাই বলা চলে। মধ্যযুগে ডাকান্ডের প্রাধান্ত ছিল, এখন জোচোরের দল বেশী; কোন যুগে দাম্পত্য জীবনের আদর্শ বিশেষ উচু থাকে না, অন্ত যুগে বেখাবৃত্তির আধিক্য দেখা যায়। কোন সময় শারীরিক হংখের আধিক্য, আবার অন্ত সময় মানসিক হংখ সহস্রগুণ। জ্ঞান সম্বন্ধেও তাই। আবিদ্ধার ও নামকরণের পূর্বেও কি মাধ্যাকর্ষণ প্রকৃতিতে ছিল না? যদি ছিলই, তবে তার অন্তিত্ব জানাতে তফাতটা কি হ'ল? আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের চেয়ে তোমরা কি বেশী সুখী?

একমাত্র মৃল্যবান জ্ঞান হচ্ছে: এইটি জানা যে সবই প্রভারণা—ভান
মাত্র। কিন্তু কম—খুব কম লোকই কদাচিৎ তা জানতে পারে। 'সেই একমাত্র
আত্মাকেই জানো, আর অন্য সব বাক্য ত্যাগ কর।'' জগতের দিকে
দিকে ঘুরে ফিরে শেষ পর্যন্ত আমাদের এইটুকুই শিক্ষা লাভ হয়। আমাদের
একমাত্র কাজ হচ্ছে, সমগ্র মানবজাতিকে এই ব'লে ডাকা—'ওঠ, জাগো, যে
পর্যন্ত না লক্ষ্যন্থলে পৌছচ্ছ, ততক্ষণ থেমো না।' ধর্ম মানে ত্যাগ—তা ছাড়া
আর কিছু নয়।

জীবসমষ্টিকে নিয়েই ঈশ্ব; মানবদেহের প্রত্যেক কোষ (cell)-এর একটা শ্বতম্ব অন্তিব থাকলেও দেহ যেমন একটি অথও বন্ধ, ঈশ্বরও ঠিক তেমন একজন ব্যক্তি। সমষ্টিই ঈশ্বর এবং ব্যষ্টি বা অংশই জীব বা আত্মা। ঈশ্বরের অন্তিব জীবের অন্তিবের ওপর নির্ভর করছে, দেহ যেমন কোষের ওপর নির্ভর করে; বিপরীতও সত্য। জীব ও ঈশ্বরের অন্তিম্ব পরস্পর-সাপেক্ষ; একজন যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ অন্তক্ষেও থাকতে হবে। আবার, এই পৃথিবী ছাড়া সব উচ্চতর লোকেই যেহেতু মন্দ অপেক্ষা ভালেশর ভাগ অনেকগুণ বেশী, সমষ্টি পুরুষ বা ঈশ্বরেক সর্বগুণশালী সর্বশক্তিমান্ ও সর্বক্ষ বলা চলে। ঈশ্বরের পূর্ণন্থ মানলেই এই সব গুণ স্বতঃসিদ্ধ হয়েত যায়; দেজস্ম আর বিঢারের প্রয়োজন হয় না।

ব্রহ্ম এই উভয়ের অভীত, কিন্তু কোন অবস্থাবিশেষ নহেন। ব্রহ্মই একমাত্র অহৈত বন্ধ; তিনি বহুবন্ধসভূত নন। এই সর্বব্যাপী তন্ধই দেহ-কোষ থেকে ঈশর পর্যন্ত সর্বত্র অহুস্যুত, এবং একে বাদ দিয়ে কেউ থাকতে পারে না। যা কিছু সভ্য, ভা এই ব্রহ্মভন্থ ভিন্ন আর কিছু নয়। যথন ভাবি—'আমি ব্রহ্ম,' তথন শুধু 'আমিই' থাকি। তুমি যথন এই চিন্তা কর, তথন ভোমার পক্ষেও তাই; এইরূপ সর্বত্র। প্রভ্যেকেই ঐ পূর্ণ ভন্থ।…

দিন কয়েক আগে হঠাৎ ক্লপানন্দকে চিঠি লেখবার একটা আদম্য ইচ্ছা হয়েছিল। হয়তো দে আনন্দ পাচ্ছিল না এবং আমাকে অরণ করছিল। অতরাং আমি তাকে খ্ব জেহপূর্ণ একথানি চিঠি লিখেছিলাম। আজ আমেরিকার সংবাদ পেয়ে তার কারণ ব্রতে পারলাম। আমি ত্যাব-প্রবাহের কাছ থেকে তোলা গোটাকয়েক ফুল তাকে পাঠিয়েছি। মিস ওয়াল্ডোকে বলবে, তাকে যেন যথেষ্ট জেহ জানিয়ে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেন। প্রেম কখনও মরে না। সন্তানেরা যাই কর্কক বা যেমনই হোক না কেন, পিত্লেহের মরণ নেই। সে আমার সন্তান—সে আজ ত্থেপ পড়ায় আমার সেহ ও সাহায্যের উপর তার দাবি ঠিক তেমনি বা আরও বেশী। ইতি

আশীৰ্বাদক বিবেকানন্দ

२४७

(মি: স্টার্ডিকে লিখিত)

Grand Hotel, Saas Fee\* Valais, Switzerland ৮ই অগফ, ১৮৯৬

স্বেহাশীর্বাদভাজনেযু,

জ্যেমার চিঠির দক্ষে একটি চিঠির ভাড়া এদেছে। এইদক্ষে ম্যাক্সমূলারের লেখা চিঠিখানা ভোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এটা তাঁর সহানয়তা ও সৌজ্য ।

মিস মূলার খুব শীদ্রই ইংলওে ফিরে যাবার কথা ভাবছেন। সেক্ষেত্তে পূর্ব-প্রতিশ্রুতিমত নৈই 'পিওরিটি কংগ্রেস' (Purity Congress) উপলক্ষে বার্নে বৈতে পারব না। যদি সেভিয়ার-রা আমাকে সকে নিতে রাজী হন, তবেই আমি কিয়েল (Kiel) যাব এবং যাবার আগে তোমাকে লিখব। সেভিয়ার-রা মহৎ এবং সহদয়, কিছ তাঁদের বদাস্ততার অযথা হ্রযোগ নেবার কোন অধিকার আমার নেই। মিদ ম্লারের ওপরও সে দাবি করতে পারি না, কারণ সেধানকার ধরচের বহর ভয়াবহ। অভএব বান কংগ্রেদের আশা ত্যাগ করাই শ্রেয় মনে করলাম, কারণ সেটা শুরু হ'তে সেপ্টেম্বর মানের মাঝামাঝি, ভার এখনও অনেক দেরী।

ভাই ভাবছি জার্মানির দিকেই যাব, যাত্রা শেষ ক'রব কিয়েল-এ, এবং দেখান থেকে ইংলণ্ডে ফিরব ৷···

তার নাম হচ্ছে বালগলাধর তিলক (মিঃ তিলক) এবং বইয়ের নাম 'ওরায়ন' (Orion)।

তোমাদের

বিবেকানন্দ

পুন:—জেকবীর (Jacobi) লেখাও একখানা আছে—সম্ভবতঃ একই ধারায় ও একই দিদ্ধান্ত সহ অনুদিত।

পুন:—আশা করি থাকবার বাড়ী ও হলঘরটি সম্বন্ধে তুমি মিস মূলারের অভিমত জিজ্ঞেদ করবে, তাঁর দক্ষে এবং অক্যান্তদের দক্ষে পরামর্শ করা না হ'লে তিনি থুব অসম্ভট্ট হবেন।

বি

গত রাত্রে মিস ম্লার অধ্যাপক ভয়সনকে তার করেছিলেন, আজ ১ই অগট সকালে উত্তর এসেছে—আমাকে 'স্বাগত' জানিয়ে; ১০ই সেপ্টেম্বর আমি কিয়েল-এ ভয়সনের বাড়ীতে উঠব। তা হ'লে তুমি আমার সঙ্গে কোথায় দেখা করবে ? কিয়েল-এ ? মিস ম্লার স্বইজরলগু থেকে ইংলগু যাচ্ছেন। আমি সেভিয়ারদের সঙ্গে কিয়েল-এ যাচ্ছি। আমি ১০ই সেপ্টেম্বর সেখানে পৌছব।

পুন:—বক্তার বিষয়ে এখনও কিছু স্থির করিনি। আমার পাড়ান্তনো করার সময় একেবারে নেই। সেলেম সোসাইটি (Salem Society) খুব সম্ভবতঃ একটি হিন্দু সম্প্রদায়—কোন ধেয়ালী দল নয়।

# ২৮৬ ( মিঃ স্টার্ডিকে নিখিত )

**স্ইজ্**র**লগু,** ১২**ই অ**গস্ট, ১৮৯৬

প্রেমাস্পদেষু,

আৰু আমেরিকা থেকে একখানা চিঠি পেলাম, তা তোমাকে পাঠিয়ে দিছি। তাদের আমি লিখেছি, আমার অভিপ্রায় এককেন্দ্রীকরণ—বর্তমান কার্যারম্ভে তো বটেই। আমি তাদের এ পরামর্শপ্ত দিয়েছি যে, অনেকগুলি কাগন্ত ছাপাবার বদলে তারা ব্রহ্মবাদিনের সঙ্গে আমেরিকায় লেখা কয়েক পাতা জুড়ে শুরু করুক এবং কিছু চাদা তুলে আমেরিকার খরচটা প্রিয়ে নিক। জানি না, তারা কি করবে।

আগামী সপ্তাহে আমরা এখান থেকে জার্মানির উদ্দেশে রওনা হবো।
আমরা সীমান্ত পার হয়ে জার্মানিতে পা দিতে না দিতে মিদ মূলার ইংলপ্তে
চলে যাবেন। ক্যাপ্টেন ও মিদেস সেভিয়ার এবং আমি ভোমাকে কিয়েল-এ
আশা ক'রব।

আমি এখন পর্যন্ত কিছু লিখিওনি, পড়িওনি। বস্ততঃ আমি নিছক বিশ্রাম নিছিছ। ভাবনার, কারণ নেই, তুমি শীঘ্রই প্রবন্ধটি প্রস্তুত পাবে। আমি মঠ থেকে একথানা চিঠি পেয়ে জানলাম যে, অপর স্বামীটি রওনা হবার জন্য তৈরী। আমি নিশ্চিত যে ভোমরা যে ধরনের লোক চাও, ভিনি সেই ধরনের উপযুক্ত হবেন। আমাদের মধ্যে যে কয়জনের সংস্কৃতে বিশেষ অধিকার আছে, ভিনি তাঁদের অন্ততম এবং শুনলাম তাঁর ইংরেজী বেশ ত্রস্ত হয়েছে। আমেরিকা থেকে সারদানক সম্বন্ধে অনেকগুলি, থবরের কাগজের সংশ পেয়েছি—তা থেকে জানলাম যে, ভিনি সেথানে খুব সাফল্য অর্জন করেছেন। মাহুষের সংধ্য যা কিছু আছে, তা ফুটিয়ে ভোলার পক্ষে আমেরিকা একটি স্থান শিক্ষাক্রে। ওথানকার হাওয়া কী সহামুভ্তিতে পূর্ণ! গুড়েউইন এবং সাবদানক্ষের কাছ থেকে আমি চিঠি পেয়েছি।

চিরস্থন ভাগবাসা ও আশীর্বাদ সহ বিবেকানন্দ

১ সন্মাসী

## (মি: স্টার্ডিকে লিখিত)

লুসার্ন\*

২৩শে অগস্ট, ১৮৯৬

স্বেহাশীর্বাদভাবনেযু,

আক ভারত থেকে লেখা অভেদানন্দের একখানা চিঠি পেলাম, খ্ব সম্ভবতঃ তিনি ১১ই জ্গন্ট B. I. S. N.-এর 'S. S. Mombassa'তে রওনা হয়েছেন। এর পূর্বে তিনি কোন জাহাজ পাননি, তা না হ'লে আরও আগে রওনা হ'তে পারতেন। খ্ব সম্ভব তিনি 'মোম্বাসা' জাহাজে হান পেয়ে যাবেন। 'মোম্বাসা' লগুনে পৌছবে ১৫ই সেপ্টেম্বর নাগাদ। তুমি জেনেছ যে, আমার তয়সনের কাছে যাবার দিন—মিস মূলার পরিবর্তিত ক'রে ১৯শে সেপ্টেম্বর করেছেন। অভেদানন্দকে অভ্যর্থনা করার জন্ম আমি লগুনে থাকতে পারব না। তিনি কোন গরম পোশাক ছাড়াই আসছেন; মনে হচ্ছে সে সময়ে ইংলপ্তে ঠাগু। পড়ে যাবে এবং তাঁর অস্ততঃ কয়েকটি অস্তর্বাস ও একটি ওভারকোট দরকার হবে। এ সব ব্যাপার আমার চেয়ে তুমি অনেক ভাল জানো। স্বতরাং দয়া ক'রে এই 'মোম্বাসা'র দিকে একট্ নজর রেখো। আমি তাঁর কাছ থেকে আর একটি চিঠি আশা করছি।

বস্ততঃ আমি বিশ্রী-রকম সদিতে ভূগছি। আশা করি রাজার নিকট হ'তে মহিনের টাকা ইতিমধ্যে তোমার জিম্মায় এসেছে। এসে থাকলে আমি তাকে যে টাকা দিয়েছিলাম ফেরৎ চাই না। তুমি তার সবটাই ওকে দিতে পারো।

গুড়উইন ও দারদানন্দের কাছ থেকে আমি কয়েকথানা চিঠি পেয়েছি। তারা ভাল আছে। মিলেদ বুলের কাছ থেকেও একথানা চিঠি পেয়েছি; তিনি কেম্বিল যে সমিতিটি গঠন করেছেন, আমি ও তুমি ভাক মাধ্যমে তার সভ্য হইনি ব'লে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আমার বেশ মনে আছে যে আমি তাঁকে লিখেছিলাম, ভোমার ও আমার পক্ষে তার, সভ্যপদ গ্রহণ করতে, সম্মত হওয়া সম্ভব নয়। আমি এখন পর্যন্ত একটি লাইনও লিখে উঠতে পারিনি। এমন কি পড়বার অক্সপ্ত একমূহুর্ত সময় পাইনি, পাহাড়ে উপত্যকায় চড়াই উতরাই করতে করতে স্বটা সময় কাটছে।

কয়েকদিনের মধ্যেই আবার আমাদের যাত্রা আরম্ভ হবে। মহিন ও ফছোর সঙ্গে এর পর যথন দেখা হবে, দয়া ক'রে তাদের আমার ভালবাদা জানিও। আমাদের সকল বন্ধুকে ভালবাদা।

> ভোমার চিরস্কন বিবেকানন্দ

266

লুসার্ন\* ২৩শে অগস্ট, ১৮৯৬

প্রিম্ন মিদেদ বুল,

আপনার শেষ চিঠিখানি কাল পেয়েছি; ইতিমধ্যে আপনার প্রেরিত ৫ পাউণ্ডের রসিদ পেয়ে থাকবেন। আপনি সভ্য হওয়ার কথা কি লিথেছেন, তা বুঝতে পারলাম না; তবে কোন সমিতির তালিকায় আমার নাম যুক্ত করা বিষয়ে আমার আপত্তি নাই। স্টার্ডির নিজের এ বিষয়ে কি মতামত, তা কিন্তু আমি জানি না। আমি এখন সুইজরলওে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এ<del>থান থেকে জার্মানিতে যাব, তারপর ইংলতে</del> এবং পরের শীতে ভারতে যাব। সারদানন্দ ও গুডউইন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রচারকার্য স্থন্দররূপে করছে, ভনে থুব খুশী হলাম। আমার নিজের কথা এই ষে, আমি কোন কাজের প্রতিদানে ঐ ৫০০ পাউণ্ডের ওপর কোন দাবি রাখি না। আমার বোধ হয়, আমি যথেষ্ট খেটেছি। এখন আমি অবসর নেবো। আমি ভারত থেকে আর একজন লোক চেয়ে পাঠিয়েছি; তিনি আগামী মাসে আমার দঙ্গে যোগ দেবেন। আমি কান্ধ আরম্ভ ক'রে দিয়েছি, এখন অঞ্চে এটাকে চালাক্। দেখতৈই তো পাচ্ছেন, কাজটা চালিয়ে দেবার জন্ম কিছুদিন টাকাকড়ি ও বিষয়-সম্পত্তির সংস্পর্শে আমাকে আদতে হয়েছে। আমার স্থির বিশাস যে, আমার ষতটুকু করবার তা শেষ হয়েছে; এখন আমার আর বেদান্ত বা জগতের অগ্ত কোন দর্শন এমন কি ঐ কান্ধটার ওপরও কোন টান নেই। আমি চলে সাবার জ্ঞ ভৈরী হচ্ছি —পৃথিবীর এই নরকর্ত্তে আর ফিরে আসছি না। এমন কি, এই কাজের আধাত্মিক প্রয়োজনীয়ভার দিকটার ওপরও আমার অরুচি

হয়ে আদছে। মা শীঘ্রই আমাকে তাঁর কাছে টেনে নিন! আর ষেন কথনও ফিরে আদতে না হয়।

এই সব কাজ করা, উপকার করা ইত্যাদি শুধু চিত্তশুদ্ধির সাধনমাত্র।
তা আমার যথেষ্ট হয়ে গেছে। জগং চিরকাল—অনস্তকাল ধরে জগংই
থাকবে। আমরা যে ষেমন, সে তেমন ভাবেই জগংটা দেখি। কে কাজ
করে, আর কার কাজ ? জগং ব'লে কিছু নেই—এ সবই তো স্বয়ং ভগবান।
ভ্রমে আমরা একে জগং বলি। এখানে আমি নেই, তুমি নেই, আপনি
নেই—আছেন শুধু তিনি, আছেন প্রভু—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'।

স্থতরাং এখন থেকে টাকাকড়ি সম্বন্ধে আমি আর কিছুই জানি না। এ আপনাদের টাকা, আপনারা ইচ্ছামত থরচ করবেন। আশীর্বাদ করি আপনাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হোক। ইতি

> আপনার চিরবিশ্বস্ত বিবেকানন্দ

পুনশ্চ—ডাক্তার জেন্দের কাজে আমার পূর্ণ সহাত্তভূতি আছে, আমি তাঁকে তা জানিয়েছি। গুড়উইন ও দারদানন্দ যদি আমেরিকায় কাজের প্রদার করতে পারে তো ভগবৎক্লপায় তারা তাই করতে থাকুক। স্টার্ডি, আমার বা অন্ত কারও কাছে তো আর তারা নিজেদের বাঁধা দেয়নি ! গ্রীন-একারের প্রোগ্রামে একটা ভয়ানক ভূল হয়েছে—ওতে ছাপা হয়েছে, স্টাডি রূপা ক'বে অন্তমতি দেওয়ায় সাবদানন্দ দেখানে বয়েছে। স্টার্ডি বা অপর কেহ—একজন সন্ন্যাসীকে অহমতি দেবার কে ? স্টার্ডি নিজে এটা হেদে উড়িয়ে দিয়েছে এবং এব্দগু তৃঃখও করেছে। . . এতে স্টার্ডিকে অপমানিত করা হয়েছে; আর এটা যদি ভারতে পৌছাত, তবে আমার কাজের পক্ষে সাংঘাতিক হ'ত। ভাগ্যক্রমে আমি বিজ্ঞাপনগুলো টুকরো টুকরো ক'বে ছিঁড়ে নরদমায় ফেলে দিয়েছি। অখামি জগতের কোন সন্ন্যাসীর প্রভু বা চালক নই। যে কাঞ্চা তাঁদের ভাল লাগে, সেইটে তাঁরা করেন এবং আমি যদি তাঁদের কোন সাহায্য করতে পারি—বসূ, এইমাত্র তাঁদের সদে আমার সহন্ধ। আমি পারিবারিক বন্ধনরূপ লোহার শেকল ভেঙেছি — আর ধর্মসভেষর দোনার শেকল পরতে চাই না। আমি মুক্ত, नर्वनारे मूक थाकव। जामात हेव्हा नकलारे मूक रात्र याक्-वाजारमत

মতো মৃক্ত। যদি নিউইয়র্ক, বৈস্টন অথবা যুক্তরাষ্ট্রের অস্তু কোন স্থান বেদান্তের আচার্য চায়, তবে তাদের উচিত এই আচার্যদের দাদরে গ্রহণ করা, তাঁদের বাদস্থান ও ভরণপোষণের বন্দোবন্ত ক'রে দেওয়া। আর আমার কথা—আমি তো অবদর গ্রহণ করেছি বললেই চলে। জগৎ-রক্ষমঞ্চে আমার যেটুকু অভিনয় করবার ছিল, তা আমি শেষ করেছি। ইতি

আপনাদের

বি

২৮৯

( স্বামী রামক্বফানন্দকে লিখিত )

Lake Lucerne, স্ইজরশও ২৩শে অগস্ট, ১৮৯৬

कनागं नवत्त्रय्,

অগু রামদয়ালবাবুর এক পত্র পাইলাম। তাহাতে তিনি লিখিতেছেন যে, দক্ষিণেশরের মহোৎসবে অনেক বেশ্রা যাইয়া থাকে এবং সেজ্জু অনেক ভদ্রলোকের তথায় যাইবার ইচ্ছা কম হইতেছে। পুনশ্চ—তাঁহার মতে পুক্ষদিগের একদিন এবং মেয়েদের আর একদিন হওয়া উচিত। তদ্বিয়েম আমার বিচার এইঃ

- ১। বেশ্চারা যদি দক্ষিণেশরের মহাতীর্থে যাইতে না পায় তো কোথায় যাইবে ? পাপীদের জ্বল্ল প্রভূর বিশেষ প্রকাশ, পুণ্যবানের জ্বল্ল তত নহে।
- ২। মেয়েপুরুষ-ভেদাভেদ, জ্বাভিভেদ, ধনভেদ, বিভাভেদ ইভ্যাদি নরক-দাররূপ বহুভেদ সংসারের মধ্যেই থাকুক। পবিত্র তীর্থস্থলে এরূপ ভেদ যদি হয়, তাহা হইলে তীর্থ আর নরকে ভেদ কি ?
- ৩। আমাদের মহা জগন্নাথপুরী—ষথায় পাপী-অপাপী, সাধু-অসাধু, আবাুলবৃদ্ধৰনিতা নরনারী সকলের সমান অধিকার। বংসরের মধ্যে একদিন অন্ততঃ সহস্র সহস্র নরনারী পাপবৃদ্ধি ও ভেদবৃদ্ধির হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া হরিনাম করে ও শোনে, ইহাই পরম মঙ্গল।
- ৪। যদি তীর্থস্থলেও লোকের পাপর্ত্তি একদিনের জন্ম সঙ্কৃচিত না হয়, তাহা তোমাদের দোষ, তাহাদের নহে। এমন মহা ধর্মশ্রোত তোল ষে, যে জীব তাহার নিকট আসবে, সেই ভেলে যাক্।

ে। যাহারা ঠাকুরঘরে গিয়াও ঐ বেষ্ঠা, ঐ নীচ জাতি, ঐ গরীব,
ঐ ছোটলোক ভাবে, তাহাদের (অর্থাৎ যাহাদের তোমরা ভদ্রলোক বলো)
সংখ্যা যতই কম হয়, ততই মকল। যাহারা ভক্তের জাতি বা যোনি বা
ব্যবসায় দেখে, তাহারা আমাদের ঠাকুরকে কি বুঝিবে? প্রভুর কাছে
প্রার্থনা করি যে, শত শত বেষ্ঠা আহ্বক তাঁর পায়ে মাথা নোয়াতে, বরং
একজনও ভদ্রলোক না আসে নাই আহ্বক। বেষ্ঠা আহ্বক, মাতাল আহ্বক,
চোর ডাকাত সকলে আহ্বক—তাঁর অবারিত দার। 'It is easier for
a camel to pass through the eye of a needle than for a
rich man to enter the kingdom of God.' ও সকল নিষ্ঠ্র
বাক্ষণী-ভাব মনেও স্থান দিবে না।

৬। তবে কতকটা দামাজিক দাবধানতা চাই—দেটা কি প্রকারে করিতে হইবে? জনকতক লোক (বৃদ্ধ হইলেই ভাল হয়) ছড়িদারের কার্য ঐ দিনের জন্ম লইবেন। তাঁহারা মহোৎদবস্থলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবেন, কোন পুরুষ বা স্ত্রীকে কদাচার বা কুকথা ইত্যাদিতে নিযুক্ত দেখিলে তাহাদিগকে উত্যান হইতে তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া দিবেন। কিন্তু ষতক্ষণ তাহারা ভালমাহ্যের মতো ব্যবহার করে, ততক্ষণ তারা ভক্ত ও পূজ্য—মেয়েই হউক আর পুরুষই হউক, গৃহস্থ হউক বা অ্নতী হউক।

আমি একণে স্ইজবলওে ভ্রমণ করিতেছি—শীঘ্র জার্মানিতে যাইব অধ্যাপক ডয়সনের সহিত দেখা করিতে। তথা হইতে ইংলওে প্রত্যাগমন ২৩।২৪ সেপ্টেম্বর নাগাত এবং আগামী শীতে দেশে প্রত্যাবর্তন।

আমার ভালবাসা জানিবে ও সকলকে জানাইবে। ইতি

বিবেকানন্দ

<sup>&</sup>gt; ধনা ব্যক্তির ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ অপেক্ষা একটি উট্টের পক্ষে স্থচের ছিজের মধ্যে (পুর সরু পথে) প্রবেশও অপেক্ষাকৃত সহজ। —বাইবেল

স্ইজ্বলও# ২৬শে অগ্নট, ১৮৯৬

প্রিয় নম্বুগু রাও,

এইমাত্র আপনার চিঠি পেলাম। আমি ঘ্রে বেড়াচ্ছি। আরস্
পর্বতে থুব চড়াই করছি আর তুষারপ্রবাহ পার হচ্ছি। এখন যাচ্ছি
জার্মানিতে। অধ্যাপক ডয়সন কিয়েলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আমায় নিমন্ত্রণ
করেছেন। সেখান থেকে ইংলণ্ডে ফিরব। সম্ভবতঃ এই শীতে ভারতে
ফিরব।

মলাটের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমার আপত্তি এই যে, ওটি বড্ড রংচঙে, চটকদার (tawdry); আর তাতে অনাবশুক এক গাদা মূর্তির সমাবেশ করা হয়েছে। নক্সা হওয়া চাই সাদাসিধে, ভাবগোতক অথচ সংক্ষিপ্ত (condensed)।…

আমি সানলে জানাচ্ছি ষে, কাজ হুলর চলছে। । । । থাক, একটা পরামর্শ দিচ্ছি—ভারতে সংঘবদ্ধভাবে আমরা যত কাজ করি, তার সব একটা দোষে পশু হয়ে যায়। আমরা এখনও কাজের ধারা ঠিক ঠিক শিথিনি। কাজকে ঠিক ঠিক কাজ বলেই ধরতে হবে—এর ভেতর বন্ধুজের অথবা চক্ষ্লজ্জার স্থান নেই। যার ওপর ভার থাকবে, সে সব টাকাকড়ির অতি পরিষ্কার হিসেব রাখবে; এমন কি যদি কাউকে পরমূহুর্তে না থেয়ে মরতে হয়, তবুও 'শাকের কড়ি মাছে' দেবে না। একেই বলে বৈষয়িক সততা। তারপর চাই—অদম্য উৎসাহ। যথন যা কর, তখনকার মতো তাই হবে ভগবৎ-সেবা। এই পত্রিকাটি এখনকার মতো আপনার আরাধ্য-দেবতা হোক, তা হলেই সক্ষল হবেন।

যখন এই পত্রিকাটি দাঁড় করিয়ে দিতে পারবেন, তখন তামিল, ভেল্গু, কানাড়া প্রভৃতি দেশীয় ভাষায় ঠিক ঐ ভাবের কাগজ বের করুন। মাজ্রাজীরা খ্ব সং, উৎসাহী ইত্যাদি; তবে আমার মনে হয়, শহরের জন্মভূমি ত্যাগের ভাব হারিয়ে ফেলেছে। নানা বাধাবিপদের মাঝে আমার ছেলেরা ঝাঁপিয়ে পড়বে, সংসার ত্যাগ করবে; তবেই তো ভিত্তি শক্ত হবে!

<sup>&</sup>gt; Prabuddha Bharata

বীরের মতো কাজ ক'রে চলুন; (মলাটের) নক্সা-টক্সার চিস্তা এখন থাক, ঘোড়া হ'লে লাগামের জন্ম আটকাবে না। আমরণ কাজ ক'রে যান—আমি আপনাদের দলে দলে রয়েছি আর আমার শরীর চলে গেলেও আমার শক্তি আপনাদের দলে কাজ করবে। জীবন তো আদে যায়—খন, মান, ইন্দ্রিয়ভোগ দবই ত্লিনের জন্ম। ক্তু দংদারী কীটের মতো মরার চেয়ে কর্মক্তেরে দত্য প্রচার ক'রে মরা ভাল—তের ভাল। চলুন—এগিয়ে চলুন। আমার ভালবাদা ও আশীর্বাদ গ্রহণ কর্মন। ইতি

আপনাদের বিবেকানন

२৯১

( পাশ্চাত্য শিশ্ব স্বামী রূপানন্দকে লিখিত )

স্থ জরলও\* অগস্ট, ১৮৯৬

পবিত্র হও ও সর্বোপরি অকপট হও; মূহুর্তের জন্মও ভগবানে বিশাদ হারিও না—তা হলেই আলো দেখতে পাবে। যা কিছু সত্য, তাই চিরছারী; কিন্তু যা সত্য নয়, তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। বর্তমান ক্ষিপ্র অফ্সিন্ধিংসার যুগে জন্মগ্রহণ ক'রে আমরা অনেকটা স্থবিধা পেয়েছি। অন্যে যাই ভাবুক আর করুক, তুমি কখনও ভোমার পবিত্রতা, নীতি ও ভগবংপ্রেমের উচ্চ আদর্শ থর্ব ক'রো না। সর্বোপরি সব রকম গুপু সমিতির বিষয়ে সতর্ক থেকো। ভগবং-প্রেমিকের পক্ষে চালাকিতে ভীত হবার কিছুই নেই। স্থর্গ ও মর্ত্যে পবিত্রতাই সবচেয়ে মহং ও দিব্য শক্তি। 'সত্যমেব জয়তে নান্তম্, সভ্যেন পছা বিভতো দেবযান:।'—সভ্যেরই জয় হয়, মিধ্যার নয়; সভ্যের মধ্য দিয়েই দেবযান মার্গ চলেছে। কে ভোমার সহগামী হ'ল বা না হ'ল, তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামিও না; শুধু প্রভুর হাত ধ'রে থাকতে যেন কখন ভূল না হয়; তা হলেই যথেই।…

গতকাল' আমি 'মণ্টি রোজা'র ত্বার্প্রবাহের ধারে গিয়েছিলাম এবং দেই চিরত্বারের প্রায় মাঝখানে জাত কয়েকটি শক্ত পাপড়িবিশিষ্ট ফুল তুলে এনেছিলাম। তারই একটি এই চিঠির মধ্যে তোমাকে পাঠাচ্ছি—আশা করি, জাগতিক জীবনের সর্বপ্রকার বাধা-বিপর্যয়রূপ হিমরাশি ও তুষারপাতের মধ্যে তুমিও ঐ রকম আধ্যাত্মিক দৃঢ়তা লাভ করবে।···

তোমার স্বপ্নটি খ্বই হৃন্দর। স্বপ্নে আমরা আমাদের মনের এমন একটা স্তরের পরিচয় পাই, ষা জাগ্রত অবস্থায় কখন পাই না, এবং কল্পনা ষতই অবান্তব হোক না কেন, অজ্ঞাত আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ তার পশ্চাতেই অবস্থান করে। সাহস অবলম্বন করে। মানবজ্ঞাতির কল্যাণের জন্ম আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রব—বাকী সব প্রভূই জানেন।…

অধীর হ'য়ো না, তাড়াছড়া ক'ঝো না। ধীর, একনিষ্ঠ এবং নীরব কর্মই সফল হয়। প্রভু অতি মহান্। বংস, আমরা সফল হবই—সফল হডেই শ্বে। তাঁর নাম ধন্ত হোক।…

এখানে তথান আশ্রম নেই। একটি থাকলে কী স্থলরই না হ'ত! আমি তাতে কতই না আনন্দিত হতাম এবং তাতে এদেশের কতই না কল্যাণ হ'ত!

### . ২৯২ ( মি: স্টার্ডিকে লিখিত )

Kiel\*

১०ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬

···অবশেষে অধ্যাপক তয়সনের দক্ষে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে।···অধ্যাপকের দক্ষে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে ও বেদান্ত আলোচনা ক'রে কালকের
দিনটা খুব চমৎকার কাটানো গেছে।

আমার মতে তিনি যেন একজন 'যুধ্যমান (warring) অবৈতবাদী'। অপর কিছুর সঙ্গে তিনি আপস করতে নারাজ। 'ঈশর' শব্দে তিনি আঁতকে উঠেন। ক্ষমতায় কুলালে তিনি এ সব কিছুই রাথতেন না। তোমার মাসিক পত্রিকার পরিকল্পনায় তিনি খ্ব আনন্দিত এবং এ সব বিষয়ে লগুনে তোমার সঙ্গে আঁলোচনা করতে চান; শীঘ্রই তিনি সেথানে যাচ্ছেন।…

( মিস হারিয়েট হেলকে লিখিত)

উইম্বল্ডন, ইংলও\* ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় ভগিনি,

স্ইজ্বলগু থেকে ফিরে এসে এইমাত্র ভোমার অতি মনোজ্ঞ খবরটি পেলাম। 'Old Maids Home' (আইবুড়ীদের আশ্রম)-এ লভ্য আরাম সম্বন্ধে তুমি যে অবশেষে মত পরিবর্তন করেছ, তাতে আমি অত্যন্ত খুনী হয়েছি। তুমি এখন ঠিক পথ ধরেছ, শতকরা নিরানক্ষই জন মাহুষের পক্ষে বিবাহই জীবনের সর্বোত্তম লক্ষ্য। আর যে মুহুর্তে এই চিরস্তন সভ্যটি মাহুষ শিথে নেবে এবং মেনে চলতে প্রস্তুত হবে যে, পরস্পরের দোষক্রটি সহু করা অবশ্য কর্তব্য এবং জীবনে আপস ক'রে চলাই রীতি, তখনই তারা স্বচেয়ে স্থ্থের জীবন যাপন করতে পারবে।

প্রিয় হারিয়েট, তুমি ঠিক জেনো, 'সর্বাঙ্গস্থলর জীবন'—একটা স্ববিরোধী কথা; স্নতরাং সংসারের কোন কিছু আমাদের উচ্চতম আদর্শের কাছাকাছি নয়—এটা দেখবার জন্ম আমাদের সর্বদাই প্রস্তুত থাকতে হবে, এবং এটা জেনে সব জিনিসের ষ্ণাসম্ভব সন্থাবহার করতে হবে।

বর্তমান অবস্থায় আমাদের একথানি পুন্তক থেকে থানিকটা উদ্ধৃত করাই আমার পক্ষে সব চেয়ে ভাল বলে মনে হচ্ছে:

'স্বামীকে ইহজীবনে সমন্ত কাম্যলাভে সহায়তা ক'রে তুমি সর্বদা তাঁহার একান্তিক প্রেমের অধিকারিণী হও; অতঃপর পোত্র পোত্রী প্রভৃতির ম্থদর্শনের পরে যথন জীবন-নাট্য শেষ হয়ে আসবে, তথন যে সচিদানন্দ-সাগরের জলম্পর্শে সর্বপ্রকার বিভেদ দ্র হয়ে যায় এবং আমরা এক হয়ে যাই, সেই সচিদানন্দ-লাভে যেন তোমরা পরস্পরের সহায় হও।'?

আমি তোমাকে যতটুকু জানি, তাতে মনে হয়, তোমার মধ্যে এমন প্রভৃত ও স্থাংযত শক্তি রয়েছে, যা ক্ষমা ও সহনশীলতায় পূর্ণ। স্থেতরাং

১ কালিদানৈর 'অভিজ্ঞানশক্স্তলম্' নাটকে বর্ণিত শক্স্তলার পতিগৃহে যাত্রার পূর্বে কণ্ণ ম্নির আশীর্বাদ।

আমি নিশ্চিত ভবিশ্বদ্বাণী করতে পারি ষে, ভোমার দাম্পত্য জীবন খ্ব স্থখময় হবে।

তোমাকে ও তোমার ভাবী বরকে আমার অনস্ক আশীর্বাদ। ভগবান ধেন তাকে দর্বদা এ কথা শ্বরণ করিয়ে দেন ধে, তোমার মতো পবিত্র, স্কুচরিত্রা, বৃদ্ধিমতী, স্নেহ্ময়ী ও স্থানরী সহধর্মিণী লাভ ক'রে দে কুতার্থ হয়েছে।

আমি এত শীঘ্র আটলান্টিক পাড়ি দেবার ভরদা রাখি না, যদিও তোমার বিয়েতে উপস্থিত থাকতে আমার খুবই দাধ হয়।

তুমি দারাজীবন উমার মতো পবিত্র ও নিক্ল্য হও, আর তোমার শামীর জীবন যেন উমাগতপ্রাণ শিবের মতোই হয়। ইতি

> তোমার স্নেহের ভাই বিবেকানন্দ

२ व्र

(মিদ মেরী হেলকে লিখিত)

Airlie Lodge\* Wimbledon, England ১৭ই দেপ্টেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় ভগিনি,

স্থাইজরলতে ত্-মাদ পাহাড় চড়ে, পর্যটন ক'রে ও হিমবাহ দেখে আজ লগুনে এদে পৌছেছি। এতে আমার একটা উপকার হয়েছে—কয়েক পাউও অপ্রয়োজনীয় মেদ বাঙ্গীয় অবস্থায় ফিরে গিয়েছে। তথাপি তাতেও কোন নিরাপতা নেই, কারণ এ জন্মের স্থুল দেহটির থেয়াল হয়েছে মনকে অভিকৃম ক'রে অনস্তে প্রদারিত হবে। এ ভাবে চলতে থাকলে আমাকে অচিরেই সমস্ত ব্যক্তিগত সত্তা হারাতে হবে—এই রক্তমাংদের দেহে থেকেও —অস্ততঃ বাইরের জগৎটার কাছে।

হারিয়েটের চিঠিতে যে শুভ সংবাদটি এসেছে, তাতে যা আক্রদ হ'ল—তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। আজ তাকে চিঠি দিলাম। হংখ এই যে ভার বিবাহের সময় যেতে পারছি না, তবে সর্ববিধ শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ নিয়ে আমি 'ফ্লু দেহে' উপস্থিত থাকব। ভাল কথা, আমার আনন্দ পূর্ণান্দ করার জন্ম আমি তোমার এবং অপর ভগিনীদের নিকট হতেও অন্তর্মণ সংবাদ আশা করছি। এবার স্নেহের মেরী, আমি জীবনে যে এক মহৎ শিক্ষা লাভ করেছি, তার কথা তোমাকে ব'লব। সেটা হ'ল এই: 'তোমার আদর্শ যত উচ্চ হবে, তুমি তত তৃঃখী', কারণ 'আদর্শ' বলে বস্তুটিতে পৌছানো এ সংসারে সম্ভব নয়—অথবা এ জাবনেও নয়। যে এ জগতে পরিপূর্ণতার আকাজ্ঞা করে, সে উন্মাদ বই নয়, কারণ তা হবার জ্ঞো নেই।

সদীম জগতে তুমি কি ক'রে অনস্তের সন্ধান পাবে? স্থতরাং আমি তোমাকে বলছি, হ্যারিয়েট বেশ স্থের ও শান্তির জীবন লাভ করবে, কারণ কল্পনাবিলাস ও ভাবপ্রবণতার বশবর্তী হ'য়ে চলার মতো বোকা সে মোটেই নয়। যেটুকু ভাবাবেগ থাকলে জীবন মধুর হয় এবং যেটুকু সাধারণ বৃদ্ধি ও কোমলতা থাকলে জীবনের অবশুস্তাবী কাঠিগুগুলি নরম হয়ে যায়—সেটুকু তার আছে। হ্যারিয়েট ম্যাককিগুলিরও ঐ গুণটি আরও বেশী পরিমাণেই আছে। একজন সেরা গৃহিণী হবার মতো মেয়ে সে, ভুধু এ জগওটা আহাম্মকদের দারা এতই পরিপূর্ণ যে খুব কম লোকই রক্তমাংসের দেহকে অতিক্রম ক'রে আরও গভীরে প্রবেশ করতে পারে। তোমার ও ইসাবেল-এর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি তোমাকে সত্য কৃথাটি ব'লব এবং আমার 'ভাষা সোজা—স্পষ্ট'।

মেরী, তুমি হ'লে একটি তেজী আরবী ঘোড়ার মতো—মহীয়সী ও
দীপ্তিময়ী। তোমাকে রানী হিদেবে চমৎকার মানাবে—দেহে ও মেজাজে।
তুমি একজন তেজস্বী, বীর, তৃ:সাহসী, নির্ভীক স্বামীর পাশে উজ্জ্বল দীপ্তিতে
শোভা পাবে; কিন্তু স্নেহের ভগিনি, গৃহিণী হিদেবে তুমি হবে একেবারেই
নিরুষ্ট। তুমি আমাদের দৈনন্দিন জগতের স্বচ্ছন্দচারী, সাংসারিক, পরিশ্রমী
অথচ ঢিলেটালা স্বামী বেচারাদের জীবন অতিষ্ঠ ক'রে ফেলবে। অগিনি, মনে
রেখা, যদিও একথা সত্যি যে বাস্তব জীবন উপস্থাদের চেয়ে বেশী রোমাঞ্চকর,
কিন্তু সে-রকম ঘটে কচিৎ কখন। তাই তোমার প্রতি আমার,উপদেশ,
স্বতদিন না তোমার আদর্শকে বাস্তব ভূমিতে নামিয়ে আনতে পারছ,
ততদিন ভোমার বিয়ে করা ঠিক হবে না। যদি কর, তবে তা ভোমাদের
উভয়ের অশান্তি ডেকে আনবে। কয়েক মাদের মধ্যেই তুমি একজন

সাধারণ ভালমান্ত্র মার্জিভ যুবা পুরুষের প্রতি তোমার শ্রন্ধা হারিয়ে ফেলবে এবং তথন ভোমার কাছে জীবন নীরদ ব'লে বোধ হবে। ভগিনী ইদাবেল-এর মেজাজটাও তোমারই মতন, শুধু কিগুারগার্টেনটি তাকে বেশ কিছুটা ধৈর্ঘ প্রনশীলতার শিক্ষা দিয়েছে। সম্ভবতঃ দে ভাল গৃহিণীই হ'তে পারবে।

জগতে ত্-বক্ষের লোক আছে। একরকম হ'ল—বলিষ্ঠ, শান্তিপ্রিয়, প্রকৃতির কাছে নতিস্বীকার করে, বেশী কল্পনার ধার ধারে না, কিন্তু সং দহাদয় মধুরস্থান ইত্যাদি। তাদেরই জন্ম এই পৃথিবী; তারাই স্থী হ'তে জন্মছে। আবার অন্ত রক্ষের লোক আছে, যাদের সায়গুলি উত্তেজনাপ্রবণ, যারা ভয়ানক রক্ষ কল্পনাপ্রিয়, তীত্র অন্তভ্তিসম্পন্ন এবং সর্বদা এই ম্রূর্তে উচুতে উঠছে এবং পরের ম্রূর্তে তলিয়ে যাছে। তাদের বরাতে স্থ নেই। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা মাঝামাঝি একটা স্থের স্থের ভেসে যায়। শেষোক্তেরা আনন্দ ও বেদনার মধ্যে ছুটোছুটি করে। কিন্তু এরাই হ'ল প্রতিভার উপাদান। 'প্রতিভা এক বক্ষমের পাগলামি'—আধুনিক এই মতবাদের মধ্যে কিছু সত্য অন্ততঃ নিহিত আছে।

এখন এই শ্রেণীর লোকেরা যদি বড় হ'তে চায়, ভবে তাদের তা চরিতার্থ করবার জন্ম লড়াই করতে হবে—লড়াই-এর জন্মেই, আর বাইরে বেরিয়ে এদে। তাদের কোন দায় থাকবে না,—বিবাহ নয়, সন্তান নয়, সেই এক চিন্তা ছাড়া আর কোন অনাবশুক আদক্তি নয়; সেই আদর্শের জন্মই জীবনধারণ এবং দেই আদর্শের জন্মই মৃত্যুবরণ। আমি এই শ্রেণীর মায়য়। আমার একমাত্র ভাবাদর্শ হ'ল 'বেদান্ত', এবং আমি 'লড়াই-এর জন্ম প্রস্তুত'। তুমি ও ইসাবেল এই ধাতুতে গড়া; কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যদিও কথাটা রুড়, তোমরা তোমাদের জীবনের রুথাই অপচয় ক'বছ। হয় একটা আদর্শকে ধর, বাইরে ঝাঁপিয়ে পড় এবং তার জন্ম জীবন উৎসর্গ কর; কিংবা অরে,সম্ভইথাকো ও বান্তববাদী হও; আদর্শকে থাটো ক'রে বিয়ে কর ও স্থের জীবন যাপন কর। হয় 'ভোগ' নয় 'যোগ'—হয় এই জীবনটাকে উপভোগ কর, অথবা সবকিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে যোগী হও; ছটি একসঙ্গে লাভ করার সাধ্য কারও নেই। এইবেলা না হ'লে কোনকালেই হয়ে না, ঝটপট একটাকে বৈছে নাও। কথায় বলে, 'যে খ্ব বাছবিচার করে, তার বরাতে কিছুই জোটে না'। তাই আন্তরিকভাবে, খাঁটিভাবে আমরণ সংকল্প নিয়ে

'লড়াই-এর জন্ম প্রস্তুত হও'; দর্শন বা বিজ্ঞান, ধর্ম বা সাহিত্য—বে-কোন একটিকে অবলম্বন কর এবং অবশিষ্ট জীবনে সেইটিই তোমার উপাশ্র দেবতা হোক। হয় স্থী হও, নয়তো মহৎ হও। তোমার ও ইসাবেলের প্রতি আমার এডটুকু সহাহভূতি নেই ; তোমরা না এটায়, না ওটায়। তোমরাও হ্যারিয়েটের মতো ঠিক পথটি বেছে নিয়ে স্থী হও, কিংবা মহীয়দী হও—এই আমি দেখতে চাই। পান ভোজন সজ্জা ও যত বাজে সামাজিক চালচলনের ছেলেমাত্রষির জ্বন্ত একটা জীবন দেওয়া চলে না—বিশেষতঃ মেরী, তোমার। অভুত মন্তিষ্ক ও কর্মকুশলতাকে তুমি মরচে পড়তে দিয়ে নষ্ট ক'রে ফেলছ, যার কোন অজুহাত নেই। বড় হবার উচ্চাশা তোমাকে রাথতেই হবে। আমি জানি, আমার এই রুঢ় মন্তব্যগুলো তুমি ঠিকভাবে নেবে, কারণ তুমি জানো, আমি তোমাদের যে 'বোন' বলে ডাকি—তার চেয়েও বেশীই আমি তোমাদের মনে করি। আমার অনেকদিন থেকেই এই কথাটি তোমাকে বলার ইচ্ছা ছিল, এবং অভিজ্ঞতা জমছে, তাই বলার আবেগে বলে ফেললাম। হ্যাবিয়েটের আনন্দসংবাদ আমাকে এ-কথা বলতে প্ররোচিত করেছে। আমি শুনতে পেলে খুবই আনন্দিত হবো যে, তুমিও বিয়ে করেছ এবং সংসারে যতটা স্থা হওয়া যায় ততটা স্থা হয়েছ, অথবা একথা শুনতে চাই যে তুমি বড় বড় কাজ ক'বছ।

জার্মানিতে অধ্যাপক ভয়সনের কাছে গিয়ে বেশ আনন্দ পেয়েছি। তুমি
নিশ্চয়ই এই শ্রেষ্ঠ জার্মান দার্শনিকের নাম শুনেছ। তিনি ও আমি একসঙ্গে
ইংলণ্ড ভ্রমণ করেছি ও আজ উভয়ে এখানে আমার এক বয়ুর সাথে
দেখা করতে এসেছি—আমার ইংলণ্ডবাসের অবশিষ্ট দিনগুলি তাঁর কাছেই
কাটাব। ডয়সন সংস্কৃত বলতে খ্ব ভালবাসেন এবং পাশ্চাভ্য দেশে সংস্কৃত
পণ্ডিতদের মধ্যে একমাত্র তিনিই সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে পারেন। তিনি
সেটা অভ্যাস করতে চান ব'লে আমার সঙ্গে সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোন ভাষায়
কথা বলেন না।

আমি এখানে বন্ধুদের মধ্যে এসে জুটেছি, কয়েক সপ্তাহ এখানে কাজ ক'রব এবং ভারপর শীতকালে ভারতবর্ষে ফিরে যাব।

> সত্ত তোমার স্নেহশীল জাতা, বিবেকানন্দ

२व्र

C/o Miss Muller
Airlie Lodge, Ridgeway Gardens\*
উইম্বত্তন, ইংসপ্ত
২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় আলাসিকা,

ম্যাক্সমূলারের লিখিত এরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় যে প্রবন্ধটি পাঠিয়েছিলাম, তা তুমি পাওনি বলেই মনে হচ্ছে। তিনি ঐ প্রবন্ধে আমার নাম উল্লেখ না করায় তুমি হংখিত হয়ো না; কারণ আমার সঙ্গে পরিচয় হবার ছ-মাস আগে তিনি ঐ প্রবন্ধটি লিখেছেন। তা ছাড়া মূল বিষয়ে যদি তিনি ঠিক থাকেন, তবে কার নাম করলেন বা না করলেন, এ নিয়ে কে মাথা ঘামায়!

জার্মানিতে প্রফেসর ডয়সনের সঙ্গে আমার কিছুদিন খুব স্থন্দর কেটেছে। তারপর ত্জনে লগুনে আসি। ইতিমধ্যেই আমাদের ত্জনের মধ্যে খুব সৌহার্দ্য জন্মছে। আমি শীঘ্রই তোমাকে তাঁর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠাচ্ছি। দয়া ক'রে এইটুকু শুধু মনে রেখো—আমার প্রবন্ধের প্রারেজ প্রানো ঢং-এর 'প্রিয় মহাশয়' বেন ছাপা না হয়। রাজ্যোগের বইখানি কি তোমার দেখা হয়েছে? আগামী বৎসরের জন্ম তোমায় একটি নক্দা পাঠাব। (রাশিয়ার জারের লেখা) একটি ভ্রমণ-বিষয়ক পুস্তকের উপর 'ডেলি নিউজে' যে প্রবন্ধ বেরিয়েছিল, তা তোমায় পাঠালাম। যে প্যারাগ্রাফে তিনি ভারতবর্ষকে ধর্মভূমি ও জ্ঞানভূমি বলেছেন, সেটা তোমার কাগজে উদ্ধৃত করা উচিত; তার পর ওটি 'ইগুয়ন মিররে' পাঠিয়ে দিও।

জ্ঞানধাণের বক্তাগুলি তুমি অনায়াদে ছাপতে পারো, আর ডাক্তার নঞ্গুরাও,সহজ বক্তাগুলি 'প্রবৃদ্ধ ভারতে' ছাপতে পারেন। তবে ওগুলো খ্ব ভাল ক'রে দেখে নিয়ে ছাপাব। অমার বিখাস, পরে আমি আরও বেশী লিপ্তবার সময় পাব। উৎসাহ নিয়ে কাজে লেগে যাও। সকলে আমার ভালবাসা জানবে। ইতি

তোমাদের

বিবেকানন্দ

পু:—বে অংশটা ছাপাতে হবে, তা দাগ দিয়ে দিয়েছি—বাকিটা অবশ্য পত্রিকার পক্ষে উপযুক্ত নয়।

যথেষ্ট প্রবন্ধ দিয়ে কাগজখানিকে বড় করতে পারবে—এমন ভরদা যদি
না থাকে, তবে এখনই ওটিকে মাদিক পত্রিকায় রূপাস্তরিত করা আমার
ভাল মনে হচ্ছে না। এ পর্যন্ত তো পত্রিকার আকার ও প্রবন্ধগুলি
আশাহরপ নয়। এখনও অনেক বিশাল ক্ষেত্র পড়ে আছে, যেখানে আমরা
প্রবেশও করিনি; যথা—তুলদীদাদ, কবীর, নানক ও দক্ষিণ ভারতীয়
দাধুদের জীবন ও বাণী। এ দব অদাবধানে ও যা তা ভাবে না লিখে
দঠিক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণভাবে লেখা উচিত। প্রকৃতপক্ষে এই পত্রিকার আদর্শ
বেদান্ত-প্রচার তো হবেই, তা ছাড়া এটি ভারতীয় গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের
ম্থপত্র হবে—অবশ্য ঐ গবেষণাদি হবে ধর্ম দম্বন্ধে। ভোমার উচিত কলকাতা
ও বোম্বের শ্রেষ্ঠ লেখকদের সংস্পর্শে আদা ও তাঁদের কাছ থেকে দমত্রে
রচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ করা। ইতি

বি

২৯৬

১৪, cেগ্রকোট গার্ডেন্স্\* ওয়েস্টমিনস্টার, লণ্ডন

7496

প্রিয় আলাদিকা,

আমি প্রায় তিন সপ্তাহ হ'ল স্বইজ্বলগু থেকে ফিরেছি; কিছু তোমাকে এ পর্যন্ত পিত্র বিস্তাবিত পত্র লিখতে পারিনি। আমি গত mail (ডাকে)-এ কিয়েলনিবাদী পল ডয়দন দম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠিয়েছি। দ্টার্ডির কাগজ বের করবার মতলব এখনও কাজে পরিণত হয়নি। তুমি দেখতেই পাচ্ছ, আমি দেণ্ট জর্জেদ্ রোডের বাদা ছেড়ে এদেছি। আমাদের একটি বক্তৃতা দেবার হল হয়েছে। ৩৯ ভিক্টোরিয়া খ্রীট, C/o E. T. Sturdy—এই ঠিকানায় এক বৎসর পর্যন্ত, পত্রাদি এলে আমার কাছে পৌছবে। গ্রেকোট গার্ডেনে যে ঘরগুলি আছে, তা আমার ও অপর স্বামী (সন্মাদী)র থাকবার উদ্দেশ্রে মাত্র তিন মাদের জন্ম ভাড়া নেওয়া হয়েছে। লগুনের কাজ দিন দিন বেড়ে চলেছে।

যতই দিন যাচছে, ততই ক্লাসে বেশী ক'রে লোকসমাগম হচ্ছে। শ্রোতৃসংখ্যা যে ঐ হারে ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে, তাতে আমার কোন সন্দেহ
নেই। আর ইংরেজ জাতি বড়ই দৃঢ়প্রকৃতি ও নিষ্ঠাবান্। অবশ্য আমি
চলে গেলে যতটা গাঁথনি হয়েছে, তার অধিকাংশই পড়ে যাবে। কিছ
তার পর হয়তো কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটবে, হয়তো কোন দৃঢ়চেতা
ব্যক্তি এসে এই কার্যের ভার গ্রহণ করবে—প্রভূই জানেন, কিসে ভাল হবে।

আমেরিকায় বেদাস্ত ও যোগ শিক্ষা দেবার জন্ম বিশ জন প্রচারকের স্থান হ'তে পারে; কিন্তু কোথা থেকেই বা প্রচারক পাওয়া যাবে, আর তাদের আনবার জন্ম টাকাই বা কোথায়? যদি কয়েকজন দুঢ়চেতা খাঁটি লোক পাওয়া যায়, তবে দশ বংসরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক জয় ক'রে ফেলা ষেতে পারে। কোথায় এরূপ লোক ? আমরা সবাই যে আহামকের দল—স্বার্থপর, কাপুরুষ; মুখে স্বদেশপ্রেমের কতকগুলি বাজে বুলি আওড়াই, আর 'আমরা খুব ধার্মিক' এই অভিমানে ফুলে আছি! মান্দ্রাঞ্জীরা অপেক্ষাকৃত চটপটে ও একনিষ্ঠ; কিন্তু হতভাগাগুলো সক্লেই বিবাহিত! বিবাহ, বিবাহ, বিবাহ। পাষভেরা যেন ঐ একটি কর্মেন্ডিয় নিয়েই জন্মেছে !… এ আমি বড় শক্ত কথা বললাম: কিন্তু বংস, আমি চাই এমন লোক---যাদের পেশীসমূহ লোহের ত্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইম্পাতনির্মিত, আর তার মধ্যে থাকবে এমন একটি মন, ষা বজের উপাদানে গঠিত। বীর্ঘ, মহয়ত্ব— ক্ষাত্রবীর্য, ব্রন্ধতেজ ! আমাদের হুন্দর হুন্দর ছেলেগুলি—যাদের উপর সব আশা করা যায়, তাদের সব গুণ, সব শক্তি আছে—কেবল যদি এই রকম লাখ লাখ ছেলেকে বিবাহ নামে কথিত পশুবের যূপকাঠে হত্যা না করা হ'ত! হে প্রভো, আমার কাতর ক্রননে কর্ণাত কর। মান্দ্রাজ তথনই জাগবে, যথন তার হৃদয়ের শোণিতত্ত্বরূপ অন্ততঃ একশত শিক্ষিত যুবক সংসার থেকে এক্বোর স্লভন্ত হয়ে কোমর বাঁধবে এবং দেশে দেশে সভ্যের জন্য যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হবে। ভারতের বাইরে এক ঘা দিতে পারলে সেই এক ঘা ভারতের ভিতরের লক্ষ আঘাতের তুল্য হয়। যা হোক, যদি প্রভুর ইচ্ছা হয় তবেই হবে।

আমি ভোমাদের যে টাকা<sup>ঁ</sup>দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলাম, মিদ মূলার দেই টাকা দেবেন বলেছিলেন। আমি তাঁকে তোমার নূতন প্রস্থাবের বিষয় বলেছি, তিনি তা ভেবে দেখছেন। ইতিমধ্যে আমার বিবেচনায় তাঁকে কিছু কাজ দেওয়া ভাল। তিনি 'ব্রহ্মবাদিন্' ও 'প্রবৃদ্ধ ভারতের' এজেন্ট হ'তে স্বীকৃত হয়েছেন। তুমি তাঁকে ঐ সম্বন্ধ লিখো বেন। তাঁর ঠিকানা

—Airlie Lodge, Ridgeway Gardens, Wimbledon, England. গত কয়েক সপ্তাহ তাঁরই বাড়ীতে ছিলাম। কিছু আমি লগুনে না থাকলে লগুনের কাজ চলতে পারে না; স্থতরাং বাদা বদলেছি। মিস মূলার এতে একটু ক্ষ্ম হয়েছেন, আমিও তৃঃখিত। কিন্তু কি ক'বেব! এঁর পুরা নাম

—মিস হেনরিয়েটা মূলার। ম্যাক্ম্লার দিন দিন আরও বেশী ক'রে বন্ধু-ভাবাপন্ন হচ্ছেন। শীঘ্রই আমাকে অক্সফোর্ডে তৃটি বক্তৃতা দিতে হবে।

বেদান্তদর্শন সথদে বড় বকমের একটা কিছু লিখতে ব্যন্ত আছি। বেদান্তের ত্রিবিধ ভাব নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বেদে যে-সকল বচন আছে, সেগুলি সংগ্রহ করছি। তুমি যদি এমন একটি লোক যোগাড় করতে পারো, যে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ ও পুরাণগুলি থেকে প্রথমতঃ দৈত, পরে বিশিষ্টাদ্বৈত এবং শেষে সম্পূর্ণ অদ্বৈতবাদাত্মক যত অধিক শ্লোক সংগ্রহ ক'রে দিতে পারে, তবে আমার খুব সাহায্য হয়। ঐগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে পৃথক্ভাবে সন্নিবেশিত করতে হবে এবং প্রত্যেক শ্লোকটি কোন্ গ্রন্থের কোন্ অধ্যায় থেকে গৃহীত, তা লিখতে হবে। লেখাগুলিও যেন খুব পরিদ্ধার হয়। বেদান্তদর্শনের কিয়দংশ অন্ততঃ পুন্তকাকারে লিপিবদ্ধ ক'রে না রেখে পাশ্চাত্যদেশ থেকে চলে যাওয়া ভাল বোধ হচ্ছে না।

মহীশ্বে তামিল লিপিতে সমগ্র ১০৮ উপনিষদ্-সমন্থিত একথানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। অধ্যাপক ভয়সনের পুস্তকাগারে সেটি দেখলাম। ও বইয়ের কি কোন দেবনাগরী সংস্করণ আছে? যদি থাকে তো আমায় একথানি পাঠাবে। যদি না থাকে তো তামিল সংস্করণটিই পাঠাবে এবং একথানা কাগজে তামিল অক্ষরগুলি (সংযুক্ত অক্ষরসহ) পাশে পাশে নাগরীতে লিখে পাঠাবে—যাতে আমি তামিল অক্ষর শিখে নিতে পারি।

সেদিন আমার সঙ্গে সত্যনাধন মহাশয়ের সাক্ষাৎ হ'ল লগুনে। তিনি আমাকে তাঁর, বেদান্তের উপর একটি বক্তৃতা এবং তাঁর মৃতা সহধর্মিণীকৃত একখানি উপত্যাস উপহার দিলেন। তিনি বললেন, মান্ত্রান্তের প্রধান আয়াংলো-ইণ্ডিয়ান পত্র 'মাক্রাক্ত মেলে' রাজ্যোগ-পুস্তকখানির একটি অহক্ল সমালোচনা বেরিয়েছে। আরও শুনলাম, আমেরিকার প্রধান শরীরভত্বিৎ উক্ত পৃথকে প্রকাশিত আমার মত ও ধারণাসমূহ পাঠ ক'রে মৃগ্ধ হয়েছেন। একই সময়ে আবার ইংলণ্ডে কতকগুলি ব্যক্তি আমার মতগুলি নিয়ে উপহাস করেছেন। ভাল কথা! আমার আলোচনা অতি নির্ভীক, আর এগুলির বেশীর ভাগই লোকের নিকট চিরকাল অর্থহীন থেকে যাবে। কিন্তু ওতে এমন সব বিষয়ের আভাস দেওয়া হয়েছে, যা শরীরতত্ত্বিদ্রা আরও আগেই গ্রহণ করলে ভাল করতেন। যা হোক, যেটুকু ফল হয়েছে, তাতেই আমি সন্তুই। আমার ভাব এই—লোকে আমার বিজক্ষে বলুক, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু কিছু বলুক।

অবশ্য ইংলণ্ডের সমালোচকগণ ভদ্র, আমেরিকার সমালোচকদের মডো বাজে বকে না। তারপর ইংলণ্ডের যে-সব মিশনরী ওদেশে দেখতে পাও, তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই dissenters (প্রতিষ্ঠিত চার্চের বিরোধী)। …এখানকার ভদ্রলোকগণের মধ্যে যারা ধার্মিক, তাঁরা সকলেই 'চার্চ অব ইংলণ্ডে'র। ইংলণ্ডে dissenter-দের অতি অক্সই প্রতিপৃত্তি, আর তাদের শিক্ষাও নেই। তুমি আমাকে মধ্যে মধ্যে যাদের বিষয়ে সাবধান ক'রে লাও, তাদের কথা আমি এখানে ভনতেই পাই না। তারা এখানে অজ্ঞাত ও অপরিচিত এবং তারা এখানে বাজে বকতে সাহস্ত পায় না। আশা করি, রামকৃষ্ণ নাইডু এতদিনে মান্দ্রাজে পৌছেছেন এবং তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল।

হে বীবহাদয় বালকগণ, অধ্যবসায় কর। আমাদের কার্য সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে। কথনও নিরাশ হয়ো না, কখনও ব'লো না, 'আর না, য়থেট হয়েছে।' আমি একটু সময় পেলেই 'প্রবৃদ্ধ ভারতে'র জ্ঞু কয়েকটি গল্প লিখব। অভেদানন্দ মারফত মাননীয় স্থবন্ধণ্য আয়ার দয়া ক'রে যে সমাচার পাঠিয়েছেন, সেজ্ঞু তাঁকে আমার হৃদয়ের ক্বতজ্ঞতা জানাবে।

তোমার চিরপ্রেমাবদ

বিবেকানন্দ

পু:—পাশ্চাত্যদেশে যথনই কেউ আদে এবং বিভিন্ন জাতিদের দেখে, তথনই তার চোথ খুলে যায়। কেবল অনর্থক ব'কে নয়, পরস্ক ভারতে আমাদের কি আছে আর কি নেই, তা তাদের স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়ে—এভাবেই আমি দৃঢ়চেতা কর্মবীরদের যোগাড় ক'রে থাকি। আমার ইচ্ছা হয়, অস্ততঃ দশ লক্ষ হিন্দু সমগ্র জগতে ভ্রমণ করুক। ইতি বি

পু:—তোমার ও 'প্রবৃদ্ধ ভারতে'র জন্ম লোহার ব্লক সমেত নক্সা পাঠাব। ইতি

२२१

C/o Miss Muller উইম্বল্ডন, ইংলগু\* ৭ই অক্টোবর, ১৮৯৬

প্রিয় জো,

আবার দেই লওনে! আর ক্লানগুলিও যথারীতি শুরু হয়েছে।
সংস্কারবশেই আমার মন চারদিকে সেই চেনা মুখখানি খুঁজে ফিরছিল, যে
মুখে কখনও নিরুৎসাহের রেখা প'ড়ত না, যা কখন পরিবর্তিত হ'ত না আর
যা সর্বদা আমাকে সহায়তা ক'রত এবং শক্তি ও উৎসাহ দিত। আজ
লগুনে এসে কয়েক সহস্র মাইলের ব্যবধান সত্ত্বে সেই মুখখানিই আমার
চোখের সামনে ভেসে উঠল; অতীন্দ্রিয় রাজ্যে দূরত্ব আবার কি? যাক্,
তুমি তো তোমার বিশ্রাম-ও শান্তিপূর্ণ ঘরে ফিরে গেছ—আর আমার ভাগ্যে
আছে নিত্যবর্ধমান কর্মের তাগুব! তবু তোমার শুভেচ্ছা সর্বদাই আমার
সঙ্গে ফিরছে—নয় কি?

কোন নির্জন পর্বতগুহায় গিয়ে চুপ ক'রে থাকাই হচ্ছে আমার স্বাভাবিক প্রবণতা; কিন্তু পিছন থেকে নিয়তি আমাকে সামনে ঠেলে দিচ্ছে, আর আমি এগিয়ে চলেছি! অদৃষ্টের গতি কে রোধ করবে?

ষীশুখৃষ্ট তাঁব Sermon on the Mount (শৈলোপদেশ)-এ এরপ কোন উক্তি কেন করেননি—'যারা সদা আনন্দময় ও সদা আশাবাদী তারাই ধন্ত, কারণ স্বর্গাঞ্চালাভ তো তাদের হয়েই আছে'? আমার বিখাদ তিনি নিশ্চয়ই এরপ বলেছিলেন, কিন্তু তা লিপিবদ্ধ হয়নি; তিনি বিশাল বিশ্বের অনস্ত ত্ঃথ জ্স্তুরে বহন ক'রে বলেছিলেন, সাধুর হৃদয় শিশুর মতো। তাঁর সহস্র বাণীর মধ্যে হয়তো একটি বাণী লিপিবদ্ধ হয়েছে, অর্থাৎ মনে ক'রে রাখা হয়েছে। বর্তমানে ফল বাদাম প্রভৃতিই আমার প্রধান আছার; এবং ওতেই বেন আমি ভাল আছি। যদি কখন সেই 'উচু দেশে'র পুরাতন চিকিৎসকটির সঙ্গে তোমার দেখা হয়, তবে এই রহস্তটি তাঁকে ব'লো। আমার চর্বি অনেকটা কমে গেছে; তবে যেদিন বক্তৃতা থাকে, সেদিন কিছু পেটভরা খাবার খেতে হয়। হলিন্টার কেমন আছে? তার চেয়ে মধ্রপ্রকৃতির বালক আমি দেখিনি। তার সারাটি জীবন সর্বপ্রকার মঙ্গলে পূর্ণ হোক!

তোমার বন্ধু কোলা নাকি জরগুস্ত্রীয় দর্শন সহজে বক্তৃতা দিছেন ? আদৃষ্ট নিশ্চয়ই তাঁর থব অন্ধৃক্ল নয়। তোমাদের মিস— এবং আমাদের —এর ধবর কি ? অবার আমাদের মিস (নাম ভূলে গেছি!) কেমন ? শুনলাম, সম্প্রতি আধজাহাজ বোঝাই হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান এবং অক্তান্ত আরও কত কি সম্প্রদায়ের লোক আমেরিকায় উপস্থিত হয়েছে; আর একদল লোক গিয়ে ভারতবর্ধে জুটেছে, যারা মহাত্মা খুঁজে বেড়ায়, ধর্মপ্রচার করে ইত্যাদি। চমৎকার! ভারতবর্ধ এবং আমেরিকা—এই ঘূটি দেশই যেন ধর্মবিষয়ক উৎসাহ-উদ্দীপনার লীলাভূমি ব'লে মনে হয়। কিন্তু জো, সাবধান, এই বিধর্মীদের পাপ অতি ভীষণ! আজ পথে মাদাম —এর সহিত সাক্ষাৎ হ'ল। তিনি আর আজকাল আমার বক্তৃতায় আসেন না। সেটা তাঁর পক্ষে ভালই; অত্যুধিক দার্শনিক চিন্তা ভাল নয়।

সেই মহিলাটির কথা কি ভোমার মনে আছে—যিনি আমার প্রভ্যেক বক্তার শেষে এমন সময় এসে উপস্থিত হতেন, যখন কিছুই শুনতে পেতেন না, কিছু বক্তা শেষ হবার সঙ্গে এমনভাবে আমাকে ধ'রে রাখতেন এবং বকাতেন যে, ক্ষ্ধার জালায় আমার পাকস্থলীতে ওয়াটারল্ব মহাসমর উপস্থিত হ'ত ? তিনি এসেছিলেন, অপর সকলেও আসছে এবং আরও আসবে। এ সবই আনন্দের বিষয়। আমাদের বর্দের মধ্যে প্রায় সকলেই এসেছিলেন এবং, গল্পওয়ার্দি পরিবারের বিবাহিতা ক্যাদেরও একজন এসেছিলেন। মিসেস গল্পওয়ার্দি আজ আসতে পারেননি, কারণ ষথেষ্ট আগে থবর পাননি। এখন জ্যামরা একটি 'হল্'—বেশ বড় 'হল্' পেয়েছি; তাতে ত্নশ বা তার চেয়েও বেশী লোকের স্থান হ'তে পারে। একটা বড় কোণ আছে, সেখানে লাইরেরি বসানো যাবে। সম্প্রতি আমাকে সাহায্য করবার জন্য ভারতবর্ষ থেকে আর একজন এসেছেন।

ক্ষরলগু এবং জার্যানি তৃটি জারগাই আমার থ্ব ভাল লেগেছিল।

অধ্যাপক ভয়দন খ্ব দদর ব্যবহার করেছিলেন। আমরা উভয়ে একদক্ষে

লগুনে এদে খ্ব আনন্দ করেছিলাম। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারও বেশ বন্ধ্ভাবাপর। মোটের উপর ইংলগুরে কাজ বেশ পাকা হচ্ছে, এবং

থ্যাতনামা পণ্ডিতগণের আমুকুল্য দেখে মনে হয় যে, আমাদের কাজ শ্রদ্ধাও

অর্জন করেছে। সম্ভবতঃ এই শীতে কয়েকজন ইংরেজ বন্ধু সহ আমি
ভারতবর্ষে যাব। আমার নিজের সম্বন্ধে আজ এই পর্যস্ত।

শেই নৈষ্ঠিক পরিবারটির সংবাদ কি ? সব বেশ চমৎকার ভাবেই চলছে ব'লে আমার স্থির বিশ্বাস। এতদিনে ফক্সের সংবাদ তুমি পেয়ে থাকবে। যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করতে শুক্ত না করলে সে ম্যাবেলকে বিয়ে করতে পাবে না, এ-কথা তাকে যাত্রার আগের দিনে ব'লে ফেলে আমি হয়তো তাকে খুক্ মন-মরা ক'রে দিয়েছি। ম্যাবেল কি এখন তোমার ওখানে আছে ? তাকে আমার স্থেহ জানিও; আমাকে তোমার বর্তমান ঠিকানাও দিও। মাকেমন আছেন? ফ্রান্সিস্ বরাবরের মতো ঠিক সেই খাঁটি অমূল্য সোনাটিই আছে নিশ্রয়। ভাল কথা, এলবার্টা বোধ হয় ঠিক তার নিয়মমত গানবাজনা, ভাষাশিক্ষা, হাসিঠাটা নিয়ে আছে এবং খুব ক'রে আগের মতো আপেল থাছে ?

রাত অনেক হয়ে যাচ্ছে; স্থতরাং জো, আজকের মতো বিদায়
(নিউইয়র্কেও কি আদবকায়দা ঠিক ঠিক পালন করা দরকার?)। প্রভূ
নিরস্তর তোমার কল্যাণ করুন। আমার চিরম্নেহ ও আশীর্বাদ জানবে।
ইতি তোমাদের

বিবেকানন্দ

পু:—সেভিয়ার দম্পতি ভোমাকে তাঁদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। তাঁদের ঘর (ফ্ল্যাট) থেকেই এই চিঠি লিখছি। ইতি বি.

## ২৯৮

## (মিদ ওয়াব্ডোকে লিখিড)

উইম্বল্ডন, ইংলও\* ৮ই অক্টোবর, ১৮৯৬

প্রিয়—,

স্ইজরলণ্ডে আমি বেশ বিশ্রাম লাভ করেছি এবং অধ্যাপক পল

 ডয়ননের সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব হয়েছে। বাল্ডবিক, অফাক্ত স্থানের

 চেয়ে ইওরোপে আমার কাজ বেশী সন্তোষজনক হচ্ছে এবং ভারতবর্ষে এর

 একটা থ্ব প্রতিধ্বনি উঠছে। লগুনের ক্লাস আবার আরম্ভ হয়েছে—আজ্

 তার প্রথম বক্তৃতা। এখন আমার নিজের একটা 'হল্' হয়েছে—তাতে তৃই

 শত বা ততোধিক লোক ধরে।…তৃমি অবশ্র জানো, ইংরেজরা একটা জিনিস

 কেমন কামড়ে ধ'রে থাকতে পারে, এবং সকল জাতির মধ্যে তারা পরস্পরের

 প্রতি সবচেয়ে কম ঈর্বাপরায়ণ—এই কারণেই তারা জগতের উপর প্রভৃত্ব

 করছে। দাসহলভ খোশাম্দির ভাব একদম না রেখে কীভাবে আজ্ঞাহবর্তী

 হওয়া যায়—অপরিসীম স্বাধীনতার সঙ্গে কেমন ক'রে কঠোর নিয়ম মেনে চলা

 যায়—এ রহস্ত তারা বুঝেছে।

অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার এখন আমার বন্ধু। আমি লগুনে ছাপমারা হয়ে গেছি। ব— নামক যুবকটির সম্বন্ধে আমি খুব কমই জানি। সে বাঙালী এবং অল্লম্বল্ল সংস্কৃত পড়াতে পারবে। তুমি আমার দৃঢ় ধারণা তো জানো—কামকাঞ্চন বে জয় করতে পারেনি, তাকে আমি বিশ্বাসই করি না। তুমি তাকে তত্ত্বমূলক (theoretical) বিষয় শেখাতে দিয়ে দেখতে পারো; কিছু সে বেন রাজ্যোগ শেখাতে না যায়—যারা রীতিমত শিক্ষা না করেছে, তাদের ওটা নিয়ে খেলা করা মহা বিপজ্জনক। সারদানন্দের সম্বন্ধে কোন তয় নেই— বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী তার উপর আশীর্বাণী বর্ষণ করেছেন। তুমি শিক্ষা দিতে আরম্ভ কর না কেন?…এই র— বালকটির চেয়ে তোমার হাজার-গুণ বেশী দর্শনের জ্ঞান আছে। ক্লাদের নোটিদ বার কর এবং নিয়মিতভাবে ধর্মবিষয়ক আলোচনা কর ও বক্তৃতা দিতে থাকো। এক-শ হিন্দু, এমন-কি, আমার একজন গুরুভাই আমেরিকায় খুব সাফল্য লাভ করছে শুনলে যে আনন্দ হয়, তেমিাদের মধ্যে একজন ওতে হাত দিয়েছ দেখলে আমি তার

সহস্ত্রণ আনন্দলাভ ক'রব। মামুষ ত্নিয়া জয় করতে চায়; কিন্তু নিজ সন্তানদের কাছে পরাজয় ইচ্ছা করে। জালাও, জালাও—চারিদিকে জানায়ি জালাও।

আমার আম্বরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

२३३

উইম্বল্ডন, ইংলগু# ৮ই অক্টোবর, ১৮৯৬

প্রিয়—,

জার্মানিতে অধ্যাপক তয়দনের দক্ষে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল।
কিয়েল-এ (Kiel) তাঁর অতিথি হয়েছিলাম। ত্-জনে একদক্ষে লগুনে
এসেছি এবং এখানেও কয়েকবার দেখাশুনা হয়েছে, খুব আনন্দলাভ
করেছি। পর্ম ও সমাজ-সম্বন্ধীয় বিভিন্ন কাজের প্রতি যদিও আমার
সম্পূর্ণ সহামভূতি আছে, তবু দেখতে পাচ্ছি যে, প্রত্যেকের কাজের
বিশেষ বিশেষ বিভাগ থাকা খুব দরকার। আমাদের বিশেষ কাজ—
বেদাস্তপ্রচার। অন্তান্ত কাজে সাহাষ্যও এই এক আদর্শের অমুকূল হওয়া
চাই। আশা করি, আপনি এইটি সারদানন্দের মনে বদ্ধমূল ক'রে দেবেন।

আপনি অধ্যাপক ম্যান্মগ্লারের শ্রীরামক্বফ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেছেন কি ?…এখানে ইংলণ্ডে সবই যেন আমাদের অন্নক্ল হয়ে উঠছে। কাজ যে শুধু জনপ্রিয় হচ্ছে তা নয়, পরস্তু তার সমাদরও বাড়ছে।

> আপনাদের স্নেহাধীন বিবেকানন্দ

900

( 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার জ্ঞা লিখিত' )

লগুন\*্ ২৮শে অক্টোবর, ১৮৯৬

চিকাগো মহামেলার অক্সরপ ধর্মহাদভার স্বীয় বিরাট কল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করার জন্ম মি: সি. বনি ডাঃ ব্যারোজকে সহকারী

১ ১৮৯৬ খৃঃ ডাঃ বাারোজ ভারতে বক্তা দিতে আসিলে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জক্ত দেশবাসীর নিকট অনুরোধ করিয়া স্বামীজী যে পত্র দেন, ইহা তাহারই কিয়দংশ। নিযুক্ত করায় দক্ষতম ব্যক্তির হন্তেই কার্যভার অর্পিত হয়েছিল; আর ডাঃ ব্যারোজের নেতৃত্বে ঐ মহাসভাগুলি অক্সতম ধর্মমহাসভা কিরূপ বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছিল, তা আজ ইতিহাসের বিষয়।

ডাঃ ব্যারোজের অভুত সাহস, অক্লান্ত পরিশ্রম, অবিচল সহনশীলতা ও একান্তিক ভদ্রতাই এই মহাসভাকে অপূর্ব সাফল্যে মণ্ডিত করেছিল।

বিশায়কর চিকাগো মহাসভাকে অবলম্বন করেই ভারত, ভারতবাদী ও ভারতীয় চিস্তা জগৎসমক্ষে আগের চেয়ে অনেক উচ্ছল ভাবে প্রকটিত হয়েছে এবং আমাদের জাতীয় যা কিছু কল্যাণ হয়েছে, তার জন্ম সেই সভার অক্যান্য সকলের তুলনায় ডাঃ ব্যারোজের কাছেই আমরা বেশী ঋণী।

তা ছাড়া, তিনি আমাদের কাছে ধর্মের পবিত্র নাম, মানবজাতির অক্সতম শ্রেষ্ঠ আচার্যের নাম নিয়ে আসছেন এবং আমার বিশাস— ক্যাজারেথের মহাপুরুষের প্রচারিত ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর ব্যাগ্যা অতিশয় উদার হবে এবং আমাদের মনকে উন্নত করবে। ঈশার শক্তির যে পরিচয় ইনি ভারতকে দিতে চান, তা পরমত-অসহিষ্ণু প্রভুড়াবাপন্ন ও অপরের প্রতি ঘুণাপূর্ণ মনোর্ত্তিপ্রস্ত নয়। পরস্ক লাত্রুপে—ভারতের উন্নতিকামী বিভিন্ন দলের সহকর্মী লাত্রর্গের অক্সতমরূপে গণ্য হ্বার আকাজ্যানিয়ে তিনি যাচ্ছেন। সর্বোপরি আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কতজ্ঞতা ও আতিথেয়তাই ভারতীয় জীবনের অভূত বৈশিষ্ট্য; তাই আমার দেশবাসীর কাছে এই বিনীত অম্বরোধ—পৃথিবীর অপর দিক থেকে আগত এই বিদেশী ভদ্রলোকের প্রতি তাঁরা এমন আচরণ করুন, যেন তিনি দেখতে পান যে, এই ছংখ দারিদ্র্য ও অধংপতনের ভেতরও আমাদের হৃদয় সেই অতীতেরই তাায় বরুষ্পূর্ণ আছে, যখন ভারত আর্যভূমি ব'লে পরিচিত ছিল এবং যখন তার ঐশ্বর্ণর কথা জগতের সব জাতের মূথে মূথে ফিরত।

600

C/o E. T. Sturdy\*
০৯, ভিক্টোরিয়া খ্রীট, লগুন
২৮শে অক্টোবর, ১৮৯৬

প্রিয় আলাদিকা,

আমি তোমার 'ভক্তিযোগ' ও 'সর্বজনীন ধর্ম' পেয়েছি। আমেরিকার 'ভক্তিযোগে'র নিশ্চয়ই খুব কাটতি হবে। কিন্তু ইংলণ্ডে স্টার্ডির সংস্করণ আগেই বেরিয়ে যাওয়ায় তোমার বিক্রির রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে বলে ভয় হয়।

আমি 'ব্রহ্মবাদিন্' ও 'প্রবৃদ্ধ ভারত' সম্বন্ধে তোমায় পূর্বেই সবিশেষ লিখেছি। 'প্রবৃদ্ধ ভারতে'র জন্ম একটি গল্প আরম্ভ করেছি; শেষ হলেই তোমায় পাঠিয়ে দেবো।

কোন্ মাদে ভারতে পৌছব, তার এখনও ঠিক নেই। পরে এ সম্বন্ধে লিখব। গতকাল এক বন্ধুভাবাপন্ন সমিতির সভায় নৃতন স্বামী তাঁর প্রথম বক্তা দিলেন। বেশ হয়েছিল এবং আমার ভাল লেগেছিল। তাঁর ভেতর ভাল বক্তা হবার শক্তি রয়েছে—এ বিষয়ে আমি স্থনিশ্চিত।

'ভক্তিযোগ'টা 'সর্বজনীন ধর্ম'-এর মতো তেমন স্থন্দরভাবে ছাপানো হয়নি। মলাটে বোর্ড দিলে বইখানি দেখতে মোটা হ'ত; আর ক্রেতাদের খুশী করবার জন্ম অক্ষরগুলি মোটা করা যেত।

ভাল কথা, আমার 'কর্মধোগ'খানি যে প্রকাশ করনি, এটা একটা লজ্জার কথা—অথচ আমার পরামর্শ না নিয়ে বইখানির এক অধ্যায় ছেপে নিয়ে আমায় বেকায়দায় ফেলেছ। আরও দেখ, ভারতে বেশী কাটতির জন্ম বইগুলি সন্তা হওয়া দরকার। ইচ্ছা করলে তুমি 'রাজ্যোগ'খানি ছাপতে পারো, আমি ইচ্ছা করেই ওখানার কণিরাইট নিইনি। যথনই ইচ্ছা হবে, তখনই ওর একটা সন্তা সংস্করণ বের করতে পারে। কিছ আমরা হিন্দুরা এত টিমে-তেভালা যে, আমাদের কাজ শেষ হ'তে না হতেই হথোগ চলে যায়, আর ভাতে আমাদের লোকসানই হয়। ছাপার কাজ ইত্যাদিতে চোমাকে চটপটে হ'তে হবে। তোমার 'ভক্তিযোগ' বেক্সল

## ১ স্বামী অভেদানন্দ

বছরখানেক কথা চালানোর পরে। তুমি কি বলতে চাও বে, পাশ্চাত্যবাদীরা মহাপ্রলয় পর্যন্ত ওটার জন্ত অপেক্ষা ক'রে থাকবে? এই গড়িমসির ফলে তোমার ঐ বই-এর কাটতি আমেরিকা ও ইংলণ্ডে তিন-চতুর্থাংশ কমে গেছে। তা হ'লে তো তুমি 'কর্মযোগ' ছাপছ না দেখছি; অথচ তোমার ঘাড়ে কি ভূত চেপেছিল যে, তুমি একটি বক্তৃতা ছেপে বদে আছ? ঐ হরমোহন একটা মূর্য; বই-ছাপানো বিষয়ে সে তোমাদের মান্ত্রাজীদের চেয়েও ঢিলে, আর তার ছাপা একেবারে বীভংদ। বইগুলো ঐভাবে প্রকাশ করার মানে কি? তৃংপের বিষয়, সে গরীব। আমার টাকা থাকলে তাকে দিতাম; কিন্তু ওভাবে ছাপানো তো লোক ঠকানো—এ রক্ম করা উচিত নয়।

খুব দন্তব মি: ও মিদেদ দেভিয়ার আর মিদ ম্লার ও মি: গুডউইনকে
দক্ষে নিয়ে আমি ভারতে ফিরব। মিদ ম্লারকে তো তুমি জানই; দন্তবতঃ
ক্যাপ্টেন ও মিদেদ দেভিয়ার অন্ততঃ কিছুদিন আলমোড়ায় বাদ করবার
জন্ম বাচ্ছেন; আর গুডউইন দন্ন্যাদী হবে। দে অবশ্য আমার দক্ষেই
ভ্রমণ করবে। আমাদের দব বই-এর জন্ম আমরা তার কাছে ঋণী। আমার
বক্তাগুলি দে দাক্ষেতিক প্রণালীতে লিখে রেখেছিল, তাই থেকে বই
হয়েছে। কিছুমাত্ব প্রস্তুতি ছাড়াই ম্হুতের প্রেরণায় এ-দকল বক্তৃতা দেওয়া
হয়েছিল। অপরেরা হোটেলে বাদ করতে চলে যাবে; কিন্তু গুডউইন
আমার দক্ষে থাকবে। তোমার কি মনে হয় যে, দেশের লোকেরা এ
বিষয়ে বড় বেশী আপত্তি করবে ? দে খাটি নিরামিষাশী।

তুমি ইচ্ছা করলে আমার 'জ্ঞানযোগে'র বক্তৃতাগুলি ছাপাতে পারো। তবে একটু ভাল ক'রে দেখে দিও। ভাল ক'রে দেখে ছাপানো উচিত। ইতি তোমাদের

বিবেকানন্দ

পু:—এখানকার সকলে ভালবাসা জানাচ্ছে। ডাক্তার ব্যাবোজ সম্বন্ধে ও তাঁকে কি ভাবে অভ্যর্থনা করা উচিত—এই বিষয়ে একটি ছোট লেখা আমি আজ 'ইণ্ডিয়ান্ মিররে' পাঠিয়েছি। তুমিও তাঁকে স্কাগত জানিয়ে 'ব্রহ্মবাদিনে' তু-চারটি মিষ্টি কথা লিখো। ইতি

७०३

( মিদ মেরী হেলকে লিখিত)

্ ১৪, গ্রেকোট গার্ডেন্স্\* ওয়েস্টমিনস্টার, লগুন ১লা নভেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় মেরী,

'দোনা, রূপা—এ সব কিছুই আমার নেই; তবে যা আমার আছে, তা মুক্তহন্তে তোমায় দিচ্ছি'—দেটি এই জ্ঞান যে, স্বর্ণের স্বর্ণত্ব, রৌপ্যের রৌপ্যত্ব, পুরুষের পুরুষত্ব, নারীর নারীত্ব—এক কথায়, প্রত্যেক বস্তুর যথার্থ স্বরূপ—ব্লন। এই ব্রন্ধকেই আমরা অনাদিকাল থেকে বহির্জগতে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছি; আর এই চেষ্টার ফলে আমাদের মন থেকে এই সকল অদুত স্বষ্টি বের হয়ে আদছে, যথা—পুরুষ, নারী, শিশু, দেহ, মন, পৃথিবী, স্বর্থ, চক্র, নক্ষত্র, জগৎ, ভালবাদা, ঘুণা, ধন, সপ্তত্তি, আর ভূত, প্রেত, গন্ধর্ব, কিরর, দেবতা, ঈশ্বর ইত্যাদি।

আদল কথা—এই ব্রহ্ম আমাদের ভেতরেই রয়েছেন এবং আমরাই তিনি (সোহহং), সেই শাশত দ্রন্থী, সেই যথার্থ 'অহম্', যিনি কখনই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন এবং থাকে অক্যান্ত জিনিসের মতো ইন্দ্রিয়গোচর করার চেষ্টা—সময় ও ধীশক্তির অপব্যবহার মাত্র।

ষধন জীবাত্মা এ-কথা ব্রুতে পারে, তখনই সে এই জ্বগৎ-কল্পনা থেকে নিবৃত্ত হয়, এবং ক্রমণাই বেশী ক'রে নিজের অন্তরাত্মার উপর প্রতিষ্ঠিত হ'তে থাকে। এরই নাম ক্রমবিকাশ—এতে যেমন শারীর বিবর্তন ক্রমণ কমে আসতে থাকে, তেমনি অপর দিকে মন উচ্চ থেকে উচ্চতর সোপানে উঠতে থাকে; মাহ্যুই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিকাশ। 'মহ্যু' কথাটি সংস্কৃত 'মন্' ধাতু থেকে দিল্ধ—হতরাং ওর অর্থ মন্দ্রশীল অর্থা নির্মাণ করে। চিন্তাশীল প্রাণী—কেবল ইন্দ্রিয় হারা বিষয়গ্রহণশীল প্রাণী নয়। ধর্মতত্বে এই ক্রমবিকাশকেই 'ত্যাগ' বলা হয়েছে। সমাজ-গঠন, বিবাহ-প্রথার প্রবর্তন, সন্তর্থনের প্রতি ভালবাসা, সৎকার্ষ, সংষম এবং নীতি—এগুলি ত্যাগেরই' বিভিন্ন রূপ। প্রত্যেক সমাজে জীবন বলতে ব্রায় ইচ্ছা তৃষ্ণা বা বাদনাসমূহের সংষম। জ্বাতে যত সমাজ প্র সামাজিক

প্রথা দেখা যায়, সে-সব একটি ব্যাপারেরই বিভিন্ন ধারা ও শুরমাতা।
সেটি এই—ইচ্ছার বা কল্লিভ 'আমি'র বিসর্জন, এই যে নিজের ভিতর
থেকে যেন বাইরে লাফিয়ে যাবার ভাব রয়েছে, জ্ঞাভা (Subject)কে
যে জ্ঞেয় (Object)রূপে পরিণত করবার একটা চেষ্টা রয়েছে, সেটিরও
বিসর্জন। প্রেম এই আত্মনমর্পণ বা ইচ্ছাশক্তি-রোধের সর্বাপেক্ষা সহজ এবং
অনায়াস-সাধ্য পথ; ঘুণা ভার বিপরীত।

জনসাধারণকে নানারূপ স্বর্গ, নরক ও আকাশের উর্ধলোক-নিবাদী শাসনকর্তার গল্প বা কুদংস্কার ঘারা ভূলিয়ে এই একমাত্র লক্ষ্য আত্ম-সমর্পণের পথে পরিচালিত করা হয়েছে। কিন্তু জ্ঞানীরা কুদংস্কারের বশবর্তী না হয়ে বাসনা-বর্জনের ঘারা জ্ঞাতসারেই এই পন্থার অন্থবর্তন করেন।

অতএব দেখা যাচ্ছে, বাস্তব (objective) স্বর্গ বা 'স্থের সহস্র বর্ধে'র (millennium) অন্তিত্ব কেবল কল্পনাতেই রয়েছে; কিন্তু অধ্যাত্ম-স্বর্গ আমাদের হৃদয়ে এখনই বিভ্যান। কল্পরীমৃগ (নাভিন্থ) কল্পরীর গন্ধের কারণ অনুসন্ধানের জন্ত অনেক বৃথা ছুটাছুটির পর অবশ্যে আপন শরীরেই তার অন্তিত্ব জানতে পারবে।

বাস্তব জ্বগং—সর্বদাই ভালমন্দের মিশ্রণরূপে বিগ্রমান থাকবে; আর মৃত্যুরূপ ছায়াও চিরদিন এই পার্থিব জীবনের অন্তসরণ করবে; আর জীবন যতই দীর্ঘ হবে, এই ছায়াও ততই দীর্ঘ হবে। স্থ্য যথন ঠিক আমাদের মাথার উপর থাকে, কেবল তথনই আমাদের ছায়া পড়ে না—তেমনি যথন ঈশর এবং শুভ ও অক্যান্ত সব কিছু আমাতেই রয়েছে—এই বোধ হয়, তথন আর অমঙ্গল থাকে না। বস্তজ্পতে প্রত্যেক টিলটির সঙ্গে পাটকেলটি থেতে হয়—প্রত্যেক ভালটির সঙ্গে মন্দটিও ছায়ার মতো আছে। প্রত্যেক উন্নতির সঙ্গে ঠিক সমপরিমাণ অবনতিও সংযুক্ত হয়ে বয়েছে। তার কারণ এই যে, ভাল-মন্দ ছটি পৃথক্ বস্তু নয়, আসলে এক; পরস্পরের মধ্যে প্রকারগত কোন প্রভেদ নেই, প্রভেদ কেবল পরিমাণগত।

আয়াদের জীবন নির্ভর করে অপর উদ্ভিদ্ প্রাণী বা জীবাগুর মৃত্যুর উপর।
আর একটি ভূল আমরা প্রতিনিয়তই ক'রে থাকি—তা এই যে, ভাল
জিনিদটাকে আমরা ক্রমবর্ধমান ব'লে মনে করি, কিন্তু মন্দ জিনিদটার পরিমাণ
নির্দিষ্ট ব'লে ভবি। তা থেকে আমরা এই দিদ্ধান্ত করি যে, প্রভাহ কিছু কিছু

মন্দের ক্ষয় হয়ে এমন এক সময় আসবে, যখন কেবল ভালটিই অবশিষ্ট থাকবে। কিন্তু এই অপসিদ্ধান্তটি একটি মিথ্যা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

জগতে যদি ভালটি বেড়েই চলেছে, তা হ'লে মন্দটিও বাড়ছে। আমার বজাতীয় জনসাধারণের বাসনার চেয়ে আমার নিজের বাসনা অনেক বেড়ে গেছে। তাদের চেয়ে আমার আনন্দ অনেক বেশী—কিন্তু আমার তৃঃখও লক্ষণ্ডণ তীত্র হয়ে গেছে। যে শরীরের সাহায্যে তৃমি ভালোর সামাক্তমাত্র সংস্পর্শ অনুভব করতে পারছ, তাই আবার তোমাকে মন্দের অতি সামাক্ত অংশটুকু পর্যন্ত অনুভব করাছে। একই স্বায়ুমণ্ডলী স্থপতৃঃখ তৃ-রকম অনুভৃতিই বহন করে এবং একই মন উভয়কে অনুভব করে। জগতের উন্নতি বলতে বেমন বেশী স্থেভোগ ব্যায়, তেমনি বেশী তৃঃখভোগও ব্যায়। এই যে জীবন-মৃত্যু, ভাল-মন্দ, জ্ঞান-অজ্ঞানের সংমিশ্রণ, এই-ই মায়া বা প্রকৃতি। অনন্তকাল ধ'রে তৃমি এই জগজ্ঞালের ভেতর স্থের অয়েষণ ক'রে বেড়াতে পারো—তাতে স্থে পাবে অনেক, তৃঃখও পাবে অনেক। শুধু ভালটি পাব, মন্দটি পাব না—এ আশা বালস্বলভ মূচতা মাত্র।

ছটি পথ থোলা রয়েছে। একটি—( জগতের উন্নতির ) সমস্ত আশাভরসা ত্যাগ ক'বে এ জগৎ যেমন চলছে দে ভাবেই একে গ্রহণ করা, অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে একটু আধটু হথের আশায় জগতের সমস্ত তৃঃথকট সহ্য ক'রে যাওয়া; অপরটি—হথকে তৃঃথেরই অপর মূর্তি জ্ঞানে একেবারে তার অয়েষণ পরিহার ক'রে সত্যের অয়্সন্ধান করা। যারা এ ভাবে সত্যের অয়্সন্ধান করতে সাহনী, তারা দেই সত্যকে সদা বিঅমান এবং নিজের ভেতরই অবস্থিত ব'লে দেখতে সমর্থ হয়। তথনই আমরা এও ব্রুতে পারি থে, দেই একই সত্য কিভাবে আমাদের বিভা ও অবিভারপ—এই তুই আপেক্ষিক জ্ঞানের ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। আমরা এও ব্রুতি বে, সেই সত্য আনন্দম্বরূপ এবং তা ভালমন্দ তুইরূপে জগতে প্রকাশিত; আর তার সঙ্গে সেই যথার্থ সত্তাকেও জানি, যা জগতে জীবন ও মৃত্যু উভয়রপেই আত্মপ্রকাশ করছে।

এইভাবে আমরা অন্তব ক'রব যে, জগতের বিভিন্ন ঘটনাপরম্পুরা একটি অদিতীয় সং-,চিং-আনন্দ সন্তার ছই বা বহুভাগে বিভক্ত প্রতিচ্ছায়া মাত্র— সেটি আর্মার এবং অন্যান্ত যাবতীয় পদার্থের ঘণার্থ স্বরূপ। কেবল তথনই মাত্র, মন্দ না করেও ভাল করা সম্ভবপর; কারণ এইরূপ আত্মা জানতে পেরেছেন, ভালমন্দ— কি উপাদানে গঠিত; হুতরাং ও-তৃটি তথন তাঁর আয়ত্তাধীন।
এই মৃক্ত আত্মা তথন ভালমন্দ যা খুনী তাই বিকাশ করতে পারেন; তবে
আমরা জানি যে ইনি তথন কেবল ভালই করেন। এর নাম 'জীবনুক্তি'
অর্থাৎ শরীর রয়েছে, অথচ মৃক্ত—এটিই বেদান্ত এবং অপর সমন্ত দর্শনের
একমাত্র লক্ষ্য। ইতি—

মানবদমাজ ক্রমান্বয়ে চারটি বর্ণ দারা শাসিত হয়—পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), দৈনিক (ক্ষত্রিয়), ব্যবদায়ী (বৈশ্য) এবং মজুর (শৃদ্র)। প্রত্যেকটির শাসনকালে রাষ্ট্রে (State) দোষগুণ উভয়ই বর্তমান। পুরোহিত-শাসনে বংশজাত ভিত্তিতে ঘোর সংকীর্ণতা রাজত্ব করে—তাঁদের ও তাঁদের বংশধরগণের অধিকার রক্ষার জন্ম চারিদিকে বেড়া দেওয়া থাকে,—তাঁরা ছাড়া বিল্লা শিথবার অধিকার কারও নেই, বিল্লাদানেরও অধিকার কারও নেই। এ যুগের মাহাত্ম্য এই যে, এ সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়—কারণ বৃদ্ধিবলে অপরকে শাসন করতে হয় বৃংলে পুরোহিতগণ মনের উৎকর্ষ সাধন ক'রে থাকেন।

ক্ষত্রিয়-শাসন বড়ই নিষ্ঠ্রও অত্যাচারপূর্ণ, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা এত অহুদার নন। এ যুগে শিল্পের ও সামাজিক ক্ষষ্টির (culture) চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়ে থাকে।

তারপর বৈশ্রশাসন-যুগ। এর ভেতরে শরীর-নিপোষণ ও রক্ত-শোষণকারী ক্ষমতা, অথচ বাইরে প্রশাস্ত ভাব—বড়ই ভয়াবহ! এ যুগের স্থবিধা এই ষে, বৈশ্রকুলের সর্বত্ত গমনাগমনের ফলে পূর্বোক্ত তুই যুগের পুঞ্জীভূত ভাবরাশি চতুদিকে বিস্তৃতি লাভ করে। ক্ষত্তিয়যুগ অপেক্ষা বৈশ্রযুগ আরও উদার, কিন্তু এই সময় সভ্যতার অবনতি আরম্ভ হয়।

সর্বশেষে শৃত্রশাসন-যুগের আবির্ভাব হবে—এ যুগের স্থবিধা হবে এই ষে, এ সময়ে শারীরিক স্থাবাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হবে, কিন্তু অস্থবিধা এই ষে, হয়তো অবনতি ঘুটবে। সাধারণ শিক্ষার পরিসর থুব বাড়বে বটে, কিন্তু সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশই কমে যাবে।

ষদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষতিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ-শক্তি এবং শুদ্রের সাম্যের আদর্শ—এই

সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তা হ'লে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। কিন্তু এ কি সম্ভব ?

প্রত্যুত প্রথম তিনটির পালা শেষ হয়েছে—এবার শেষটির সময়। শৃত্রযুগ আদবেই আদবে—এ কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। সোনা অথবা রূপো—কোন্টির ভিত্তিতে দেশের মুদ্রা প্রচলিত হ'লে কি কি অস্থবিধা ঘটে, তা আমি বিশেষ জানি না—( আর বড় একটা কেউ জানেন ব'লে মনে হয় না)। কিন্তু এটুকু আমি বেশ ব্যুতে পারি যে, সোনার ভিত্তিতে সকল মূল্য ধার্য করার ফলে গরীবরা আরও গরীব এবং ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে। ব্রায়ান যথার্থই বলেছেন, 'আমরা এই সোনার ক্রুণে বিদ্ধ হ'তে নারাজ।' রূপার দরে সব দর ধার্য হ'লে গরীবরা এই অসমান জীবনসংগ্রামে অনেকটা স্থবিধা পাবে। আমি ষে একজন সমাজতন্ত্রী (socialist)', তার কারণ এ নয় যে, আমি ঐ মত সম্পূর্ণ নিভূল ব'লে মনে করি, কেবল 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল'—এই হিসাবে।

অপর কয়ট প্রথাই জগতে চলেছে, পরিশেষে সেগুলির ক্রাট ধরা পড়েছে।
অস্ততঃ আর কিছুর জন্ম না হলেও অভিনবত্বের দিক থেকে এটিরও একবার
পরীক্ষা করা যাক্। একই লোক চিরকাল হুখ বা হুংখ ভোগ করবে, ভার
চেয়ে হুখহুংখটা যাতে পর্যায়ক্রমে সকলের মধ্যে বিভক্ত হু'তে পারে, সেইটাই
ভাল। জগতে ভালমন্দের সমষ্টি চিরকালই সমান থাকবে, ভবে নৃতন
নৃতন প্রণালীতে এই জোয়ালটি (yoke) এক কাঁধ থেকে তুলে আর এক
কাঁধে স্থাপিত হবে, এই পর্যন্ত।

এই দু:খময় জগতে সব হতভাগ্যকেই এক-একদিন আরাম ক'রে নিতে দাও—তবেই তারা কালে এই তথাকথিত স্থখভোগটুকুর পর এই অসার জগৎ-প্রপঞ্চ, শাসনতন্ত্রাদি ও অক্যান্ত বিরক্তিকর বিষয়সকল পরিহার ক'রে ব্রহ্মস্বরূপে প্রভ্যাবর্তন করতে পারবে। তোমরা সকলে আমার ভালবাসা জানবে। ইতি তোমাদের চিরবিশ্বন্ত ভ্রাতা

ব্লিবেকানন্দ

<sup>&</sup>gt; Socialist—সোগালিজ্ম্-মতবাদী। এই মতাবলম্বীরা রাষ্ট্রের হল্ডে ভূমি ও বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির স্বত্ব অর্পণ ক'রে সমাজে ধনী ও দরিজের মধ্যে যে বিষম বৈষম্য আছে, তা যধাসম্ভব দুর ক'রে সমাজের আমূল পুনর্গঠনের পক্ষপাতী।

000

১৪, গ্রেকোট গার্ডেনস্ ওয়েন্টমিনন্টার\*
১১ই নভেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় আলাসিকা,

খুব সন্তব আমি ১৬ই ডিসেম্বর রওনা হবো; ছ্-এক দিন দেরিও হ'তে পারে। এথান থেকে ইটালি যাব এবং সেথানে কয়েকটি জায়গা দেখে নেপল্দে জাহাজ ধ'রব। মিদ মূলার, মিঃ ও মিদেদ দেভিয়ার এবং গুডউইন নামে একজন যুবক আমার দক্ষে যাচ্ছেন। সেভিয়ার দক্ষতি আলমোড়াতে বসবাদ করতে যাচ্ছেন, মিদ মূলারও তাই। মিঃ দেভিয়ার ভারতীয় দৈগুবাহিনীতে পাঁচ বৎদর অফিদার ছিলেন; স্তরাং তিনি ভারত দম্বন্ধে অনেকটা পরিচিত। মিদ মূলার থিওদফিন্ট সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং অক্ষয়কে পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। গুডউইন একজন ইংরেজ যুবক; এরই সাঙ্কেতিক লেখা থেকে আমার পুত্তিকাগুলি বের করা সম্ভব হয়েছে।

কলখো থেকে আমি প্রথমে মাক্রাজে পৌছব। অন্ত সকলে স্বতম্বভাবে আলমোড়া চলে যাবেন। মাক্রাজ থেকে আমি সোজা কলকাতা যাব। যাত্রারপ্তে আমি তোমাকে সঠিক সংবাদ দেবো। ইতি

> তোমাদের স্নেহাবদ্ধ বিবেকানন্দ

পুনশ্চ—'রাজযোগে'র প্রথম সংস্করণ নিংশেষ হয়ে গেছে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হচ্ছে। ভারত ও আমেরিকাতেই সব চেয়ে বেশী কাটতি।

9.8

গ্রেকোট গার্ডেন্স্, ওয়েন্টমিনন্টার\*
১৩ই নভেম্বর, ১৮৯৬

खिय-.

···আমি অতি শীদ্রই, ধ্ব সম্ভব ১৬ই ডিসেম্বর, ভারতবর্ষ যাত্রা করছি। পুনরায় আমেরিকা যাবার পূর্বে আমার একবার ভারতবর্ষ দেখবার বিশেষ ইচ্ছা আছে, এবং আমি কয়েকজন ইংরেজ বন্ধুকে আমার সংক ভারতবর্ষে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছি; তাই একাস্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও আমেরিকা হয়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

ভাক্তার জেন্দ্ বাস্তবিকই অতি চমংকার কাজ করছেন। তিনি আমাকে এবং আমার কাজের জন্ম বার বার বেরূপ সহান্যতা দেখিয়েছেন ও সাহায্য করেছেন, সেজন্ম আমি যে কতদ্র ক্বতজ্ঞ, তা বাক্যে প্রকাশ করতে অক্ষম।…এখানে প্রচারকার্য বেশ স্থানরভাবেই চলছে। তুমি শুনে খুশী হবে যে, 'রাজযোগে'র প্রথম সংস্করণ সব বিক্রি হয়ে গেছে এবং আরও কয়েক শত অর্ডার এসে পড়ে রয়েছে। ইতি

তোমাদের বিবেকানন্দ

900

৩০, ভিক্টোরিয়া খ্রীট লগুন\* ২০শে নভেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় আলাদিশা,

আগামী ১৬ই ডিদেশ্বর আমি ইংলগু থেকে যাত্রা করছি। ইটালিভে কয়েকটি জায়গা দেখে নেপল্দে জার্মান লয়েড লাইনের 'S. S. Prinz Regent Leopold' নামক জাহাজ ধ'রব। আগামী ১৪ই জামুআরি স্থীমার কলমো গিয়ে লাগবার কথা। সিংহলে অল্লস্বল্ল দেখবার ইচ্ছা আছে; তারপর মান্ত্রাজ যাব।

আমার দক্ষে থাচ্ছেন আমার ইংরেজ বন্ধু দেভিয়ার দক্ষতি ও গুড়উইন।
মিঃ দেভিয়ার ও তাঁর সহধর্মিণী হিমালয়ে আলমোড়ার কাছে আশ্রম স্থাপন
করতে যাচ্ছেন। ঐ হবে আমার হিমালয়ের কেন্দ্র, আর পাশ্চাত্য শিশ্বেরা
সেথানে এদে ব্রন্ধানী ও সন্ন্যাসিরপে বাস করতে পারবে। গুড়উইন একজন
অবিবাহিত যুবক, সে আমার সঙ্গে থাকবে ও ভ্রমণ করবে। সে ঠিক
সন্ন্যাসীরই মতো।

শীরামক্ষের জন্মোৎসবের সময় আমার কলকাতায় থাকার ভারি ইচ্ছা। স্থতরাং থবর নিয়ে উৎসবের তারিখটি জেনে রেখো, যাতে আমায় মান্দ্রাজে বলতে শারো। কলকাতা আর মান্দ্রাজে হুটি কেন্দ্র খুলব—এই হচ্ছে আমার বর্তমান পরিকল্পনা; সেখানে যুবক প্রচারক তৈরী করা হবে। কলকাতায়

কেন্দ্র থোলবার মতো অর্থ আমার হাতে আছে। প্রীরামকৃষ্ণ লেখানেই আজীবন কাল ক'রে গেছেন, হুডরাং কলকাডার ওপরেই আমাকে প্রথম নজর দিতে হবে। মান্রাজে কেন্দ্র থোলবার মত টাকাপয়দা, আশা করি, ভারতবর্ষ থেকেই উঠবে।

এই ভিনটি কেন্দ্র নিয়েই এখন আমরা কাক্ত আরম্ভ ক'রব; পরে বোষাই ও এলাহাবাদে যাব। প্রভূর ইচ্ছা হ'লে এ-সকল কেন্দ্র হ'তে আমরা যে শুধু ভারতকেই আক্রমণ ক'রব তা নয়, আমরা পৃথিবীর সমস্ত দেশেই দলে দলে প্রচারক পাঠাব। প্রাণ দিয়ে কাক্ত ক'রে যাও। মনে রেখো, আমাদিগকে এক সময়ে একটি মাত্র কাক্ত নিয়ে পড়ে থাকতে হবে। কিছুদিনের জন্ত ৩৯, ভিক্টোরিয়া খ্রীট আমার প্রধান ঠিকানা, কারণ ওখান থেকেই কাক্ত চালানো হবে। স্টার্ডি প্রকাশ্ত এক বাক্স বিহ্নবাদিন্' পত্রিকা পেয়েছে। আমি আগে জানভাম না, সে এখন এক্তর্য গ্রাহক সংগ্রহ করছে।

এখন তো আমাদের ইংরেজী পত্রিকাথানি দাঁড়িয়ে গেছে; অতঃপর ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় কয়েকখানা আরম্ভ করতে পারি। উইম্বল্ডনের মিল নোবল একজন ভাল কর্মী। তিনিও মান্ত্রাজের ছুইটি পত্রিকার জন্ত গ্রাহক সংগ্রহ করতে চেষ্টা করবেন। তিনি তোমায় পত্র লিখবেন। এই সব কান্ধ ধীরে ধীরে, কিন্তু স্থনিশ্চিতভাবে গড়ে উঠবে। অল্পসংখ্যক অনুগামীরাই এই-জাতীয় কাগজের পৃষ্ঠপোষক হয়। এখন কথা এই---এরপ আশা করা চলে না যে. তারা একসঙ্গে অত্যধিক কাজের ভার নেবে। ইংলণ্ডের কাজের জন্ম তাদের অর্থ সংগ্রহ করতে হবে, বই কিনতে হবে, এখানকার পত্রিকার ব্দ্যু গ্রাহক যোগাড় করতে হবে এবং সর্বশেষে ভারতের পত্রিকার চাঁদা দিতে হবে। এতটা করা চলে মা। এরপ করলে তা ধর্মপ্রচার না হয়ে বরং ব্যবসার মুভোই দেখাবে। স্থভরাং ভোমাদের অপেক্ষা করতে হবে। ভবে আমার মনে হয়, এখানে জনকয়েক গ্রাহক পাওয়া যাবে। ভারতের লোকেরাই ভারতের কাগদগুলির পৃষ্ঠপোষক হবে। . সব জাতির নিকট সমানভাবে গ্রহণীয় কোন কাগন্ধ প্রকাশ করতে হ'লে সব জাভিরই লেখক সুংগ্রহ করতে হবে; আর তার মানে হচ্ছে—বর্টবে অস্ততঃ লক্ষ টাকা খরচ করতে হবে। তা ছাড়া আমাক অহুপহিতিতেও এধানকার লোকদের কান্ত থাকা চাই; তা

না হ'লে সৰ ভেঙেচুরে যাবে। অতএৰ এখানে একধানি পত্রিকা চাই; ক্রমে আমেরিকাভেও চাই।

এ কথা ভূলে ষেও না ষে, সব দেশের লোকের প্রতিই আমার টান বয়েছে, শুধু ভারতের প্রতি নয়। আমার শরীর ভাল আছে, অভেদানন্দেরও তাই। তোমরা সকলে আমার আন্তরিক ভালবাদা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

> ভোমাদের বিবেকানন্দ

900

( শ্রীযুক্ত লালা বদ্রী শাহকে লিখিত )

০৯, ভিক্টোরিয়া স্ত্রীট, লণ্ডন\* ২১শে নভেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় লালান্দী,

•াই জাতুআরি নাগাদ আমি মান্দ্রাঞ্চ পৌছব; কয়েক দিন সমতলে থেকে আমার আলমোড়। যাবার ইচ্ছা।

আমার দকে তিনজন ইংরেজ বন্ধু আছেন; তাঁদের মধ্যে ছ্জন—দেভিয়ার-দশতি—আলমোড়ায় বদবাদ করবেন। আপনি হয়তো জানেন, তাঁরা আমার শিশু এবং আমার জন্ম হিমালয়ে আশ্রম তৈরী করবেন। এই কারণেই একটি উপযুক্ত স্থানের দন্ধান করতে আপনাকে বলেছিলাম। একটি সমগ্র পাহাড় আমাদের নিজেদের জন্ম চাই, যেখান থেকে হিমালয়ের তুষারশ্রেণী দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্র উপযুক্ত স্থান নির্বাচন ক'রে আশ্রম প্রস্তুত করতে সময় লাগবে। ইতিমধ্যে অহুগ্রহপূর্বক আমার বন্ধুদের জন্ম একটি রাড়ি ভাড়া করবেন। বাংলোটিতে তিন জনের স্থান-দঙ্গলান হওয়া চাই। বড় বাড়ির কোন প্রয়োজন নেই, আপাততঃ একটি ছোট বাড়ি হলেই চলবে।, আমার বন্ধুগণ সেই রাড়িতে থেকে আশ্রমের জন্ম উপযুক্ত স্থান ও বাড়ির অবেষণ করবেন।

এই চিঠির উত্তর দেবার প্রয়োজন নেই। কারণ উত্তর্গ আমার হাতে

আসার পূর্বেই আমি ভারতবর্ষের পথে যাত্রা ক'রব। মাস্রাভ পৌছেই আপনাকে তার ক'রে জানাব।

আপনারা দকলে আমার ভালবাদা ও শুভেচ্ছা জানবেন। ইতি আপনাদের বিবেকানন্দ

909

(মিস মেরী ও মিস হারিয়েট হেলকে লিখিত )
় ৩৯, ভিক্টোরিয়া খ্রীট, লণ্ডন\*
২৮শে নভেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় ভগিনীগণ,

আমার মনে হয়, ষে-কোন কারণেই হোক, ভোমাদের চারজনকেই আমি সবচেয়ে বেশী ভালবাসি এবং আমি সগর্বে বিখাস করি যে, ভোমরা চারজনও আমাকে সেই রকম ভালবাস। এই জন্ম ভারতবর্ষে যাবার আগে স্বত:-প্রণোদিত হয়েই তোমাদের কয়েক ছত্র লিখছি। লণ্ডনের প্রচারকার্যে খুব সাফল্য হয়েছে। ইংরেজ্বা আমেরিকানদের মতো অত বৃদ্ধিমান নয়; কিন্তু একবার যদি কেট্র ভাদের হৃদয় অধিকার করতে পারে, তা হ'লে ভারা চিরকালের জন্ম তার গোলাম হয়ে যাবে। ধীরে ধীরে আমি তাদের হৃদয় অধিকার করেছি। আশ্চর্ষের বিষয়, এই ছ-মানের কাজেই জনসভায় বক্তভার কথা ছেড়ে দিলেও আমার ক্লাসে বরাবর ১২০ জন উপস্থিত হচ্ছে। ইংবেজ কাজের লোক, স্বতরাং এখানকার প্রত্যেকেই কাজে কিছু করতে চায়। ক্যাপ্টেন ও মিদেস সেভিয়ার এবং মিঃ গুডউইন কাঞ্চ করবার জন্ত আমার সঙ্গে ভারতে যাচ্ছেন এবং এই কাঁব্লে তাঁরা নিজেদেরই অর্থ ব্যয় করবেন। এখানে আর\$ বহুলোক ঐরপ করতে প্রস্তুত। সম্ভ্রান্ত বংশের স্ত্রীপুরুষদের মাথায় একবার একটা ভাব ঢুকিয়ে দিতে পারলে, সেটা কার্যে পরিণত করবার জন্য তাঁঝে ষথাসর্বস্ব ত্যাগ করতেও বন্ধপরিকর। আনন্দের সংবাদ এই (আর এটা বড় কম কথা নয় ) ষে, ভারতের কাজ আরম্ভ করবার জন্ম অর্থ-সাহায্য পাওয়া গেছে এবং পরে আরও পাওয়া যাবে। ইংরেজ জাতি সম্বন্ধ আমার বে ধারণা ছিল, তার আমৃল প্রিবর্তন হয়েছে। এখন আমি ব্রতে পারছি,

শগু সব জাতের চেয়ে প্রভূ কেন তাদের অধিক রূপা করেছেন। তারা অটল, অকপটতা তাদের অন্থিমজ্জাগত, তাদের অন্থর গভীর অন্থভূতিতে পূর্ণ—কেবল বাইরে একটা কঠোরতার আবরণ মাত্র রয়েছে। এটে ভেঙে দিতে পারলেই হ'ল—বস্, ডোমার মনের মান্ত্র খুঁজে পাবে।

সম্প্রতি আমি কলকাতায় একটি ও হিমালয়ে আর একটি কেন্দ্র স্থাপন করতে যাছি। প্রায় १০০০ ফুট উচ্চতার একটা গোটা পাহাড়ের উপর এই কেন্দ্রটি স্থাপিত হবে। ঐ পাহাড়টি গ্রীম্বকালে বেশ শীতল থাকবে, আবার শীতকালে খুব ঠাণ্ডা হবে। ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার এখানে থাকবেন এবং এটি ইওরোপীয় কমিগণের কেন্দ্র হবে। আমি তাদের জোর ক'রে ভারতীয় জীবন-প্রণালী অমুদারে চালিয়ে এবং ভারতের উত্তপ্ত সমতলভূমিতে বাস করিয়ে মেরে ফেলতে চাই না। আমার কার্যপ্রণালী হচ্ছে এই যে, শত শত হিন্দু যুবক প্রত্যেক সভ্যদেশে গিয়ে [বেদাস্ত] প্রচার কক্ষক, আর সে-সব দেশ থেকে নরনারী পাঠাক ভারতবর্ষে কান্ধ্র করতে। এতে পরম্পরের মধ্যে বেশ একটা আদানপ্রদান হবে। কেন্দ্রগুলি প্রতিষ্ঠাক'রে আমি 'জবের গ্রন্থে' বর্ণিত ভন্তলোকটির মতোং উপরে নীচে চার্রদিক ঘুরে বেড়াব।

ডাক ধরতে হবে, আজ এথানেই শেষ। সব দিকেই আমার কাজের স্থবিধা হয়ে আসছে—এতে আমি থুশী এবং জানি ভোমরাও আমার মতো ধুশী হবে। ভোমরা অশেষ কল্যাণ ও স্থশান্তি লাভ কর। ইতি

্তোমাদের চিরক্ষেহ্বদ্ধ

বিবেকানন্দ

পু:—ধর্মপালের খবর কি ? তিনি কি করছেন ? তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে আমার ভালবাসা জানিও।

" বি ্

<sup>&</sup>gt; 'Book of Job'—Old Testament: 'শরতান একবার ঈশবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাইলে ঈশব জিজ্ঞাসা করেন, 'কোথা হইতে আসিতেছ ?' শরতান বলিয়াছিল, 'এই পৃথিবীর এখার ওধার ঘ্রিয়া এবং ইহার উপরে নীচে ভ্রমণ করিয়া আসিতেছি।'

400

১৪, গ্রেকোট গার্ডেনস্# ওয়েস্টমিনস্টার, লগুন ৩রা ডিসেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় এলবার্টা,

'জো জো'কে লেখা ম্যাবেল (Mabel)-এর একটি চিঠি এইদলে ভোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমি এর মধ্যেকার সংবাদটি খুব উপভোগ করেছি এবং তুমিও নিশ্চয়ই করবে।

এখান থেকে ১৬ই যাত্রা ক'রে নেপল্স্-এ গিয়ে আমাকে স্তীমার ধরতে হবে। দিনকয়েক আমি ইটালিতে থাকব—চার পাঁচ দিন রোমে। বিদায় নেবার আগে ভোমার সঙ্গে একবার দেখা হ'লে খুব খুনী হবো।

ইংলগু থেকে ক্যাপ্টেন ও মিদেদ দেভিয়ার আমার দলে ভারতে যাচ্ছেন, তাঁরা অবশ্য আমার দলে ইটালিতেও থাকবেন। গত গ্রীমে তুমি তাঁদের দেখেছ। বছরখানেকের মধ্যে আমেরিকা, তার পর ইওরোপে ফিরে আদব, ইচ্ছা করি।

> প্রীতি ও **খানী**র্বাদ সহ বিবেকানন্দ

900

•( মিদ ম্যাকলাউডকে লিখিত )

দি গ্রেকোট গার্ডেনস্\* ওয়েস্টমিনস্টার, লণ্ডন ৩রা ডিসেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় জো,

ভোমার সহাদয় আমন্ত্রণের জন্ম অনেক অনেক ধন্মবাদ, প্রিয় জো জো, কিন্তু বিধি বাম। ক্যাপ্টেন ও মিসেদ দেভিয়ার এবং মিঃ গুডউইনের সঙ্গে ১৬ তারিখে ভারতের দিকে য়াত্রা করছি। দেভিয়ার-দম্পতি ও আমি নেপল্স্-এ জাহ্বাজ্ব ধ'রব। রোমে চারদিন সময় পাওয়া যাবে, তার মধ্যে এলবার্টার সঙ্গে দেখা ক'রে বিশ্বায় নেবো।

এই মৃহুর্তে ব্যাপার খ্ব জমজমাটি; ৩৯নং ভিক্টোরিয়া খ্রীটে বড় হলঘরটি লোকে পরিপূর্ণ এবং এখনও আরও লোক আসছে।

ই্যা, আমার সেই পুরাতন প্রিয় দেশটি এখন আমায় ডাকছে; ষেতেই হবে আমাকে। স্থতরাং এই এপ্রিলে রাশিয়ায় যাবার সকল পরিকল্পনা বিদায়। ভারতে কাজকর্ম কিছুটা গোছগাছ ক'রে দিয়েই আমি চিরস্থন্দর আমেরিকা ইংলগু প্রভৃতি স্থানে আবার ফিরে আসছি।

ম্যাবেলের চিঠিখানা পাঠিয়েছ, ভোমার সহাদয়তা,—বাস্ত বিকই স্থসংবাদ। বেচারী ফল্মের জন্ম শুধু আমার একটু হঃখ হয়। যা হোক ম্যাবেল যে তার কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে—এটা ভালই হয়েছে।

নিউইয়র্কে কাজকর্ম কি রকম চলছে—কিছু লেখনি। আশা করি সেধানকার থবর সব ভালই। বেচারী কোলা! সে কি এখন কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করতে পেরেছে ?

গুড়উইনের আসাটা একটা সোভাগ্য, কারণ তার ফলে এখানকার বক্তৃতাগুলি নিপিবদ্ধ হয়ে পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হচ্ছে। ইতিমধ্যেই খরচা পোষাবার মতো যথেষ্ট গ্রাহক জুটে গিয়েছে।

আগামী সপ্তাহে তিনটি বক্তৃতা, বস্, তারপর এই মরস্থমের মতো আমার লগুনের কান্ধ শেষ। অবশ্য এথানকার সকলেই ভাবছেন, এই সাফল্যের মূথে কান্ধটা ছেড়ে যাওয়া বোকামি, কিন্তু আমার প্রিয় প্রভূ বলছেন, 'প্রাচীন ভারতের অভিমুখে যাত্রা কর'। আমি তাঁর আদেশ পালন ক'রব।

ক্র্যান্ধিন্দেন্স, মা, হলিস্টার এবং প্রত্যেককে আমার চিরন্তন ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানাবে এবং তোমার জন্মও তাই।

> চির **অস্তিরিকভাবে ভো**মার বিবেকানন্দ

930

০০, ভিক্টোরিয়া স্থীট, লগুন\*
০ই ডিদেম্বর, ১৮৯৬

थिय भिरमम रून,

আপনার অতি উদার দানের প্রতিশ্রতির জন্ম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। নিপ্রয়োজন। কার্যারছেই অনেক অর্থ হাতে নিয়ে আমি নির্জেকে বিব্রত করতে চাই না; তবে কাজের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ অর্থকে থাটাতে পারলেই আমি স্থাী হবো। খুব সামান্তভাবে কাজ আরম্ভ করাই আমার ইচ্ছা। এখনও আমার কোন সঠিক পরিকল্পনা নেই। ভারতবর্ষে কার্যক্ষেত্রে পৌছে আমার পবিত্র দায়িত্বের স্বরূপ জানতে পারব। ভারত থেকে আমার পরিকল্পনা এবং উহা কার্যে পরিণত করার উপায় আপনাকে আরও বিশদভাবে জানাব।

আমি ১৬ই রওনা হবো এবং ইটালিতে কয়েকদিন কাটিয়ে নেপল্দে জাহাজ ধ'রব।

অন্ত্রহ ক'বে মিসেস —, সারদানন্দ এবং ওধানকার অক্সান্ত বন্ধুবান্ধবকে আমার ভালবাসা জানাবেন। আপনার সম্বন্ধে এইটুকু বলতে পারি যে, আপনাকে আমি সর্বদাই সবচেয়ে বড় বন্ধু ব'লে মনে ক'বে এসেছি এবং আজীবন তাই ক'বব। আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছাদি জানবেন। ইতি

বিবেকানন্দ

677

(জনৈক আমেরিকান মহিলাকে লিখিত)

লণ্ডন\*

১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় মহাশয়া,

নীতির ব্যাপারেও ক্রমোয়তির মাত্রা আছে, এই ভাবটি ধরতে পারলেই আর সব স্পষ্ট হয়ে যাবে। একটু কম সংমারিজ, একটু কম প্রতিকার, একটু কম হিংসার মধ্য দিয়ে আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে বৈরাগ্য, অপ্রতিকার, অছিংসা প্রভৃতি আদর্শে উপনীত হ'তে হবে। এই আদর্শকে সর্বদা চোথের সামনে রেখে তার দিকে একটু একটু ক'রে এগিয়ে যান। প্রতিকার ছাড়া, ৹হিংসা ছাড়া, বাসনা ছাড়া কেউ সংসারে বাস করতে পারে না। জগৎ এখনও সে অবস্থায় আসেনি, যখন ঐ আদর্শকে সুমাজে রূপায়িত করতে পারা যায়। জগৎ যে সকল অশুভের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, এবং ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে আদর্শের উপযুক্ত হয়ে উঠছে।

অধিকাংশ লোককেই এই মন্থর উন্নতির পথে অগ্রসর হতে হবে। বিশেষ শক্তিমান্ পুরুষদের বর্তমান পরিন্থিতির মধ্যেই আদর্শ লাভ করতে হ'লে এই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। সম্যোপযোগী কর্তব্যসাধনই শ্রেষ্ঠ পন্থা এবং শুধু কর্তব্যবোধে অস্টিত হ'লে ওতে বন্ধন আসে না।

সঙ্গীত সর্বশ্রেষ্ঠ ললিভ কলা এবং যারা বোঝেন, তাঁদের কাছে ওটি স্বচেয়ে বড় উপাসনা।

অঞ্জান ও অণ্ডভ নাশ করবার জন্ম আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। আমাদের শুধু শিখতে হবে যে, শুভ বৃদ্ধি দারাই অশুভের নাশ হয়।

আপনার বিশ্বন্ত

বিবেকানন্দ

७५३

১৩ই ডিদেম্বর, ১৮৯৬\*

প্রিয় ফ্র্যান্বিনদেন্স,

তা হ'লে গোপাল' মেয়ের রূপ পরিগ্রহ করেছে! এটা হওয়া সক্তই হয়েছে—স্থান-কাল-বিবেচনায়। তার জীবন সকল আশীর্বাদে বিধৃত হোক। সে গভীর আকাজ্ঞা ও প্রার্থনার ধন, আপনার ও স্নাপনার গৃহিণীর সমগ্র জীবনের আশীর্বাদরূপে সে আপনাদের কাছে এসেছে,—এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

'প্রাচ্যদেশের জ্ঞানী পুরুষেরা পাশ্চাত্য শিশুর জন্ত প্রীতি-উপহার নিয়ে আসছেন,'—সেই প্রচলিত প্রথাটি পালন করবার জন্ত যদি এখন আমি আমেরিকায় যেতে পারতাম! তবে আমার অন্তরাত্মা দকল প্রার্থনা ও আশীর্বাদ নিয়ে সেখানে বিরাজ করছে; দেহের চাইতে মনের শক্তি ঢের বেশী।

আমি এ-মাদের ১৬ তারিখে রওনা হবো এবং নেপল্স্-এ গিয়ে জাহাজ ধ'রব। বোমে এলবার্টার দক্ষে নিশ্চয়ই দেখা ক'রব। পবিত্র পরিবারটির শুলু সর্ববিধ ভালবাসা।

১ প্রত্যাশিত পুত্রের পরিবর্তে কম্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাই স্বামীজী এ কর্ণা উল্লেখ করছেন।.

929

হোটেল মিনার্ডা, ক্লোবেন্স\*
২০শে ডিলেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় এলবার্টা,

আগামীকাল আমরা রোমে পৌছব। খুব সম্ভব আমি আগামী পরভ তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাব, কারণ রোমে যখন পৌছব, তথন রাভ হয়ে যাবে। আমরা হোটেল কণ্টিনেণ্টাল-এ উঠছি।

> সর্ববিধ ভালবাসা ও আশীর্বাদ সহ বিবেকানন্দ

938

হোটেল মিনার্ভা, ফ্লোরেন্স# ২০শে ডিসেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় রাখাল,

এই পত্র দেখেই ব্ঝতে পারছ ষে, আমি এখনও রান্ডায়। লওন ছাড়বার আগেই আমি তোমার পত্র ও পুন্তিকাথানি পেয়েছিলাম। মজুমদারের পাঞ্চলামির দিকে দৃক্পাত ক'রো না। দর্যাবশতঃ তাঁর নিশ্চয় মাথা খারাপ হয়েছে। তিনি যেরূপ ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা শুনলে সভ্য দেশের লোকে তাঁকে বিজ্ঞপ করবে। এরূপ অশিষ্ট ভাষা প্রয়োগ ক'রে তিনি নিজের উদ্দেশ্য নিজেই বিফল করেছেন।

সেই যাই হোক, আমরা কথনও আমাদের নাম ক'রে হরমোহন বা অপর কাকেও ব্রান্ধদের দকে লড়াই করতে দ্বিতে পারি না। জনসাধারণ জাহুক যে, কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের বিবাদ নেই। যদি কেউ কলহ স্ঠেই করে, তার জন্ম সে নিজেই দায়ী। পরস্পরের সহিত বিবাদ ও পরস্পরকে নিন্দা করা আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। অলস, অকর্মণ্য, মন্দভাষী, ঈর্যাপরায়ণ, ভীক্র এবং কলহপ্রিয়—এই ভো আমরা বাঙালী জাতি! আমার বন্ধু ব'লে পরিচয় দিতে গেলে এগুলি ত্যাপ করতে হবে। তা ছাড়া হরুমোহনকে আমার বই ছাপতে দিও না। সে বেভাবে ছাপে ভাতে লোক ঠকানো হয়।

কলকাতায় কমলানেৰ থাকলে আলাসিকার ঠিকানায় মাজ্রাজে এক-শ' পাঠিয়ে দিও, যাতে আমি মাজ্রাজে পৌছে পেতে পারি।

মন্ত্রদার নাকি লিখেছেন যে, 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীরামক্বয়উপদেশ খাঁটি নয়, মিখ্যা। তা যদি হয় তো হ্রমেশ দত্ত ও রামবাবৃকে
'ইগুয়ান মিররে' এর প্রতিবাদ করতে বলবে। ঐ উপদেশ কিভাবে
সংগৃহীত হয়েছে, তা তো আমি জানি না; সে-জক্ত এ বিষয়ে কিছু বলতে
পারি না। ইতি

তোমার প্রেমাবদ্ধ বিবেকানন

পু:— ··· বেকুবদের কথা মোটেই ভেবো না; কথায় বলে, 'বুড়ো বেকুবের মতো আর বেকুব নেই।' ওরা একটু চেঁচাক না।···

920

ড্যাম্পিয়ার, 'প্রিঞ্জ-রিজেণ্ট লিওপোল্ড'\* ৩রা জাত্মখারি, ১৮৯৭

প্রিয় মেরী,

তোমার চিঠি লগুন থেকে ঠিকানা বদল হয়ে রোমে আমার কাছে পৌছেছে। তোমার অশেষ সৌজস্ত যে, অমন স্থলর একথানি চিঠি লিখেছ, তার প্রতিটি ছত্র আমি উপভোগ করছি। ইওরোপে অর্কেষ্টার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না। নেপল্স থেকে চার্দিন ভয়াবহ সম্প্রযাত্রার পর পোর্ট সৈয়দের কাছে এসে পড়েছি। জাহাজ খ্ব ত্লছে—অতএব এই অবস্থায় লেখা আমার এই হিজিবিজি তুমি ক্রমা ক'রো।

স্থাক থেকে এশিয়া। আবার এশিয়ায়! আমি কি এশিয়াবাসী ইওরোপীয় না আমেরিকান? আমার মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বেরু একটা অভুত সংমিশ্রণ অন্তব করছি। ধর্মপালের গতিবিধি বা কার্বকলাপ সম্বন্ধে কিছু লেখনি। গান্ধীর চেয়ে তার সম্বন্ধেই আমার অনেক বেশী আগ্রহ। করেকদিন পরেই কলখোতে নামছি, এবং সিংহলে কিছু একটা ক'রব ভাবছি। এক সময় সিংহলে ছ্-কোটি অধিবাসী ছিল,—ভাদের বিরাট রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ প্রায় এক-শ বর্গমাইল জুড়ে পড়ে রয়েছে।

সিংহলীরাণ জাবিড়জাতি নয়—খাঁটি আর্য। প্রায় ৮০০ খৃঃ পূর্বান্দে বাংলা দেশ থেকে সিংহলে উপনিবেশ স্থাপিত হয় এবং সেই সময় থেকে তারা তাদের পরিষ্কার ইতিহাস রেখেছে। এইখানেই ছিল প্রাচীন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ব্যবসাকেন্দ্র, আর অফুরাধাপুর ছিল সেকালের লগুন।

পাশ্চাত্যের সব কিছুর মধ্যে আমি রোমকেই সবচেয়ে বেশী উপভোগ করেছি, পশ্পিয়াই দেখার পর তথাকথিত 'আধুনিক সভ্যতা'র ওপর আমি একেবারে শ্রদ্ধা হারিয়েছি। বাষ্পা আর বিহ্যুৎ বাদ দিলে ওদের আর সব কিছু ছিল—এবং আধুনিকদের চেয়ে ওদের চারুকলার ধারণা এবং রূপায়ণের শক্তিও অনস্কগুণে বেশী ছিল। মিস লককে ব'লো, আমি যে তাকে বলেছিলাম 'মানবমূর্তির ভাস্কর্য গ্রীসে ষতটা উন্নত হয়েছিল, ভারতে ততটা হয়নি'—এ মত আমার ভূল।

ফাগুর্দন প্রভৃতির প্রামাণিক গ্রন্থে পড়েছি উড়িয়ার অথবা জগরাথে— বেখানে আমার যাওয়া হয়নি, সে-সব জায়গায় ধ্বংসভূপের মধ্যে যে-সব মানব-মৃতি রয়েছে দেগুলি সৌন্দর্যে এবং অবয়বসংস্থানের চাতুর্যে গ্রাসের যে-কোন শিল্পস্থার সলে তুলনীয়। সেখানে মৃত্যুর একটি বিশাল মৃতি আছে— প্রকাণ্ড একটি লোলচর্ম নারীকঙ্কাল—তার প্রতিটি অবয়বের নিখুঁত সংস্থান ভয়য়র ও বীভংস। গ্রন্থকার বলছেন—অলিন্দে স্থিত একটি নারীমৃতি ঠিক মেডিচির ভেনাসের মতো! এমন আরও কত কি!

মনে রেখো মৃতিবিদেষী মৃদলমানরা প্রায় দবই ধ্বংদ করেছে, তবু যা আছে '

---তা দমগ্র ইওরোপীয় ধ্বংদত্পের চেয়ে বেশী! আট বছর ঘুরেছি, তবু
শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের অনেকগুলিই দেখা হয়নি।

ভাগনী লককেও ব'লো—ভারতের অরণ্যে একটি বিধ্বস্ত মন্দির রয়েছে; ফার্ন্ড দন মনে করেন, সেটি আর গ্রীসের পার্থিনন স্থাপত্যশিল্প, যে যার নিজ আদর্শের শিথরসীমা; একটি হ'ল ভাবের, আর একটি হ'ল ভাব ও খ্টিনাটির। পরবর্তী মোগ্ল সোধাবলী প্রভৃতি ইন্দো-সারাসেন স্থাপত্যশিল্প

প্রাচীনকালের উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলির সামনে তুলনায় একদম দাঁড়াতে পারে না।
···স্বেহ ভালবাসা জেনো। ইতি
বিবেকানল

পুন:—ফোরেন্সে হঠাৎ মাদার চার্চ ও ফাদার পোপের সঙ্গে দেখা। দে তো তুমি জেনেছ। ° বি

976

(মিদ মেরী হেলকে লিখিত)

বামনাদ\*

শনিবার, ৩০শে জাতুআরি, ১৮৯৭

প্রিয় মেরী,

চারদিকের অবস্থা অতি আশ্চর্যরূপে আমার অহুকূল হয়ে আসছে। নিংহলে—কলম্বোয় আমি জাহাজ থেকে নেমেছি এবং এখন ভারতবর্ষের প্রায় শেষ দক্ষিণপ্রাস্ত রামনাদে দেখানকার রাজার অতিথিরূপে রয়েছি। এই কলম্বো থেকে রামনাদ পর্যস্ত আমার পর্যটন যেন একটা বিরাট শোভাযাত্রা —হাজার হাজার লোকের ভিড়, আলোকসজ্জা, অভিনন্দন ইত্যাদি ৷ ভারত-ভূমির বেখানে আমি প্রথম পদার্পণ করি, সেই স্থানে ৪০ ফুট উচ্চ একটি শ্বতিশুস্ত তৈরী হচ্ছে। রামনাদের রাজা একটি হৃন্দর কারুকার্যথচিত থাটি নোনায় তৈরী বৃহৎ পেটিকায় তাঁব অভিনন্দনপত্র আমাকে দিয়েছেন; তাতে আমাকে His Most Holiness ('মহাপবিত্রস্বরূপ') ব'লে সম্বোধন করা হয়েছে। মান্তাব্দ ও কলকাতা আমার জন্ম উদ্প্রীব হয়ে রয়েছে, ষেন সমগ্র দেশটা আমাকে অভিনন্দিত করবার জন্ম উঠে পড়ে লেগেছে। স্থতরাং তুমি দেখতে পাচ্ছ, মেরী, আমি আমার সোভাগ্যের উচ্চতম শিখরে উঠেছি। তবু আমার মন চিকাগোর সেই নিস্তন্ধ, প্রশাস্ত দিনগুলির দিকেই ছুটছে— কি বিশ্রাম-শাস্তি-ও প্রেমপূর্ণ দিনগুলি! তাই এখনি তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি। আশা করি, তোমরা সকলে বেশ ভাল আছ ও আনন্দে আছ। ডাক্তার ব্যারোজকে সাদর অভ্যর্থনা করবার জন্ম আমি লওন থেকে আমার স্বদেশবাসীদের •নিকট চিঠি লিখেছিলাম। ভারা তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা করেছিল। কিছু ডিনি লোকের মনের উপর কোন রেখাপাভ করতে পারেননি, তার অভ আমি দোষী নই। কলকাভার লোকের ভিতর নৃতন

কিছু ভাব ঢোকানো বড় কঠিন। ডাক্তার ব্যারোজ আমার সহছে অনেক কিছু ভাবছেন, আমি শুনতে পাচ্ছি; এই তো সংসার! মা, বাবা ও ভোমরা সকলে আমার ভালবাসা জানবে। ইতি

> ভোমার স্নেহ্বন্ধ বিবেকানন্দ

929

( স্বামী ব্ৰহ্মানন্দকে লিখিত)

মাক্রাজ\*

১২ই ফেব্রুআরি, ১৮৯৭

ভোমাদের বিবেকানন্দ

প্রিয় রাখাল,

আগামী রবিবার 'মোম্বাসা' জাহাজে আমার রওনা হবার কথা। স্বাস্থ্য থারাপ হওয়ায় পুনার এবং আরও অনেক স্থানের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে। অভিরিক্ত পরিশ্রমে ও গরমে আমার শরীর অত্যন্ত থারাপ হয়েছে।

থিওসফিন্টরা ও অক্তান্ত সকলে আমাকে ভয় দেখাতে চেয়েছিল; স্বতরাং আমাকেও ত্-চারটি কথা—খোলাখুলিভাবে তাদের শোনাতে হয়েছিল। তুমি জানো, তাদের দলে যোগ দিতে অস্বীকার করায় তারা আমাকে আমেরিকায় বরাবর নির্ঘাতিত করেছে। এখানেও তারা তাই শুরু করতে চেয়েছিল। কাজেই আমার মত পরিষ্কার ক'রে বলতে হয়েছিল। এতে আমার কলকাতার বন্ধুদের কেউ বদি অসম্ভট্ট হয়ে থাকেন তো ভগবান তাঁদের কুপা করুন। তোমার ভয় পাবার কারণ নেই; আমি নি:সক্ল নই—প্রভূ সর্বদাই আমার সক্লে আছেন। অন্ত কীইবা করতে পারতুম। ইতি

পু:—উপযুক্ত আসবাব থাকলে বাড়িখানি নিও।

974

আলমবান্ধার মঠ, ( কলিকাভা )\*

২৫শে ফেব্রুআরি. ১৮৯৭

প্ৰিয় মিদেস ৰুল,

সারদানন্দ ভারতের তুর্ভিক্ষ-মোচনের জন্ম ২০ পাউণ্ড পাঠিয়েছে। কিছু কথায় বলে, 'আগে নিজের ঘর সামলাও', স্বতরাং প্রথমে সেই তুর্ভিক্ষ দুর করাই আমি শ্রেষ্ঠ কর্তব্য ব'লে মনে করলাম। অতএব ঐ অর্থ ষ্থাষ্থ কাজেই লাগানো হয়েছে।

লোকে ষেমন বলে, 'আমার মরবারও সময় নেই', সমগ্র দেশময় শোভাযাত্রা, বাছভাগু ও সংবর্ধনার রকমারি আয়োজনে আমি এখন মৃতপ্রায়।
জন্মোৎসব শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি পাহাড়ে পালিয়ে যাব। আমি
'কেম্বিজ সম্মেলন' থেকে একটি এবং 'ক্রকলিন এথিক্যাল এসোসিয়েশন'
থেকে আর একটি মানপত্র পেয়েছি। 'নিউইয়র্ক বেদান্ত এসোসিয়েশনে'র
যে মানপত্রের কথা ডাঃ জেন্স লিখেছেন, তা এখনও পৌছয়নি।

ডা: জেন্দের আর একথানি চিঠিও এদেছে, তাতে ভারতবর্ষে আপনাদের দম্মেলনের অন্তর্মপ কাজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ-সব বিষয়ে মনোষোগ দেওয়া আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। আমি ক্লান্ত—এতই ক্লান্ত যে, যদি বিশ্রাম না পাই, তবে আর ছ-মাসও বাঁচব কি না সন্দেহ!

বর্তমানে আমাকে হটি কেন্দ্র খুলতে হবে—একটি কলকাতায়, আর একটি
মাল্রাজে। মাল্রাজীদের গান্তীর্য বেশী, আর তারা অনুক বেশী অকপট এবং
আমার বিশাস তারা মাল্রাজ থেকেই প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে।
কলকাতার লোক, বিশেষতঃ কলকাতার অভিজ্ঞাত সম্প্রদায় দেশপ্রেমের হজুগের
বলাই উৎসাহী; কিন্তু তাদের সহাত্ত্ত্তি কথনও বাস্তবে পরিণত হবে না।
প্রত্যুত, এদেশে হিংক্ষক ও নির্দয় প্রকৃতির লোকের সংখ্যা বড় বেশী—ভারা
আমার সব কাজকে লণ্ডভণ্ড ক'রে নষ্ট করতে কোন চেষ্টার ক্রটি করবে না।

তবে আপনি তো বেশ জানেন, বাধা যত বাড়ে, আমার ভুতরের দৈত্যটাও তত বেশী জেগে ওঠে। সন্ন্যাসীদের জন্ম একটি এবং মেশ্লেদের জন্ম একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পূর্বেই আমার মৃত্যু হ'লে আমার জীবনব্রত অসম্পূর্বই থেকে যাবে। আমি ইংলগু থেকে ৫০০ পাউও এবং মি: ফার্ডির কাছ থেকে ৫০০ পাউও পূর্বেই পেয়েছি। ঐ সঙ্গে আপনার দেওয়া অর্থ যোগ করলে ঘটো কেন্দ্রই আরম্ভ করতে পারব নিশ্চয়। স্থতরাং ষধাসম্ভব সম্বর আপনার টাকা পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। সবচেয়ে নিরাপদ উপায় মনে হচ্ছে—আমেরিকার কোন ব্যাঙ্কে আপ্নার ও আমার ঘুজনের নামে টাকাটা জমা দেওয়া, যাতে আমাদের ষে-কেউ টাকাটা তুলতে পারে। যদি টাকা তোলবার আগেই আমার মৃত্যু হয়, তবে আপনি ঐ টাকার সবটা তুলে আমার অভিপ্রায় অহসারে ধরচ করতে পারবেন। তা হ'লে আমার মৃত্যুর পর আমার বর্ষুবান্ধবদের কেউ আর ঐ টাকা নিয়ে গোলমাল করতে পারবেন।। ইংলগ্রের টাকাও ঐ ভাবে আমার ও মি: ফার্ডির নামে ব্যাঙ্কে রাধা হয়েছে।

শারদানন্দকে আমার ভালবাসা জানাবেন এবং আপনিও আমার অসীম প্রীতি ও চিরক্বতজ্ঞতা জানবেন। ইতি

> আপনাদের বিবেকানন্দ

( শ্রীশরচন্দ্র চক্রবর্তীকে দিখিত )

দার্জিলিং ১৯শে মার্চ, ১৮৯৭

## ওঁ নমো ভগবতে রামক্বফায়

শুভমন্ত। আশীর্বাদপ্রেমালিকনপূর্বকমিদং ভবতু তব প্রীতয়ে। পাঞ্চ-ভৌতিকং মে পিঞ্জরমধুনা কিঞ্চিং স্থাতরম্। অচলগুরোহিমনিমণ্ডিত-শিথরাণি পুনকজ্জীবয়ন্তি মৃতপ্রায়ানপি জনান্ ইতি মঞ্জে। শুমবাধাপি কথ্যিৎ দ্রীভূতেতামভ্বামি। যতে হৃদয়োহেগকরং মৃমৃক্তং লিপিভক্যা ব্যঞ্জিতং, ভয়য়া অমৃভূতং পূর্বম্। তদেব শাখতে ব্রন্ধণি মনঃ সমাধাতৃং প্রসর্বি। 'নাক্তঃ পন্থা বিগুতেইয়নায়।' জলতু সা ভাবনা অধিকমধিকং যাবয়াধিগভানামেকান্তক্ষঃ ক্বভাক্তানাম্। তদম্ সহসৈব ব্রশ্বপ্রকাশঃ সহ সমন্তবিষয়প্রধ্বংসৈঃ। আগামিনী সা জীবয়ুক্তিত্ব হিভায় ভবাম্বাগদার্চেনিবাম্বেয়া। থাচে পুনত্তং লোকগুকং মহাসমন্বয়াচার্থ-শ্রী১০৮রামকৃষ্ণং আবি-

ভবিতৃং তব হৃদয়োদেশং যেন বৈ কৃতকৃতার্থন্য আবিষ্কৃতমহাশৌর্যং লোকান্
সমৃদ্ধর্ত্বং মহামোহসাগরাৎ সমাগ্ যতিয়দে। ভব চিরাধিটিত ওজিন।
বীরাণামেব করতলগতা মৃক্তির্ন কাপুক্ষাণাম্। হে বীরাং, বদ্ধপরিকরাং ভবত;
সম্প্রে শত্রং মহামোহরূপাং। 'শ্রেয়াংসি বহুবিয়ানি' ইতি নিশ্চিতেইপি
সমধিকতরং কৃকত বয়ম্। পশ্তত ইমান্ লোকান্ মোহগ্রাহগ্রন্থান্। শৃণ্ত
আহো তেবাং হাদয়ভেদকরং কাক্রণ্যপূর্বং শোকনাদম্। অগ্রগাং ভবত, অগ্রগাং
হে বীরাং, মোচয়িতৃং পাশং বদ্ধানাং, লথয়তুং ক্রেশভারাং দীনানাং, ভোতয়িতৃং
হাদয়াদ্ধকৃপম্ অজ্ঞানাম্। অভীরভীরিতি ঘোষয়তি বেদান্তভিগ্রিমং। ভ্রাৎ
স ভেদায় হাদয়গ্রহীনাং সর্বেষাং জগদ্ধবাসিনামিতি—

তবৈকাম্ভভভাবুক: বিবেকানন্দঃ

## (বন্ধাহ্নবাদ)

শুভ হউক। আশীর্বাদ ও প্রেমালিকনপূর্ণ পত্রথানি তোমাকে স্থী করুক। অধুনা আমার পাঞ্চভৌতিক দেহপিঞ্জর পূর্বাপেক্ষা কিছু স্বস্থ আছে। আমার মনে হয়, পর্বতরাজ হিমালয়ের হিমানীমণ্ডিত শিখরগুলি মৃতপ্রায় মানব-দিগকেও সজীব করিয়া তোলে। পথশ্রমেরও কথঞিৎ লাঘব হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। লিখনভদীতে ভোমার হৃদয়োদেগকর যে মুমুক্ত প্রকটিত হইয়াছে, তাহা আমি পূর্বেই অহভেব করিয়াছি। সেই মৃমুক্স্বই ক্রমশঃ নিত্যস্বরূপ ব্রন্ধে মনের একাগ্রতা আনিয়া দেয়। মৃক্তিলাভের আর অভ্যপহানাই। দেই ভাবনা তোমার উত্তরোত্তর বর্ধিত হউক, ষতদিন না সমৃদয় কৃতকর্ম সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তথন তোমার হৃদয়ে সহসা ব্রক্ষের প্রকাশ হইবে ও সঙ্গে সংস্থা বিষয়বাসনা নষ্ট হইয়া যাইবে। তোমার অহুরাগের ' দৃঢ়তা দারা জানা **দাইতেছে, পরমকল্যাণকর সে**ই জীবনু<del>জি-অবহা</del> তুমি শীঘ্রই লাভ করিবে। এক্ষণে সেই লোকগুরু মহাসমন্বয়াচার্য শ্রী১০৮রামকৃষ্ণ-দেবের নিকট প্রার্থনা ক্রি, যেন তিনি তোমার হৃদয়ে আবিভূতি হন, যাহাতে তুমি কভকতার্থ ও মহাশৌর্শালী হইয়া মহামোহসাগর ুহইতে লোকদিগেরও উদ্ধারের জন্ম সমাক্ষত্ন করিতে পারো। চিরতেঞ্জী হও। মৃক্তি বীরদিগেরই, করতলগভা, কাপুরুষদিগের নর্ছে। ছে বীরগণ! বন্ধপরিকর হও, মহামোহরূপ শত্রুগণ সমূধে। শ্রেয়োলাভে বহু বিদ্ন ঘটে 🕫 ইহা নিশিড

হইলেও তাহা লাভ করিতে সমধিক যত্ন কর। দেখ, জীবগণ মোহরূপ কুজীরের কবলে পড়িয়া কি কট পাইতেছে! আহা! তাহাদের হাদয়বিদারক করণ আর্তনাদ শ্রবণ কর। হে বীরগণ, বন্ধদিগের পাশ মোচন করিতে, দরিদ্রের ক্লেশভার লঘু করিতে ও অজ্ঞ জনগণের হাদয়ান্ধকার দ্র করিতে অগ্রসর হও—অগ্রসর হও। ঐ শুন, বেদান্তত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ব্ত ঘোষণা করিতেছে—'ভয় নাই, ভয় নাই।' সেই তৃত্তিধানি নিধিল জগদাসিগণের হাদয়গ্রন্থি ভেদ করিতে সমর্থ হউক।

তোমার পরমশুভাকাজ্জী বিবেকানন্দ

৩২০

C/o M. N. Banerjee, দার্জিলিং ২০শে মার্চ ( এপ্রিল ? ), ১৮৯৭

প্রিয় শশী,

ভোমরা অবশ্রই এতদিনে মাক্রাজ পঁছছিয়াছ। বিলিগিরি অবশ্রই অতি
যত্ন করিতেছে ও সদানন্দ ভোমার সেবা করিতেছে। পূজা-অর্চা পূর্ণ সান্ধিকভাবে মাক্রাজে করিতে হইবে। রজোগুণের লেশমাত্র যেন না থাকে।
আলাসিলা বোধ হয় এতদিনে মাক্রাজ পঁছছিয়াছে। কাহারও সহিত বাদ-বিবাদ
করিবে না—সদা শান্ধিভাব আশ্রয় করিবে। আপাততঃ বিলিগিরির বাটীতেই
ঠাকুর স্থাপনা করিয়া পূজাদি হউক, তবে পূজার ঘটা একটু কমাইয়া সে
সময়টা পাঠাদি ও লেক্চার প্রভৃতি কিছু কিছু যেন হয়। কান ফুঁকতে
যত পারো, ততই মলল জানিবে। কাগজ ঘটার তত্বাবধান করিবে ও যাহা
পারো সহায়তা করিবে। বিলিগিরির ঘটি বিধবা কল্পা আছেন। তাঁদের
শিক্ষা দিবে ও তাঁদের ঘারী ঐ প্রকার আরও বিধবারা যাহাতে স্বধর্মে
থাকিয়া সংস্কৃত ও ইংরেজী শিক্ষা পায়, এ বিষয়ে যত্ন সবিশেষ করিবে। কিছ
এ সব কার্য ভফাত হইতে। যুবতীর সাক্ষাতে অতি সাবধান। একবার
পড়িলে জার গত্তি নাই এবং ও অপরাধের ক্ষমা নাই।

গুপ্তকে কুকুরে কামড়াইয়াছে শুনিয়া বড়ই ছংখিত হইলাম; কিছ শুনিতেছি যে, ঐ কুকুর হক্তা নহেঁ—ভাহা হইলে ভয়ের কারণ নাই। যাহা হউক, গলাধরের প্রেরিভ ঔষধ দেবন করানো যেন হয়। প্রাতঃকালে পূজাদি অরে সারা করিয়া সপরিবার বিলিগিরিকে ভাকাইয়া কিঞ্চিৎ গীতাদি পাঠ করিবে। রাধাক্ত্ব-প্রেম শিক্ষার কিছুমাত্র আবশুক নাই। শুদ্ধ সীতারাম ও হরপার্বতীতে ভক্তি শিধাইবে। এ বিষয়ে কোন ভূল না হয়। যুবকযুবতীদের [পক্ষে] রাধাক্ত্ফলীলা একেবারেই বিষের খ্রায় জানিবে। বিশেষ বিলিগিরি প্রভৃতি রামাত্রজীরা রামোপাসক, তাঁদের শুদ্ধ ভাব ষেন কদাচ বিনষ্ট না হয়।

বৈকালে ঐ প্রকার সাধারণ লোকের জ্বন্ত কিছু শিক্ষাদি দিবে। এই প্রকার ধীরে ধীরে 'পর্বতমপি লঙ্ঘয়েৎ'।

পরমশুদ্ধ ভাব যেন সর্বদা রক্ষিত হয়। ঘুণাক্ষরেও যেন বামাচার না আদে। বাকি প্রভু সকল বৃদ্ধি দিবেন, ভয় নাই। বিলিগিরিকে আমার বিশেষ দগুবৎ ও আলিঙ্গনাদি দিবে। ঐ প্রকার সকল ভক্তদের আমার প্রণামাদি দিও। আমার রোগ অনেকটা এক্ষণে শাস্ত হইয়াছে—একেবারে সারিয়া গেলেও ষাইতে পারে—প্রভুর ইচ্ছা। আমার ভালবাসা, নমস্কার, আশীর্বাদাদি জ্ঞানিবে। কিমধিকমিতি বিবেকানন্দ

পুন:—ডাক্তার নঞ্ও রাওকে আমার বিশেষ প্রেমালিকন ও আশীর্বাদ দিবে ও তাঁহাকে যতদূর পারো সহায়তা করিও। তামিল অর্থাৎ ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে যাহাতে সংস্কৃত বিভার বিশেষ চর্চা হয়, তাহা করিবে। ইতি

বি

৩২১ ('ভারতী'-সম্পাদিকা'কে লিখিত ) ওঁ তৎ সৎ

> রোজ ব্যান্ধ বর্ধমান রাজবাটী, দার্জিলিং ৬ই এপ্রিল, ১৮৯৭

শাশ্ববাহ্ন,

মহাশয়াব প্রেরিড 'ভারতী' পাইয়া বিশেষ অন্তগৃহীত বোধ করিতেছি এবং ক্ষেউদেশ্যে আমার কৃত্র জীবন গুল্ত হইয়াছে, তাহা বে ভবদীয়ার স্থায়

১ শ্রীমন্ডী সরলা বোবাল

মহামূভবাদের সাধুবাদ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহাতে আপনাকে ধন্ত মনে করিতেছি।

এ জীবনসংগ্রামে নবীন ভাবের সম্পাতার সমর্থক জতি বিরল, উৎসাহয়িত্রীর কথা তো দ্রে থাকুক; বিশেষতঃ আমাদের হতভাগ্য দেশে। এজন্ত বন্ধ-বিহুষী নারীর সাধ্বাদ সমগ্র ভারতীয় পুরুষের উচ্চকণ্ঠ ধন্ত-বাদাপেক্ষাও অধিক শ্লাঘ্য।

প্রভূ করুন, যেন আপনার মতো অনেক রমণী এদেশে জন্মগ্রহণ করেন ও স্বদেশের উন্নতি-কল্লে জীবন উৎসর্গ করেন।

আপনার লিখিত 'ভারতী' পত্রিকায় মৎসম্বন্ধী প্রবন্ধ বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ মন্তব্য আছে ; তাহা এই :

পাশ্চাত্যদেশে ধর্মপ্রচার ভারতের মঙ্গলের জন্মই করা হইয়াছে এবং হইবে। পাশ্চাত্যরা সহায়তা না করিলে যে আমরা উঠিতে পারিব না, ইহা চির ধারণা। এদেশে এখনও গুণের আদর নাই, অর্থবল নাই, এবং সর্বাপেক্ষা শোচনীয় এই যে, কৃতকর্মতা (practicality) আদি নাই।

উদ্দেশ্য অনেক আছে, উপায় এদেশে নাই। আমাদের মন্তক আছে, হস্ত নাই। আমাদের বেদাস্ত-মত আছে, কার্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের প্রস্তুকে মহাসাম্যবাদ আছে, আমাদের কার্যে মহাভেদবৃদ্ধি। মহা নিঃস্বার্থ নিদ্ধাম কর্ম ভারতেই প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু কার্যে আমরা অতি নির্দিয়, অতি হৃদয়হীন, নিজের মাংসপিগু-শরীর ছাড়া অন্থ কিছুই ভাবিতে পারি না।

তথাপি উপস্থিত অবস্থার মধ্য দিয়াই কেবল কার্যে অগ্রসর হইতে পারা যায়, অন্ত উপায় নাই। ভাল-মন্দ-বিচারের শক্তি সকলের আছে; কিন্তু তিনিই বীর, যিনি এই সমন্ত ভ্রম-প্রমাদ-ও তৃঃপপূর্ণ সংসারের তরক্তে পশ্চাৎপদ না হইয়া, একহন্তে অশ্রুবারি মোচন করেন ও অপর অকম্পিত হন্তে উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করেন! এক দিকে গতামগতিক জড়পিণ্ডবৎ সমাজ, অন্ত দিকে অন্তির বৈর্যহীন অগ্নিবর্ষণকারী সংস্কারক; কল্যাণের পথ এই তৃইয়ের মধ্যবর্তী। ভাপানে ভনিয়াছিলাম, সে দেশের বালিকাদিগের বিশ্বাস এই বে, যদি ক্রীড়াপুত্তলিকাকে হাদয়ের সহিত ভালবাসা যায়, সে জীবিত হইবে। জাপানী বালিকা কথনও পুতুল ভাতে না। হে মহাভাগে, আমারও

বিশাদ যে, যদি কেউ এই হতপ্রী বিগতভাগ্য লুপুবৃদ্ধি পরপদবিদলিত চিরবৃভ্ক্ষিত কলহদীল ও পরপ্রীকাতর ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাদে,
তবে ভারত আবার জাগিবে। যবে শত শত মহাপ্রাণ নরনারী সকল
বিলাদভোগস্থেছা বিসর্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে দারিদ্রা ও মুর্থতার
ঘনাবর্তে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর নিমজ্জনকারী কোটি কোটি স্থদেশীয় নরনারীর
কল্যাণ কামনা করিবে, তখন ভারত জাগিবে। আমার স্থায় ক্র্জীবনেও
ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, সত্দেশ্য অকপটতা ও অনস্তপ্রেম বিশ্ব বিজয়
করিতে সক্ষম। উক্ত গুণশালী একজন কোটি কোটি কপট ও নিষ্ঠ্রের
তুর্দ্ধি নাশ করিতে সক্ষম।

আমার পুনর্বার পাশ্চাত্যদেশে গমন অনিশ্চিত; যদি যাই, তাহাও

জানিবেন ভারতের জন্ম। এদেশে লোকবল কোথায়, অর্থবল কোথায়?

অনেক পাশ্চাত্য নরনারী ভারতের কল্যাণের জন্ম ভারতীয় ভাবে ভারতীয়

ধর্মের মধ্য দিয়া অতি নীচ চণ্ডালাদিরও দেবা করিতে প্রস্তুত আছেন।

দেশে কয়জন? আর অর্থবল!! আমাকে অভ্যর্থনা করিবার ব্যয়নির্বাহের

জন্ম কলিকাতাবাসীরা টিকিট বিক্রয় করিয়া লেকচার দেওয়াইলেন এবং

তাহাতেও সঙ্গলান না হওয়ায় ৩০০২ টাকার এক বিল আমার নিকট প্রেরণ

করেন!!! ইহাতে কাহারও দোষ দিতেছি না বা কুসমালোচনাও করিতেছি

না, কিন্তু পাশ্চাত্য অর্থবল ও লোকবল না হইলে যে আমাদের কল্যাণ

অসন্তব, ইহারই পোষণ করিতেছি। ইতি

চিরক্বতজ্ঞ ও সদা প্রভূসরিধানে ভবৎ-কল্যাণ-কামনাকারী বিবেকানন্দ

७३३

( 'ভারতী'-সম্পাদিকাকে লিখিত )

'C/o M. N. Banerjee, দার্জিলিং ২৪শে এপ্রিল, ১৮১৭

মহাশয়াস্থ,

আপনার সহাত্মভৃতির জন্ম হাদয়ের সহিত আপনাকে ধন্মবাদ দিতেছি, কিছ নানা কারণবশতঃ এ সম্বন্ধে আপাততঃ প্রকাশ্ম আলোচনা যুক্তিযুক্ত মনে করি না। তম্বধ্যে প্রধান কারণ এই বে, যে-টাকা আমার নিকট চাওয়া হয়, তাহা ইংলও হইতে আমার সমভিব্যাহারী ইংরেজ বন্ধুদিগের আহ্বানের নিমিত্তই অধিকাংশ ধরচ হইয়াছিল। অতএব এ কথা প্রকাশ করিলে যে অপযশের ভয় আপনি করেন, তাহাই হইবে। বিতীয়তঃ তাঁহারা—আমি উক্ত টাকা দিতে অপারগ হওয়ায়—আপনা-আপনির মধ্যে উহা সারিয়া লইয়াছেন, শুনিতেছি।

আপনি কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—তিছিবয়ে প্রথমে বক্তব্য এই বে, 'ফলামুমেয়াঃ প্রারন্ধাঃ'ই হওয়া উচিত; তবে আমার অতি প্রিয়বরু মিস মূলারের প্রমুখাৎ আপনার উদারবৃদ্ধি, অদেশবাৎসল্য ও দৃঢ় অধ্যবসায়ের অনেক কথা শুনিয়াছি এবং আপনার বিত্নীজ্বের প্রমাণ প্রত্যক্ষ। অতএব আপনি যে আমার ক্ষুত্র জীবনের অতি ক্ষুত্র চেষ্টার কথা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা পরম সৌভাগ্য মনে করিয়া অত্র ক্ষুত্র পত্রে যথাসম্ভব নিবেদন করিলাম। কিন্তু প্রথমতঃ আপনার বিচারের জন্ম আমার অম্বভবিদ্ধি দিদ্ধান্ত ভবৎসন্নিধানে উপস্থিত করিতেছি: আমরা চিরকাল পরাধীন, অর্থাৎ এ ভারতভূমে সাধারণ মানবের আত্মস্বত্বৃদ্ধি কথনও উদ্দীপিত হইতে দেওয়া হয় নাই। পাশ্চাত্যভূমি আজ কয়েক শতান্ধী ধরিয়া ক্রতপদে সাধীনতার দিকে, অগ্রসর হইতেছে। এ ভারতে কৌলীম্বপ্রথা হইতে ভোজ্যাভোজ্য পর্যন্ত সকল বিষয় রাজাই নির্ধারণ করিতেন। পাশ্চাত্যদেশে সমন্তই প্রজারা আপনারা করেন।

একণে বাজা সামাজিক কোনও বিষয়ে হাত দেন না, অথচ ভারতীয় জনমানবের আত্মনির্ভরতা দ্বে থাকুক, আত্মপ্রত্যয় পর্যন্ত অণ্মাত্র হয় নাই। যে আত্মপ্রত্যয় বেদান্তের ভিত্তি, তাহা,এখনও ব্যাবহারিক অবস্থায় কিছুমাত্র পরিণত হয় নাই। এই জন্মই পাশ্চাত্য প্রণালী অর্থাৎ প্রথমতঃ উদিষ্ট বিকয়ের আন্দোলন, পরে সকলে মিলিয়া কর্তব্যসাধন, এ দেশে এখনও ফলদায়ক হয় না; এই জন্মই আমরা বিজাতীয় রাজার অধীনে এত অধিক স্থিতিশীল বলিয়া প্রতীত হই। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সাধারণে আন্দোলনের ঘারা কোনও মহৎকার্য সাধন করার চেটা র্থা, 'মাধা নেই তার মাধা ব্যথা'—সাধারণ কোথা? তাহার উপর আমরা এতই বীর্যহীন যে, কোনও বিষয়ের আন্দোলন করিতে গেলে ভাহাতেই আমাদের বল নিঃশেষিত

হয়, কার্যের জন্ম কিছুমাত্রও বাকী থাকে না ; এজন্মই বোধ হয় আমরা প্রায়ই বঙ্গভূমে 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া' সভত প্রত্যক্ষ করি। দিতীয়ত: যে প্রকার পূর্বেই লিখিয়াছি—ভারতবর্ষের ধনীদিগের নিকট কোনও আশা করি না। যাহাদের উপর আশা, অর্থাৎ যুবক-সম্প্রদায়—ধীর, স্থির অথচ নি:শব্দে ভাহা-দিগের মধ্যে কার্য করাই ভাল। এক্ষণে কার্য: 'আধুনিক সভ্যতা' পাশ্চাত্য-দেশের ও 'প্রাচীন সভ্যতা' ভারত, মিসর, রোমকাদি দেশের মধ্যে সেইদিন হইতেই প্রভেদ আরম্ভ হইল, যেদিন হইতে শিক্ষা, সভ্যতা প্রভৃতি উচ্চজাতি হইতে ক্রমশ: নিম্নজাতিদিগের মধ্যে প্রদারিত হইতে লাগিল। প্রত্যক দেখিতেছি, যে জাভির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিত্যাবৃদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, দে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের যে সর্বনাশ হইয়াছে, তাহার মূল কারণ ঐটি--রাজশাসন ও দম্ভবলে দেশের সমগ্র বিভাবুদ্ধি এক মৃষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ করা। যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয়, তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিভার প্রচার করিয়া। আজ অর্থ শতাকী ধরিয়া সমাজসংস্কারের ধুম উঠিয়াছে। দশ বৎসর যাবৎ ভারতের নানা স্থল বিচরণ করিয়া দেখিলাম, সমাজসংস্কারসভায় দেশ পরিপূর্ণ। কিন্তু যাহাদের ক্রধিরশোষণের দারা 'ভদ্রলোক' নামে প্রথিত ব্যক্তিরা 'ভদ্রলোক' হইয়াছেন এবং রহিতেছেন, তাহাদের জ্বন্য একটি সভাও দেখিলাম না! মুসলমান কয়জন দিপাহী আনিয়াছিল? ইংরেজ কয়জন আছে ? ছ-টাকার জন্ম নিজের পিতা ভ্রাতার গলা কাটিতে পারে, এমন লক্ষ লক্ষ লোক ভারত ছাড়া কোথায় পাওয়া যায় ? .সাত-শ বৎসর মুসলমান রাজতে ছ-কোটি মুসলমান, এক-শ বৎসর ক্রিশ্চান রাজতে কুড়ি লক্ষ ক্রিশ্চান---কেন এমন হয়? Originality (মৌলিকভা) একেবারে দেশকে কেন ত্যাগ করিয়াছে ? আমাদের দক্ষহন্ত শিল্পী কেন ইউরোপীয়দের সহিত সম-কক্ষতা করিতে না পারিয়া দিন দিন উৎসন্ন যাইতেছে? কি বলেই বা জার্মান শ্রমজীবী ইংরেজ শ্রমজীবীর বহুশতাস্বীপ্রোথিত দৃঢ় আদন টলমলায়মান করিয়া তুলিয়াছে ?

কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা! ইউরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া ভাহাদের দরিজেরও স্থাবাচ্ছন্য ও বিছা দেখিয়া আমাদের গরিবদের কথা মনে পড়িয়া অঞ্জল বিসর্জন করিভাম। কেনু এ পার্থক্য হইল ? শিক্ষা—

জবাব পাইলাম। শিক্ষাবলে আত্মপ্রতায়, আত্মপ্রতায়বলে অন্তনিহিত বন্ধ জাগিয়া উঠিতেছেন; আর আমাদের—ক্রমেই তিনি সঙ্কৃচিত হচ্ছেন। নিউইয়র্কে দেখিতাম, Irish colonists (আইরিশ ঔপনিবেশিকগণ) আসিতেছে—ইংরেজ-পদ-নিপীড়িত, বিগতশ্রী, হাতসর্বস্ব, মহাদরিদ্র, মহামূর্থ— সম্বল একটি লাঠি ও তার অগ্রবিলম্বিত একটি ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলি। তার চলন সভয়, তার চাউনি সভয়। ছ-মাস পরে আর এক দৃশ্র—সে সোজা হয়ে চলছে, তার বেশভূষা বদলে গেছে; তার চাউনিতে, তার চলনে আর দে 'ভয় ভয়' ভাব নাই। কেন এমন হ'ল ? আমার বেদাস্ত বলছেন যে, ঐ Irishmanকে তাহার খদেশে চারিদিকে ঘুণার মধ্যে রাথা হয়েছিল—সমস্ত প্রকৃতি একবাক্যে বলছিল, 'প্যাট (Pat'), তোর আর আশা নাই, তুই জনেছিদ গোলাম, থাকবি গোলাম।' আজন ভনিতে ভনিতে প্যাট-এর তাই বিখাদ হ'ল, নিজেকে প্যাট হিপনটাইজ ( সম্মোহিত ) করলে যে, সে অতি নীচ; তার ব্রহ্ম সঙ্কৃচিত হয়ে গেল। আর আমেরিকায় নামিবামাত্র চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠিল—'প্যাট, তুইও মাহুষ, আমরাও মাহুষ, মাহুষেই তো সব করেছে, তোর আমার মতো মাহুষ সব করতে পারে, বুকে সাহস বাঁধ!' প্যাট ঘাড় তুললে, দেখলে ঠিক কথাই তো; ভিতরের ব্রহ্ম জেগে উঠলেন, স্বয়ং প্রকৃতি যেন বললেন, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' ইত্যাদি।

প্রকার আমাদের বালকদের যে বিভালিকা হচ্ছে, তাও একান্ত negative (নেতিভাবপূর্ণ)—ত্বল-বালক কিছুই শিথে না, কেবল সব ভেঙে চুরে ষায়,—ফ্ল 'শ্রেজাহীনত্ব'। যে শ্রেজা বেদবেদান্তের মূলমন্ত্র, যে শ্রেজা নচিকেতাকে যমের মূথে ষাইয়া প্রশ্ন করিতে সাহসী করিয়াছিল, যে শ্রেজাবলে এই জগৎ চলিতেছে, সে 'শ্রেজা'র লোপ। 'অজ্ঞাচাশ্রেদধানক্ত সংশয়াত্মা বিনশ্রতি'—গীতা। তাই আমরা বিনাশের এত নিকট। একণে উপায়—বিকার প্রচার। প্রথম আত্মবিত্যা—এ কথা বললেই যে জটাজ্ট, দণ্ড, কমগুলু ও গিরিগুহা মনে আদে, আমার মন্তব্য তা নয়। তবে কি? যে জ্ঞানে, ভববন্ধন হ'তে মৃক্তি পর্যন্ত পাওয়া যায়, তাতে আর সামান্ত বৈষয়িক উন্নতি হয় না ? অবশ্রই হয়। মৃক্তি, বৈরাগ্য, তালুগ—এ সকল

১ Patrick, পাট্ট্রক—আইরিশুমান ( চলিত ভাষার )

তো মহাশ্রেষ্ঠ আদর্শ; কিন্তু 'স্বল্পমণ্যস্ত ধর্মস্ত ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।' বৈত, বিশিষ্টাবৈত, অবৈত, শৈবসিদ্ধান্ত, বৈষ্ণব, শাক্ত, এমন কি বৌদ্ধ ও কৈন প্রভৃতি যে-কোন সম্প্রদায় এ ভারতে উঠিয়াছে, সকলেই এইখানে একবাক্য যে, এই 'জীবাত্মা'তেই অনস্ত শক্তি নিহিত আছে, পিপীলিকা হ'তে উচ্চতম সিদ্ধপুরুষ পর্যন্ত সকলের মধ্যে সেই 'আআ', তফাত কেবল প্রকাশের তারতম্যে, 'বরণভেদম্ভ ততঃ ক্ষেত্রিকবং'—( পাতঞ্চনযোগস্ত্রম্ )। অবকাশ ও উপযুক্ত দেশ কাল পেলেই সেই শক্তির বিকাশ হয়। কিছ বিকাশ হোক বা না হোক, সে শক্তি প্রত্যেক জীবে বর্তমান—আব্রহ্মস্তম পর্যন্ত। এই শক্তির উদ্বোধন করতে হবে ঘারে ঘারে যাইয়া। দিতীয়, এই সঙ্গে সঙ্গে বিভাশিকা দিতে হবে। কথা তো হ'ল সোজা, কিন্তু কার্যে পরিণত হয় কি প্রকারে ? এই আমাদের দেশে সহস্র সহস্র নি:স্বার্থ, দয়াবান, ত্যাগী পুরুষ আছেন; ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ (এক) অর্ধেক ভাগকে—বেমন তাঁহারা বিনা বেতনে পর্যটন ক'রে ধর্মশিক্ষা দিচ্ছেন—ঐ প্রকার বিভাশিক্ষক করানো যেতে পারে। তাহার জ্ঞা চাই, প্রথমতঃ এক এক বাজধানীতে এক এক কেন্দ্র ও সেথা হইতে ধীরে ধীরে ভারতের সর্বস্থানে ব্যাপ্ত হওয়া। মান্দ্রাজ ও কলিকাতায় সম্প্রতি ছটি কেন্দ্র হইয়াছে; আরও শীঘ্র হইবার আশা আছে। তারপর দরিদ্রদের,শিক্ষা অধিকাংশই শ্রুতির দ্বারা হওয়া চাই। স্কুল ইত্যাদির এখনও সময় আইদে নাই। ক্রমশঃ ঐ সকল প্রধান কেন্দ্রে ক্বয়ি বাণিজ্য প্রভৃতি শিখানো যাবে এবং শিল্পাদিরও ষাহাতে এদেশে উন্নতি হয়, ভতুপায়ে কর্মশালা খোলা, যাবে। ঐ কর্মশালার মালবিক্রয় বাহাতে ইউরোপে ও আমেরিকায় হয়, তজ্জ্য উক্ত দেশসমূহেও সভা স্থাপনা হইয়াছে ও হইবে। কেবল মুশকিল এক, যে প্রকার পুরুষদের জন্ম হইবে, ঠিক ঐ ভাবেই স্ত্রীলোকদের জন্ম চাই; কিছ এদেশে তাহা অতীব কঠিন, আপনি বিদিত আছেন। পুনশ্চ এই সমস্ত কার্যের জন্ত যে অর্থ চাই, তাহাও ইংলও হইতে আদিবৈ। যে দাপে কামড়ায়, দে নিজের বিষ উঠাইয়া লইবে, ইহা আমার দৃঢ় বিশাস এবং ডচ্জন্ত আমাদের ধর্ম ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচার হওয়া চাই! আধুনিক বিজ্ঞান এটাদি ধর্মের ভিত্তি একেবারে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার উপর বিলাস-ধর্মবৃত্তিই প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলিল। ইউরোপ ও আমেরিকা আশাপ্র্ণনেত্তে ভারতের

দিকে তাকাইতেছে—এই সময় পরোপকারের, এই সময় শত্রুর ছুর্গ অধিকার করিবার।

পাশ্চাত্যদেশে নারীর রাজ্য, নারীর বল, নারীর প্রভূত। যদি আপনার স্থায় তেজন্বিনী বিচ্ধী বেদান্তকা কেউ এই সময়ে ইংলতে যান, আমি নিশ্চিত বলিতেছি, এক এক বৎসরে অস্ততঃ দশ হাজার নরনারী ভারতের ধর্ম গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইবে। এক রমাবাঈ অম্মদেশ হইতে গিয়াছিলেন। তাঁহার ইংরেজা ভাষা বা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিল্পাদিবোধ অল্পই ছিল, তথাপি তিনি সকলকে গুভিত করিয়াছিলেন। যদি আপনার গ্রায় কেউ যান তো ইংলগু তোলপাড় হইয়া যাইতে পারে, আমেরিকার কা কথা। দেশীয় নারী দেশীয় পরিচ্ছদে ভারতের ঋষিমুখাগত ধর্ম প্রচাব করিলে আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, এক মহানু তর্ত্ব উঠিবে, যাহা সমগ্র পাশ্চাত্যভূমি<sup>.</sup> প্লাবিত করিয়া ফেলিবে। এ মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবভী, দাবিত্রী ও উভয়-ভারতীর জন্মভূমিতে কি আর কোনও নারীর এ সাহস• হইবে না? প্রভূ জানেন। ইংলগু, ইংলগু, ইংলগু—জামরা ধর্মবলে অধিকার করিব, জয় করিব, —'নাগ্য: পদা বিভাতে ২য়নায়'। এ তুর্দান্ত অহুরের হন্ত হইতে কি সভাসমিতি দারা উদ্ধার হয় ? অস্থরকে দেবতা করিতে হইবে। আমি দীন ভিক্ষ্ পরিব্রাজক কি করিতে পারি ? আমি একা, অসহায়! আপনাদের ধন-বল, বুদ্ধি-বল, বিছ্যা-বল — আপনারা এ হুযোগ ত্যাগ করিবেন কি ? এই এখন মহামন্ত্র—ইংলগু-বিজয়, ইউরোপ-বিজয়, আমেরিকা-বিজয় ! তাহাতেই দেশের কল্যাণ। Expansion is the sign of life and we must spread the world over with our spiritual ideals.? হায় হায়! শ্রীব কুন্ত জিনিদ, তায় বাঙালীর শরীর; এই পরিশ্রমেই অতি কঠিন প্রাণহর ব্যাধি আক্রমণ করিল! কিন্তু আশা এই—'উৎপৎস্যতেহন্তি মম কোহপি সমানধর্মা, কালো হুয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথী।'ই

<sup>&</sup>gt; বিস্তারই জীবনের চিহ্ন, আমাদের আধান্মিক আদর্শ লইয়া আমাদিগকে পৃথিবীর সর্বত্ত ছড়াইয়া পড়িতে হইবে।

২ আমার সুমানধর্মা অক্স কোন ব্যক্তি আছেন বা উৎপন্ন হইবেন ; কারণ কালের অন্ত নাই এবং পৃথিবীও বিপুলা।—'মালতী-মাধব', ভবভূতি

নিরামিষ ভোজন সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই—প্রথমত: আমার গুরু নিরামিষাশী ছিলেন; তবে দেবীর প্রসাদ মাংস কেহ দিলে অঙ্গুলি ঘারা মন্তকে স্পর্শ করিতেন। জীবহত্যা পাপ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; তবে ষতদিন বাসায়নিক উন্নতির দারা উদ্ভিজ্জাদি মহয়শরীরের উপযোগী খাত না হয়, ততদিন মাংসভোজন ভিন্ন উপায় নাই। যতদিন মহয়কে আধুনিক অবস্থার মধ্যে থাকিয়া রজোগুণের ক্রিয়া করিতে হইবে, ততদিন মাংসাদন বিনা উপায় নাই। মহারাজ অশোক তরবারির দ্বারা দশ-বিশ লক্ষ জানোয়ারের প্রাণ বাঁচাইলেন বটে, কিন্তু হাজার বংসরের দাসত্ব কি তদপেক্ষা আরও ভয়ানক নহে ? ত্ব-দশটা ছাগলের প্রাণনাশ বা আমার [ অর্থাৎ নিজের ] স্ত্রী-কন্সার মর্বাদা রাখিতে অক্ষমতা ও আমার বালকবালিকার মুখের গ্রাস পরের হাত হিইতে রক্ষা করিতে অক্ষমতা, এ কয়েকটির মধ্যে কোন্টি অধিকতর পাপ ? বাঁহারা উচ্চশ্রেণীর, এবং শারীরিক পরিশ্রম করিয়া অন্ন সংগ্রহ করেন না, তাঁহারা বরং [শাংসাদি] না খান; যাহাদের দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া অন্নবন্ত্রের সংস্থান করিতে হইবে, বলপূর্বক তাহাদিগকে নিরামিষাশী করা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা-বিলুপ্তির অক্ততম কারণ। উত্তম পুষ্টিকর থাত কি করিতে পারে, জাপান তাহার নিদর্শন। সর্বশক্তিমতী বিখেখরী আপনার হৃদয়ে অবতীর্ণা হউন। ইতি

বিবেকানন্দ

৩২৩

( भिन भित्रो (श्नरक निथिख) ।

( पार्किनिः ) भ २৮८म जिथान, ১৮२१

প্রিয় মেরী,

কয়েকদিন পূর্বে ভোষার স্থলর চিঠিখানি পেয়েছি। গতকাল হারিক্লেটের বিবাহের সংবাদ বহন ক'রে চিঠি এসেছে। প্রভূ নবদম্পতিকে স্থে রাখুন।

এখানে সমস্ত দেশবাসী আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্ম যেন একপ্রাণ হয়ে সমবেত হয়েছিল। শত সহস্র লোক—যেখানে যাই সেধানেই উৎসাহস্ফক

মূল পত্রে স্থায়ী ঠিকানা হিদাবে 'মঠ, আলমবাজার' লিখিত আছে।

আনন্ধ্বনি করছিল, রাজা-রাজ্ঞারা আমার গাড়ী টানছিলেন, বড় বড় শহরের সদর বাস্তার উপর ভোরণ নির্মাণ করা হয়েছিল, এবং ভাতে নানা রকম মঙ্গলবাক্য ( motto ) জল জল করছিল। সমস্ত ব্যাপারটিই শীঘ্র পুস্তকাকারে বেরুবে এবং তুমিও একখানা পাবে। কিন্তু চুর্ভাগ্যক্রমে আমি ইভিপূর্বেই ইংলতে কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়েছি, আবার এখানে দাক্ষিণাত্যের ভীষণ গ্রমে অতিরিক্ত পরিশ্রম করায় একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছি। কাজেই আমাকে ভারতের অস্তান্ত স্থান পরিদর্শন করবার পরিকল্পনা ছেড়ে নিকটতম শৈলনিবাস দার্জিলিংএ টোচা দৌড় দিতে হ'ল। সম্প্রতি আমি অনেকটা ভাল আছি এবং আবার মাদধানেক আলমোড়ায় থাকলেই সম্পূর্ণ সেরে যাব। ভাল কথা সম্প্রতি আমার ইউরোপে যাবার একটা স্থবিধা চলে গেল। রাজা অজিত সিং এবং আরও কয়েকজন রাজা আগামী শনিবার ইংলও যাত্রা করছেন। তাঁরা অবশ্য আমাকে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। তুর্ভাগ্যক্রমে ডাক্তারেরা রাজী ন'ন। তাঁরা চান না আমি এখন কোন শারীরিক বা মানদিক পরিশ্রম করি, স্থতরাং অত্যস্ত কুণ্ণহৃদয়ে আমাকে এই স্থোগ ছেড়ে দিতে হচ্ছে; তবে ষত শীঘ পারি যাবার চেষ্টা ক'রব।

আশা করি ড়াং ব্যারোজ এতদিনে আমেরিকায় পৌছেছেন। আহা বেচারা! তিনি অত্যন্ত গোঁড়া মনোভাব নিয়ে খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন, স্কুতরাং যা সাধারণতঃ হয়ে থাকে—কেউ তাঁর কথা শুনল না। অবশ্ব লোকে তাঁকে খৃব সাদর অভ্যর্থনা করেছিল; তাও আমি চিঠি লিখেছিলাম বলেই। কিছু আমি তো আর তাঁর ভিতরে বৃদ্ধি ঢোকাতে পারি না! অধিকন্ত, তিনি ষেন কি-এক অভূত্ব ধরনের লোক! শুনলাম, আমি দেশে ফিরে আসলে সমগ্র জাতিটা আনন্দে যে মেতে উঠেছিল, তাতে তিনি থেপে গিয়েছিলেন। যে করেই হোক, আরও বেশী মাথাওয়ালা একজনকে পাঠানো উচিত ছিল, কারণ ডাং ব্যারোজ যা বলে গেছেন, তাতে হিন্দুরা মুখেছে ধর্মমহাসভা ছিল একটা তামাশার ব্যাপার (farce)। দার্শনিক বিষয়ে জগতের কোন জাতই হিন্দুদের পথপ্রদর্শক হ'তে পারবে,না।

একটা বড় মজার কথা এই যে, খৃষ্টান দেশ থেকে যত লোক এদেশে এসেছে, তাদের সকলেরই সেই এক মান্ধাতার আমলের নির্বোধ যুক্তিঃ বেহেতু খৃষ্টানরা শক্তিশালী ও ধনবান্ এবং হিন্দুরা তা নয়, সেই হেতুই খৃষ্টধর্ম হিন্দুধর্মের চেয়ে ভাল। এরই উত্তরে হিন্দুরা ঠিক জবাব দেয় বে, সেই জক্সই তো হিন্দুধর্মই হচ্ছে ধর্ম, আর খৃষ্টান-ধর্ম ধর্মই নয়। কারণ, এই শশুভাবাপর জগতে পাপেরই জয়জয়কার আর পুণ্যের সর্বদা নির্যাতন! এটা দেখা যাছে যে, পাশ্চাত্য জাতি জড়বিজ্ঞানের চর্চায় যতই উন্নত হোক না কেন, দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তারা শিশুমাত্ম। জড়বিজ্ঞান ভধু এইক উন্নতি বিধান করতে পারে; কিন্তু অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান থেকে আদে অনস্ত জীবন। যদি অনস্ত জীবন নাও থাকে, তা হলেও আদর্শ হিসাবে আধ্যাত্মিক চিন্তাপ্রস্ত আনন্দ অধিকতর তীব্র এবং এ-চিন্তা মাত্মকে অধিকতর স্থী করে, আর জড়বাদপ্রস্ত নির্ক্তিতা থেকে আনে প্রতিধ্যান্তিতা, অরথা উচ্চাকাজ্জা এবং পরিণামে ব্যষ্টি ও সমষ্টির মৃত্যু।

এই দার্জিলিং অতি হৃদর জারগা। এখান থেকে মাঝে মাঝে মথন মেঘ সরে যায়, তখন ২৮১৪৬ ফুট উচ্চ মহিমামণ্ডিত কাঞ্চনজ্জ্বা দেখা যায় এবং নিকটের একটা পাহাড়ের চূড়া থেকে মাঝে মাঝে ২৯০০২ ফুট উচ্চ গৌরীশঙ্করের চকিত দর্শন পাওয়া যায়। এখানকার অধিবাসীরা—তিকতীরা, নেপালীরা এবং সর্বোপরি হৃদ্দরী লেপ্চা মেয়েরা—যেন ছবিটির মতো।

ত্মি চিকাগোর কল্স্টন টার্নবুল নামে কাউকে চেনো কি? আমি ভারতবর্ষে পৌছবার পূর্বে কয়েক সপ্তাহ তিনি এথানে ছিলেন। তিনি দেখছি, আমাকে খ্ব পছল করতেন, আর তার ফলে হিলুরা সকলেই তাঁকে অত্যন্ত পছল ক'রত। জো, মিসেস আাডাম্স, সিস্টার জোসেফিন এবং আমাদের আর আর বন্ধুদের খবর কি? আমাদের প্রিয় মিল্রা (Mills) কোথায়? তারা ধীরে ধীরে কিছু নিশ্চিত ভাবে 'পিষে' চলেছে? বোধ হয়? আমি হ্যারিয়েটকে তার বিবাহে কয়েকটি প্রীতি-উপহার পাঠাব মনে করেছিলাম; কিছু তোমাদের যে ভীষণ জাহাজের মাণ্ডল—তাই উপস্থিত পাঠানো হুগিত রাখতে হচ্ছে। হয়তো তাদের সঙ্গে আমার শীঘ্রই ইউরোপে দেখা হবে। এই চিঠিতে যদি ভোমারও বিবাহের কথাবার্তা চলছে লিখতে,

<sup>&</sup>gt; স্বামীজী Mill কথাটির আক্ষরিক অর্থ 'পেষা'র উপর কোতুক কু'রে ইংরেজাতে এই কথা বলেছেন, অর্থাৎ তারা ধীরে হুছে আপন কাজ সমাধা কর্ছে।

তা হ'লে আমি অবশু অত্যম্ভ আহলাদিত হতাম এবং আধ ডজন কাগজের একথানি চিঠি লিখে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতাম ৷···

আমার চুল গোছা গোছা পাকতে আরম্ভ করেছে এবং আমার ম্থের চামড়া অনেক কুঁচকে গেছে—দেহের এই মাংল কমে ষাওয়াতে আমার বয়ল যেন আরও কুড়ি বছর বেড়ে গিয়েছে। এখন আমি দিন দিন ভয়ঙ্কর রোগা হয়ে যাচ্ছি, তার কারণ আমাকে শুধু মাংল থেয়ে থাকতে হচ্ছে—কটি নেই, ভাত নেই, আলু নেই, এমন-কি আমার কফিতে একটু চিনিও নেই!! আমি এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সঙ্গে বাল করছি—তারা লকলেই নিকার-বোকার পরে, অবশু স্ত্রীলোকেরা নয়। আমিও নিকার-বোকার পরে আছি। তুমি যদি আমাকে পাহাড়ী হরিণের মতো পাহাড় থেকে পাহাড়ে লাফিয়ে বেড়াতে দেখতে অথবা উর্ধবালে ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড়ে-রান্ডায় চড়াই উত্তরাই করতে দেখতে, তা হ'লে খুব আশ্বর্য হয়ে যেতে।

আমি এখানে বেশ ভাল আছি। কারণ—সমতল-ভূমিতে বাস করা আমার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে; সেখানে আমার রান্তায় পা-টি বাড়াবার জো নেই—অমনি একদল লোক আমায় দেখবে ব'লে ভিড় করবে!! নামষশটা সব সময়েই বড় স্থথের নয়। আমি এখন মন্ত দাড়ি রাখছি, আর তা পেকে সাদা হ'তে আরম্ভ হয়েছে—এতে বেশ গণ্যমান্ত দেখায় এবং লোককে আমেরিকান কুৎসা-রটনাকারীদের হাত থেকে রক্ষা করে! হে সাদা দাড়ি, তুমি কত জিনিসই ঢেকে না রাখতে পারো! ভোমারই জয়জয়কার।

ভাক যাবার সময় হয়ে এল, তাই শেষ করলাম। ভোমার স্বপ্ন স্থকর হোক, ভোমার স্বাস্থ্য স্থলর হোক এবং ভোমার স্বশেষ কল্যাণ হোক। বাবা, মাও ভোমরা সকলে আমার ভালবাসা জানবে। ইভি

তোমাদের

বিবেকানন্দ

**७**২8

আলমবাজার মঠ, ( কলিকাডা )\*
৫ই মে, ১৮৯৭

প্রিয় মিদেস বুল,

ভগ্ন স্বাস্থ্য ফিরে পাবার জন্ত একমাস দাজিলিং-এ ছিলাম। আমি এখন বেশ ভাল হয়ে গেছি। ব্যারাম-ফ্যারাম দাজিলিং-এ একেবারেই পালিয়েছে। কাল আলমোড়া নামক আর একটি শৈলাবাদে যাচ্ছি, —স্বাস্থ্যোয়তি সম্পূর্ণ করবার জন্ত।

আমি আগেই তোমাকে লিখেছি যে, এখানকার অবস্থা বেশ আশাজনক ব'লে বোধ হচ্ছে না—যদিও সমস্ত জাতটা একষোগে আমাকে সন্মান করেছে এবং আমাকে নিয়ে প্রায় পাগল হয়ে যাবার মতো হয়েছিল! কোন বিষয়ে কার্যকারিতার দিকটা ভারতবর্ষে আদে দেখতে পাবে না। কলকাতার কাছাকাছি জমির দাম আবার খুব বেড়ে গেছে। আমার বর্তমান অভিপ্রায় হচ্ছে তিনটি রাজধানীতে তিনটি কেন্দ্র স্থাপন করা। ঐগুলি আমার শিক্ষকদের শিক্ষণকেন্দ্রস্থর হবে—সেখান থেকেই আমি ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে চাই।

আমি আরও বছর-কয়েক বাঁচি আর নাই বাঁচি, ভারতবর্ষ ইতিমধ্যেই শ্রীরামক্বফের হয়ে গেছে।

অধ্যাপক জেম্সের একখানি স্কর পত্র পেয়েছিলাম; তাতে তিনি অবনত বৌদ্ধর্ম সম্বদ্ধ আমার মস্তব্যগুলির উপর বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। তুমিও লিখেছ যে, ধর্মপাল এতে খুব রেগে গেছেন। ধর্মপাল অতি সজ্জন এবং আমি তাঁকে ভালবাসি। কিন্তু ভারতীয় কোন ব্যাপারে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অক্যায় হবে।

আমার দৃঢ় বিখাদ, যেটাকে নানাবিধ কুফচিপূর্ণ আধুনিক হিন্দুধর্ম বলা হয়, তা হচ্ছে অচল অবস্থায় পতিত বৌদ্ধর্ম মাত্র। এটা স্পষ্ট ব্যকে হিন্দুদের পক্ষে তা বিনা আপত্তিতে ত্যাগ করা সহজ্ঞ হবে। বৌদ্ধর্মের যেটি প্রাচীনভাব—যা শ্রীবৃদ্ধ নিজে প্রচার ক'রে গেছেন, তার প্রতি এবং শ্রীবৃদ্ধের প্রতি আমার গভীরতম শ্রদ্ধা। আর তৃমি ভালভাবেই জানো যে, আমরা হিন্দুরা তাঁকে অবতার ব'লে পূজা করি। সিংহলের

বৌদ্ধর্মণ্ড তত স্থবিধার নয়। সিংহলে ভ্রমণকালে আমার ভ্রান্ত ধারণা সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে। সিংহলে ষদি প্রাণবন্ত কেউ থাকে তো এক হিন্দুরাই। বৌদ্ধেরা অনেকটা পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে—এমন-কি, ধর্মপাল ও তাঁর পিডার ইউরোপীয় নাম ছিল, এখন তাঁরা সেটা বদলেছেন। আজকাল বৌদ্ধেরা 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ' এই ভ্রেন্ত উপদেশের এইমাত্র খাতির করেন য়ে, বেখানে-সেখানে কসাইয়ের দোকান খোলেন! এমন-কি পুরোহিতরা পর্যন্ত ঐ কার্যে উৎসাহ দেন। আমি এক সময়ে ভাবতাম, আদর্শ বৌদ্ধর্ম বর্তমানকালেও অনেক উপকার করবে। কিন্তু আমি আমার ঐ মত একেবারে ত্যাগ করেছি এবং স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কি কারণে বৌদ্ধর্ম ভারতবর্ষ থেকে বিভাড়িত হয়েছিল…

থিওসফিন্টদের সম্বন্ধ তোমার প্রথমেই শারণ রাখা উচিত যে, ভারতবর্ষে থিওসফিন্ট ও বৌদ্ধদের সংখ্যা নামমাত্র—নেই বললেই হয়। তারা হুচারখানা কাগজ বের ক'রে খুব একটা হুজুগ ক'রে হুচারজন পাশ্চাত্য-দেশবাদীকে নিজেদের মত শুনাতে পারে; কিন্তু হিন্দুদের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে, এমন ছ-জন বৌদ্ধ বা দশজন থিওসফিন্ট আমি তো দেখি না।

আমি আমেরিকায় এক মাহ্য ছিলাম, এখানে আর এক মাহ্য হয়ে গেছি। এখানে সমন্ত (হিন্দু) জাতটা আমাকে যেন তাদের একজন প্রামাণিক ব্যক্তি (authority) ব'লে মনে করছে; আর সেখানে ছিলাম একজন অতিনিন্দিত প্রচারক মাত্র। এখানে রাজারা আমার গাড়িটানে—আর সেখানে আমাকে একটা ভাল হোটেলে পর্যন্ত চুকতে দিত না। সেইজন্ত এখানে যা কিছু ব'লব, তাতে সমন্ত জাতটার—আমার সমন্ত অদেশবাদীর—মন্দল হওয়া আবশ্রক, তা সেগুলো হুচারজনের যতই অপ্রীতিকর হোক না কেন। কপটতাকে কর্থনই নয়, যা কিছু থাঁটি ও সং, সেগুলিকে গ্রহণ করতে হবে, ভালবাসতে হবে, সেগুলির প্রতি উদারভাব পোষণ করতে হবে। থিওসফিন্টরা আমায় থাতির ও খোসামোদ করতে কুটো করেছিল, কারণ এখন আমি ভারতের একজন প্রামাণিক ব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছি। আর সেইজন্ট আমার কাজের দ্বারা যাতে তাদের আজগুবিগুলো সমর্থিত না হয়, এই উদ্দেশ্যে হুচারটে কড়া স্পট কথা বলতে হয়েছিল, আরং ঐ কাজ হয়ে গেছে। এতে আমি খুব খুনী। আমি যতদুর

যা দেখেছি, তাতে ভারতে ইংলিশ চার্চের যে সব পাদ্রী আছে, তাঁদের উপর বরং আমার সহামভৃতি আছে, কিন্তু থিওসফিস্ট ও বৌদ্ধদের উপর আদে। নেই। আমি আবার তোমাকে বলছি, ভারতবর্গ ইতিপূর্বেই শ্রীরামক্রফের হয়ে গেছে, এবং বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মের জন্ম এখানকার কাজ একটু সংগঠিত ক'রে নিয়েছি। ইতি

তোমাদের বিবেকানন্দ

७२७

আলমবাজার মঠ ( কলিকাতা )\*

৫ই মে, ১৮৯৭

প্রিয় মিদ নোবল,

তোমার প্রীতি ও উৎসাহপূর্ণ পত্রথানি আমার হৃদয়ে কত যে বলসঞ্চার করেছে, তা তোমার কল্পনারও অতীত। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জীবনে এমন অনেক মূহুর্ত আদে যথন মন একেবারে নৈরাশ্যে ভূবে যায়—বিশেষতঃ কোন আদর্শকে রূপ দেবার জন্ম জীবনব্যাপী উল্লমের পর যথন সাফল্যের কীণ আলোকরশ্মি দৃষ্টিগোচর হয়, ঠিক সেই সময়ে যদি আদে এক প্রচণ্ড সর্বনাশা আঘাত। দৈহিক অফুস্থতা আমি গ্রাহ্ম করিনা; হৃঃথ হয় এইজন্ম যে, আমার আদর্শগুলি কার্যে পরিণত হবার কিছুমাত্র স্থ্যোগ পেল না। আর তুমি তো জানই, অন্তরায় হচ্ছে অর্থাভাব।

হিন্দুরা শোভাষাত্রা এবং আরও কত কিছু করছে; কিন্তু তারা টাকা দিতে পারে না। ছনিয়াতে আর্থিক সাহায্য বলতে আমি পেয়েছি শুধু ইংলণ্ডে মিস— এবং মিস্টার—র কাছে। তথানে থাকতে আমার ধারণা ছিল যে, এক হাজার পাউও পেলেই অন্ততঃ কলকাতার প্রধান কেলটি স্থাপন করা যাবে; কিন্তু আমি এই অন্তমান করেছিলাম দশ বারো বছর আগেকার কলকাতার অভিজ্ঞতা থেকে। কিন্তু ইতিমধ্যে জিনিসের দাম তিন চার গুণ বেড়ে গেছে।

যাই-হোক, কাজ আরম্ভ করা গেছে। একটি পুরানো জরাজীর্ণ বাড়ী ছ-সাত শিলিং ভাড়ায় নেওয়া হয়েছে এবং তাতেই প্রায় ২৪ জন যুবক শিক্ষালাভ করছে। স্বাস্থালাভের জন্ম আমাকে এক মাস দার্জিলিংএ থাকতে হয়েছিল। তুমি জেনে স্থাই হবে যে, আমি আগের চেয়ে অনেক ভাল আছি। আর তুমি বিশাস করবে কি বে, কোন ঔবধ ব্যবহার না করেও শুধু ইচ্ছাশক্তি বারাই এরপ ফল পেয়েছি!! আগামী কাল আবার আর একটি শৈলনিবাসে বাচ্ছি, কারণ নীচে এখন বেজায় গরম। আমার দৃঢ় বিশাস, তোমাদের 'সমিতি' এখনও টিকে আছে। এখানকার কাজের বিবরণী তোমাকে মাসে অন্ততঃ একবার ক'রে পাঠাব। শুনতে পেলাম, লগুনের কাজ মোটেই ভাল চলছে না। প্রধানতঃ এই কারণেই আমি এখন লগুনে যেতে চাই না, ষদিও জুবিলী উৎসব উপলক্ষে ইংলগুষাত্রী আমাদের কয়েকজন রাজা আমাকে তাঁদের সলে নিয়ে যাবার জন্ম চেটা করেছিলেন; ওখানে গেলেই বেদান্ত-বিষয়ে লোকের আগ্রহ পুনকজ্জীবিত করার জন্ম বেজায় খাটতে হ'ত, আর তার ফলে শারীরিক কট আরও বেশী হ'ত।

যাই হোক অদ্র ভবিশ্বতে আমি মাসথানেকের জন্ম (ওদেশে) যাচ্ছি। শুধু যদি এথানকার কাজের গোড়াপত্তন দৃঢ় হয়ে যেত, তবে আমি কত আনন্দে ও সাধীনভাবেই না ঘুরে বেড়াতে পারতাম!

এ পর্যন্ত তো কেবল কাজের কথা হ'ল। এখন তোমার নিজের কথা পাড়ছি। প্রিয় মিদ নোবল, তোমার যে অনুরাগ ভক্তি বিশ্বাদ ও গুণ-গ্রাহিতা আছে, তা যদি কেউ পায়, তবে জীবনে দে যত পরিশ্রমই করুক না কেন, ওতেই তার শতগুণ প্রতিদান হয়। তোমার দর্বাদীণ কুশল হোক। আমার মাতৃভাষায় বলতে গেলে, তোমার কাজে দারা জীবন দিতে পারি।

তোমার এবং ইংলণ্ডের অক্সান্ত বন্ধুদের চিঠিপত্র আমার কাছে দর্বদাই থ্ব আনন্দদায়ক ছিল এবং ভবিশ্বতেও তা ছাড়া অন্তর্মপ হবে না। মিঃ ও মিদেস হামও ত্থানি অতি হুন্দর ও প্রীতিপূর্ণ চিঠি লিখেছেন। অধিকস্থ মিঃ হাম্ও 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় একটি চমৎকার কবিতা পাঠিয়েছেন— যদিও আমি মোটেই এ প্রশন্তির যোগ্য নই। আবার ভোমায় হিমালয় থেকে

১ মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের ফ্বর্ণ-জরন্তী--পঞ্চাশ বর্ব-পূর্তি

পত্র লিখব; উত্তপ্ত সমভূমির চেয়ে সেখানে তুবারশ্রেণীর সামনে চিন্তা আরও সচ্ছ হয়ে যাবে এবং সায়্গুলি আরও শান্ত হবে। মিস মূলার ইভিমধ্যেই আলমোড়ায় পৌছেছেন। মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার সিমলা যাচ্ছেন। তারা এতদিন দার্জিলিং-এ ছিলেন। দেখো বয়ু, এইভাবেই জাগতিক ব্যাপারের পরিবর্তন ঘটছে—একমাত্র প্রভূই নির্বিকার, তিনিই প্রেমস্বরূপ। তিনি তোমার হদয়িংহাসনে চির-অধিষ্ঠিত হোন—ইহাই বিবেকানন্দের নিরম্বর প্রার্থনা।

৩২৬

আৰমোড়া\* ২০শে মে. ১৮৯৭

প্রিয় স্থীর,

তোমার চিঠি পেয়ে ভারি আনন্দ হ'ল। একটা জিনিস বোধ হয় তোমাকে বলতে ভূলে গেছি—আমায় ধে-সব চিঠি লিখবে, তার নকল রেখো। তা ছাড়া অক্সেরা মঠে যে-সব দরকারী চিঠি লেখে বা মঠ থেকে বিভিন্ন লোকের কাছে যে-সব পত্রাদি যায়, তাও নকল ক'রে রাখা উচিত।

সব জিনিসটা স্থচারজাবে চলছে, ওথানকার কাজের ক্রমে উন্নতি হচ্ছে এবং কলকাতারও তাই—এই জেনে আমি খুবই খুশী হয়েছি।

আমি এখন বেশ ভাল আছি; শুধু পথশ্রমটা আছে—তাও দিনকয়েকের মধ্যেই যাবে। সকলে আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদের

বিবেকানন্দ

७२१

( স্বামী ব্রন্ধানন্দকে লিখিত )

আন্নোড়া ২০শে মে, ১৮৯৭

অভিনহদয়েযু,

ভোমার পত্তে বিশেষ সমাচার অবগত হইলাম। স্থারেরও এক পত্ত পাইলাম এবং মাস্টার মহাশয়েরও এক পত্ত পাই। নিজ্যানন্দের (যোগেন চাটুষ্যের) তুই পত্ত তুর্ভিক-স্থল হইতে পাইয়াছি। টাকাকড়ি এথনও যেন জলে ভাসছে অধাগড় নিশ্চিত হবে। হল, বিল্ডিং, জমি ও ফগু—সব ঠিক হ'য়ে যাবে। কিছু না আঁচালে তো বিখাস নেই—এবং তৃ-তিন মাস একলে আমি তো আর গরম দেশে যাচ্ছি না। তারপর একবার tour (ল্লমণ) ক'রে টাকা যোগাড় ক'রব নিশ্চিত। এ বিধায় যদি তৃমি বোধ কর যে, ঐ আট কাঠা frontage (সামনে খোলা জমি) না হয়…, তা হ'লে লালালের বায়না জলে ফেলার মত দিলে ক্ষতি নাই। এ-সব বিষয় নিজে বৃদ্ধি ক'রে করবে, আমি অধিক আর কি লিথব? তাড়াতাড়িতে ভূল হওয়ার বিশেষ সম্ভব। শেষাক্টার মহাশয়কে বলিবে, তিনি যে বিষয় বলিয়াছেন, তাহা আমার খুব অভিমত।

গঙ্গাধরকে নিথিবে ষে, যদি ভিক্ষাদি সেখানে ( ত্রভিক্ষন্থনে ) তুপ্রাপ্য হয় তো গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া খাইবে এবং সপ্তাহে সপ্তাহে এক-একটা পত্র উপেনের কাগজে ('বহুমতী'তে ) প্রকাশ করিবে। তাহাতে জন্ম লোকেও সহায়তা করিতে পারে।

শশীর এক পত্তে জানিতেছি, তেশ নির্ভয়ানন্দকে চায়। যদি উত্তম বিবেচনা কর, নির্ভয়ানন্দকে মান্দ্রাজ পাঠাইয়া গুপুকে আনাইবে। মঠের Rules & Regulations-এর (নিয়মাবলীর) ইংরেজী অন্থবাদ বা বাঙলা কপি শশীকে পাঠাইবে এবং সেখানে যেন এ প্রকার কার্য হয়, তাহা লিখিবে।

কলিকাতায় সভা বেশ চলিতেছে শুনিয়া স্থী হইলাম। এক ঘৃই জন না আইসে কিছুই দরকার নাই (কিছু আসে বায় না)। ক্রমে সকলেই আসিবে। সকলের সঙ্গে সহাদয়তা প্রভৃতি রাখিবে। মিষ্ট কথা অনেক দূর বায়, নৃতন লোক বাহাতে আসে, তাহার চেষ্টা করাই বিশেষ প্রয়োজন। নৃতন নৃতন মেম্বর চাই।

যোগেন আছে ভাল। আমি—আলমোড়ায় অত্যস্ত গরম হওয়ায় ২০ মাইৰ দুরে এক উত্তম বাগানে আছি; অপেকাকৃত ঠাঙা, কিন্তু গরম। গরম কলিকাতা হইতে বিশেষ প্রভেদ কি ?…

জন্মভাবটা সব সেরে গেছে। আরও ঠাগুা দেশে যাবার যোগাড় দেখছি। গরমি বা পথশ্রম হলেই দেখছি লিভারে গোল দাঁড়ায়। এখানে হাওয়া এড ভঙ্ক যে, দিনরাত্র নাক জালা করছে ও জিব যেন কাঠের চোকলা। ভোমরা আর criticise (সমালোচনা) ক'রো না; নইলে এতদিনে আমি মজা ক'রে ঠান্তা দেশে গিয়ে পড়তুম । তে দিতে না—starch (শেতদার)
বলে! আবার কি থবর—না, ভাত আর কটি ভেজে থেলে আর starch
(শেতদার) থাকে না!!! অভুত বিছে বাবা!! আদল কথা আমার প্রানো
ধাত আদছেন। তেইটি বেশ দেখতে পাছি। এ-দেশে এখন এ-দেশী রঙ চঙ
ব্যামো দব। দে-দেশে দে-দেশী রঙ চঙ দব! রাত্রির খাত্রাটা মনে করছি খ্ব
light (লঘু) ক'রব; দকালে আর তুপুরবেলা খ্ব খাব, রাত্রে তুধ ফল
ইত্যাদি। তাই তো ওৎ ক'রে ফলের বাগানে প'ড়ে আছি, হে কর্তা!!

তুমি ভয় থাও কেন? বাট্ ক'রে কি দানা মরে? এই তো বাতি জ'লল, এথনও সারা রাত্রি গাওনা আছে। আজকাল মেজাজটাও বড় থিটথিটে নাই, ও জরভাবগুলো সব ঐ লিভার—আমি বেশ দেখছি। আছো, ওকেও ত্রস্ত বনাচ্ছি—ভয় কি?…খুব চুটিয়ে বুক বেঁধে কাজ কর দিকি, একবার তোলপাড় করা যাক। কিমধিকমিতি।

মঠের সকলকে আমার ভালবাসা দিবে ও next meeting (আগামী সভা)কে আমার greeting (সাদর সভাষণ) দিও ও কহিও যে, যদিও আমি শরীরের সহিত উপস্থিত নহি, তথাপি আমার আত্মা সেথায়, যেথায় প্রভুব নামকীর্তন হয়। 'যাবং তব কথা রাম সঞ্চরিয়তি মেদিনীম্' ইত্যাদি (হুমুমান)—হে রাম, যেথায় তোমার কথা হয়, সেথায় আমি হাজির। আত্মা সর্বব্যাপী কিনা! ইতি

বিবেকানন্দ

७२४

আলমোড়া\* ২৯শে মে. ১৮৯৭

প্রিয় শশী ডাক্তার,

তোমার পত্র এবং ত্-বোতল ঔষধ ষ্থাসময়ে পেয়েছি। কাল সন্ধ্যা হ'তে তোমার ঔষধ পরীক্ষা ক'রে দেখছি। আশা করি, একটি ঔষধ অপেক্ষা তৃটির মিশ্রণে বেশী ফ্ল পাওয়া যাবে।

আমি সকাল-বিকালে ঘোড়ায় চড়ে যথেষ্ট ব্যায়াম করতে শুরু করেছি এবং তার ফলে সত্যই অনেকটা ভাল বোধ করছি। ব্যায়াম শুরু ক'রে প্রথম সপ্তাহে শরীর এতই ভাল বোধ করেছিলাম যে, ছেলেবেলা যথন কুন্তি করতাম, তারপর তেমনটি কখনও বোধ করিনি। আমার তখন সতাই বোধ হ'ত ষে, শরীর থাকা একটা আনন্দের বিষয়। তথন শরীরের প্রতি ক্রিয়াতে আমি শক্তির পরিচয় পেতাম এবং প্রত্যেক পেশীর নড়াচড়াই আনন্দ দিত। সে উৎফুল্ল ভাব এখন অনেকটা কমে গেছে, তবু আমি নিজেকে বেশ শক্তিমান বোধ করি। শক্তি-পরীক্ষায় জি. জি. এবং নিরঞ্জন তু-জনকেই আমি মৃহুর্তে ভূমিদাৎ করতে পারতাম। দার্জিলিং-এ আমার দব দময় মনে হ'ত, আমি যেন কে আর একজন হয়ে গেছি। আর এখানে আমার মনে হয় যেন আমার কোন ব্যাধিই নেই। কেবল একটি মাত্র উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। জীবনে কখনও শোবার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘুমুতে পারি না; অস্তত তু-ঘণ্টা এপাশ-ওপাশ করতে হয়। কেবলমাত্র মান্দ্রাজ থেকে দার্জিলিং পর্যস্ত (দার্জিলিং-এর প্রথম মাস পর্যস্ত ) বালিশে মাথা রাথার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম আসত। সেই স্থলভ নিদ্রার ভাব এখন একেবারে চলে গেছে। আর আমার দেই পুরানো এপাশ-ওপাশ করার ধাত এবং রাত্তির আহারের পর গরম বোধ করার ভাব আবার ফিরে এসেছে। দিনের আহারের পর অবশ্র গরম বোধ করি না।

এখানে একটি ফলের বাগান থাকায় এখানে এসেই আমি বরাবরের চেয়েও বেশী ফল থেতে শুরু করেছি। কিন্তু এখানে এখন খোবানি ছাড়া অন্ত কোন ফল পাওয়া যায় না। নৈনীতাল থেকে অন্তান্ত ফল আনাবার চেটা করিছি। এখানকার দিনগুলি যদিও তীত্র গরম, তবু তৃষ্ণা বোধ করি না। …মোটের উপর, এখানে আমার শক্তি ফ তি এবং স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য আবার ফিরে আসছে ব'লে অম্ভব করিছি। তবে খুব বেশী তৃশ্ধপানের ফলে বোধ হয় অত্যন্ত চর্বি জমতে শুরু করেছে। যোগেন কি লিখছে, তা ক্রক্ষেপ করবে না। সে নিজেও যেমর ভস্ক-তরাসে, অন্তকেও তাই করতে চায়। আমি লখনে-এ একটি বরফির যোল ভাগের এক ভাগ খেয়েছিলাম; আর যোগেনের মতে ঐ হছে আমার আলমেড়ার অহথের কারণ! যোগেন বোধ হয় ত্র-চার দিনের মধ্যেই এখানে আসবে। আমি তার ভার নেবো। ভাল কথা, আমি সহজেই ম্যালেরিয়াগ্রন্ত হয়ে পড়ি—আলমোড়ায় এসেই প্রথম সপ্তাহ যে অম্থ ছিলাম, তা হয় তো তরাই অঞ্ল দিয়ে আসার ফলেই হয়ে থাকবে! যা হোক, বর্তমানে আমি

নিজেকে খ্বই বলবান বোধ করছি। ডাজ্ডার, আমি ধখন আজকাল তৃষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গের সম্মুখে ধ্যানে বসে উপনিষদ্ থেকে আর্ত্তি করি—'ন তস্ত রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ, প্রাপ্তস্ত হি যোগাগ্নিময়ং শরীরম্।''—সেই সময় যদি তৃমি আমায় একবার দেখতে!

বামকৃষ্ণ মিশনের কলকাতার সভাগুলি বেশ সাফল্য লাভ করছে জেনে খুব স্থা হয়েছি। এই মহৎ কার্যের সহায়ক যারা, তাঁদের সর্বপ্রকার কল্যাণ হোক। অসীম ভালবাসা জানবে। ইতি

> প্রভূপদাখিত তোমাদের বিবেকানন্দ

৩২৯

( শ্রীযুক্ত প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত )

আলমোড়া ৩০শে মে, ১৮৯৭

স্বদ্ধরেযু,

শুনিভেছি, অপরিহার্য সাংসারিক তৃংথ আপনার উপর পড়িয়াছে। আপনি জ্ঞানবান্, তৃংথ কি করিতে পারে ? তথাপি ব্যাবহারিকে বন্ধ্-জন-কর্তব্যবোধে এ কথার উল্লেথ। অপিচ, ঐ সকল ক্ষণ অনেক সময় সমধিক অফুভব আনয়ন করে। কিয়ৎকালের জন্ম থেন বাদল সরিয়া যায় ও সত্যস্থের প্রকাশ হয়। কাহারও বা অর্ধেক বন্ধন খুলিয়৷ যায়। সকল বন্ধন অপেক্ষা মানের বন্ধন বড় দৃঢ়—লোকের ভয় যমের ভয় অপেক্ষাও অধিক; তাও যেন একটু শ্লথ হইয়া পড়ে; মন যেন অস্ততঃ মূহুর্তের জন্ম দেখিতে পায় যে, লোকের কথা—মতামত অপেক্ষা অন্তর্যামী প্রভুর কথা শুনাই ভাল। আবার মেঘ ঢাকে, এই তো মায়া! যদিও বছ দিবস যাবৎ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ প্রাণি ব্যবহার হয় নাই, তথাপি অন্তের নিকট মহাশয়ের সকল সংবাদই প্রায় প্রাপ্ত হই। মধ্যে মহাশয় ক্রপাপ্রক এক গীতার অন্থবাদ ইংলপ্তে আমাম প্রেরণ করেন। তাহার মলাটে একছত্র ভবৎ-হন্তলিপি মাত্র ছিল। শুনিলাম, তাহার

বে যোগাগ্রিময় দেহ লাভ করেছে, তার রোগ জরা মৃত্যু কিছুই নেই।— খেত-উপঃ (২।১২)

উত্তরপত্তে অতি অল্প কথা থাকায় মহাশয়ের মনে—আপনার প্রতি আমার অসুরাগের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহ হইয়াছে।

উক্ত সন্দেহ অমূলক জানিবেন। অল্প কথা লিখিবার কারণ এই যে, চারি-পাঁচ বংসরের মধ্যে ইংরেজী-গীতার মলাটে ঐ একছত্ত মাত্র আপনার হস্তলিপি দেখিলাম। তাহাতে বোধ হইল যে, আপনার যখন অধিক লিখিবার অবকাশ নাই, তখন পড়িবার অবকাশ কি হইবে ?

বিতীয়ত: শুনিলাম, গৌরচর্মবিশিষ্ট হিন্দুধর্ম-প্রচারকেরই আপনি বন্ধু, দেশী নচ্ছার কালা আদমী আপনার নিকট হেয়, সে ভয়ও ছিল। তৃতীয়ত: আমি ক্লেছ শূদ্র ইত্যাদি, যা-তা ধাই, যার-তার সঙ্গে থাই—প্রকাশ্তে সেথানে এবং এথানে। তা ছাড়া মতেরও বহু বিক্বতি উপস্থিত—এক নিশুন ব্রহ্ম বেশ ব্রিতে পারি, আর তারই ব্যক্তিবিশেষে বিশেষ প্রকাশ দেখিতে পাইতেছি—এ সকল ব্যক্তিবিশেষের নাম 'ঈশ্বর' যদি হয় তো বেশ ব্রিতে পারি—তদ্ভির কাল্লনিক জগৎকর্তা ইত্যাদি হাস্তকর প্রবন্ধে বৃদ্ধি যায় না।

ঐ প্রকার 'ঈখর' জীবনে দেখিয়াছি এবং তাঁহারই আদেশে চলিতেছি।
শ্বতি-প্রাণাদি সামাশ্রবৃদ্ধি মহয়ের রচনা—শ্রম, প্রমাদ, ভেদবৃদ্ধি ও দ্বেবৃদ্ধিতে
পরিপূর্ণ। তাহার যেটুকু উদার ও প্রীতিপূর্ণ, তাহাই গ্রাহ্য, অপরাংশ ত্যাজ্য।
উপনিষদ্ ও গীতা ষথার্থ শাল্প—রাম, কৃষ্ণ, বৃদ্ধ, চৈতন্ত, নানক, কবীরাদিই
যথার্থ অবতার; কারণ, ইহাদের হাদয় আকাশের ন্যায় অনস্ত ছিল—সকলের
উপর রামকৃষ্ণ; রামামজ-শঙ্করাদি সঙ্কীর্ণ-হাদয় পণ্ডিভজী মাত্র। সে প্রীতি
নাই, পরের তৃঃথে তাঁহাদের হাদয় কাদে নাই—শুদ্ধ পণ্ডিভাই,—আর আপনি
তাড়াভাড়ি মৃক্ত হইব!! তা কি হয়, মহাশয়? কথনও হয়েছে, না হবে?
'আমি'র লেশমাত্র থাকতে কি কিছু হবে?

অপর এক মহা বিপ্রতিপত্তি—আমার দিন দিন দৃঢ় ধারণা [হইতেছে] এই যে, জ্লাভি-বৃদ্ধিই মহাভেদকারী ও মায়ার মূল—জনগত বা গুণগত সর্বপ্রকার জাতিই বন্ধন। কোন কোন বন্ধু বলেন—তা মনে মনে থাক—বাহিরে ব্যাবহাব্লিকে, জাতি-আদি রাখিতে হইবে বৈকি। …মনে মনে অভেদবৃদ্ধি ('পেটে পেটে' যার নাম বৃঝি), আর বাহিরে পিশাচ-নৃত্যু, অত্যাচার, উৎপীড়ন—গরীবের যম; আর চগুলও যদি বড় মাহ্য হয়, তিনি ধর্মের বক্ষক।!!

তাতে আমি পড়ে-শুনে দেখছি বে, ধর্মকর্ম শৃত্রের জন্য নহে; সে বদি খাওয়া-দাওয়া বিচার বা বিদেশগমনাদি ঃবিচার করে তো তাতে কোন ফল নাই, রথা পরিশ্রম মাত্র। আমি শৃত্র ও ফ্রেছ—আমার আর ও-সব হালামে কাজ কি? আমার ফ্রেছের অরে বা কি, আর হাড়ীর অরে বা কি? আর জাতি ইত্যাদি উন্মন্ততা—যাজকদের লিখিত গ্রন্থেই পাওয়া যায়, ঈশ্বর-প্রণীত গ্রন্থে নাই। যাজকদের পূর্বপুরুষদের কীতি তাহারাই ভোগ করুন, ঈশরের বাণী আমি অনুসরণ করি, তাহাতেই আমার কল্যাণ হইবে।

আর এক কথাবুঝেছি বে, পরোপকারই ধর্ম, বাকি যাগযজ্ঞ সব পাগলামো—
নিজের মৃক্তি-ইচ্ছাও অন্তায়। যে পরের জন্ত সব দিয়েছে, সেই মৃক্ত হয়, আর
যারা 'আমার মৃক্তি, আমার মৃক্তি' ক'রে দিনরাত মাধা ভাবায়, তাহারা
'ইতো নইন্ততো ভ্রষ্টা' হয়ে বেড়ায়, তাহাও অনেকবার প্রত্যক্ষ করেছি। এই
পাঁচ রক্ষ ভেবে মহাশয়কে পত্রাদি লিখিতে ভরসা হয় নাই।

এ সব সন্তেও যদি আপনার প্রীতি আমার উপর থাকে, বড়ই আনন্দের বিষয় বোধ করিব। ইতি।

> দাস .বিবেকানন্দ

990

আলমোড়া\* ১লা জুন, ১৮৯৭

প্রিয়—,

তুমি বেদ সহদ্ধে যে আপত্তিগুলি প্রদর্শন করেছ, দেগুলি ষথার্থ ব'লে স্বীকার করতে পারা যেত, যদি 'বেদ' শব্দে কেবল সংহিতা বোঝাত। কিছু প্রকৃতপক্ষে ভারতের সর্ববাদিসম্মত মতাহুসারে সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ এই তিনটির সমষ্টিই বেদ! এদের মধ্যে প্রথম তুইটিকে কর্মকাগু ব'লে এখন এক-রক্ম তুলে দেওয়া হয়েছে। কেবল উপনিষদকেই আমাদের সকল দার্শনিক ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতারা গ্রহণ করেছেন।

কেবল সংহিতা-অংশটিই বেদ, এ মত অতি আধুনিক এবং স্বর্গীয় স্বামী দয়ানন্দই এই মতের প্রথম প্রবর্তক! প্রাচীন হিন্দুসমান্দের ভেতর এই মতের প্রভাব কিছুমাত্র বিস্তৃত হয়নি। স্থামী দয়ানন্দের এই মত অবলম্বন করবার কারণ এই যে, তিনি তেবেছিলেন, সংহিতার নৃতন ধরনের: ব্যাখ্যা ক'রে তিনি একটি পূর্বাপরসক্ত মতবাদের স্বাষ্ট করবেন, কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যা-প্রণালীতে গোল সমভাবেই থেকে গেল; শুরু এইটুকু হ'ল যে, তিনি সংহিতার ভেতর যে অসামজ্জ নিবারণের চেষ্টা করলেন, সেই অসামজ্জ—সেই গোলযোগ 'রান্ধণে'র উপর গিয়ে প'ড়ল। আর তাঁর প্রক্ষিপ্রবাদ ও অক্যান্ত ব্যাখ্যা-প্রণালী সত্ত্বে এখনও এমন অনেক স্থল আছে, যার ভেতর গোল তখনও যেমন, এখনও তেমনি বয়েছে।

যদি সংহিতার উপর ভিত্তি ক'রে পূর্বাপর সামগ্রশুপূর্ণ একটি ধর্মপ্রণাদী গঠন করা সম্ভব হয়, তবে উপনিষদ্কে ভিত্তি ক'রে যে আরও অনেক বেশী সামগ্রশুপূর্ণ ধর্ম স্থাপন করা যেতে পারে, এ-কথা সহস্রগুণে বেশী নিশ্চিত। অধিকল্প এ পক্ষে সমগ্র জাতির পূর্বপ্রচলিত মতের বিক্লন্ধে যেতে হয় না। এ পক্ষে প্রাচীন সকল আচার্যই তোমার পক্ষে থাকবেন, আর নৃতন নৃতন পথে অগ্রগতিরও যথেই অবকাশ থাকবে।

গীতা নিশ্চয়ই এতদিনে হিন্দুধর্মের বাইবেল-স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং উহা সম্পূর্ণরূপেই ঐ সম্মানের উপযুক্ত; কিছু শ্রীকৃষ্ণের মূল চরিত্র বর্তমানে এতটা কুয়াশায় ঢ়েকে আছে যে, তা থেকে জীবনপ্রাদ উদ্দীপনা লাভ করা বর্তমান কালে অসম্ভব। বিশেষতঃ বর্তমান যুগে নৃতন নৃতন চিম্ভাপ্রণালী ও নৃতন ভাবে জীবনযাত্রা-নির্বাহের প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। আশা করি, আমার এই কৃত্র পত্র,তোমায় আমার প্রদর্শিত পথে চিম্ভার সাহায্য করবে। আমার ভভাশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমারই বিবেকানন্দ

**00**5

( সামী ভদাননকে লিখিত)

আলমোড়া

১লা জুন, ১৮৯৭

কল্যাণববেষু,

ষ্মবাগমং কুশলং ভত্রত্যানাং বার্তাঞ্চ সবিশেষাং মঠন্ত তব পত্রিকায়াম্।
মমাপি বিশেষেহিন্তি শরারন্ত ; সবিশেষঃ জ্ঞাতব্যঃ ভিষক্প্রবর্ত্ত শশিভূষণন্ত

সকাশাৎ। ব্রহ্মানন্দেন সংস্কৃতয়া এব রীত্যা চলত্বধুনা শিক্ষা; যদি পশ্চাৎ পরিবর্তনমর্হে তদপি কারয়েৎ। সর্বেষাং সম্মতিং গৃহীত্বা তু করণীয়মিতি ন বিম্মর্তব্যম।

অহমধুনা আলমোড়ানগরত কিঞ্চিত্তরং কন্তচিদ্ বণিজ উপবনোপদেশে নিবসামি। সম্ব্রে হিমশিথরাণি হিমালয়ত্ত প্রতিফলিতদিবাকরকরৈঃ পিঞ্জীকত-রজতানীব ভাস্তি প্রীণয়ন্তি চ। অব্যাহতবায়ুদেবনেন মিতেন ভোজনেন সমধিকব্যায়ামদেবয়া চ স্কৃঢ়ং স্থদৃত্যং চ সঞ্জাতং মে শরীরম্। বোগানন্দঃ থলু সমধিকমন্ত্রইতি শৃণোমি। আমন্ত্রয়ামি তমাগন্তমত্ত্রৈব। বিভেত্যসৌ পুনঃ পার্বত্যাৎ জলাৎ বায়োক্ত। 'উষিত্বা কতিপয়ানি দিবসানি অত্রোপবনে যদি ন তাবদ্ বিশেষঃ ব্যাধেঃ গচ্ছ ত্বং কলিকাতায়াম্' ইত্যহমত্য তমলিথম্। যথাভিক্ষচি করিন্তুতি। অচ্যুতানন্দঃ প্রতিদিনং সায়াহ্নে আলমোড়ানগর্মং গীতাদিশাত্রপাঠং জনানাহ্য় করোতি। বহুনাং নগরবাসিনাং স্কনাবাস্থানাং দৈক্তানাঞ্চ সমাগমোহন্তি তত্র প্রত্যহম্। স্বানসৌ প্রীণাতি চেতি শৃণোমি।

'যাবানর্থ:' ইত্যাদি শ্লোকস্থ যো বন্ধর্থ: ত্বয়া লিখিত: নাসে মন্মতে সমীচীন:। 'দতি জলে প্লাবিতে উদপানে নান্তি অর্থ: প্রয়োজনম্' ইতি অস্থার্থ:— বিষমোহয়ম্ উপস্থান:, কিং সংপ্লুতোদকে দতি জীবানাং তৃষ্ণা বিলপ্তা ভবতি ? যতেবং ভবেৎ প্রাকৃতিকো নিয়ম: জলপ্লাবিতায়াং ভূমৌ জলপানং নিরর্থকং— কচিদপি বায়্মার্গেণ অথবা অন্সেন কেনাপি গৃঢ়েনোপায়েন জীবানাং তৃষ্ণানিবারণং স্থাৎ, তদাহসৌ অপূর্ব: অর্থ: দার্থকঃ ভবিতৃমর্হেং। নান্তথা। শাহর এবাবলম্বনীয়:।

ইয়মপি [ব্যাখ্যা] ভবিত্মইতি—সর্বতঃ সংপ্রতোদকায়ামপি ভূমৌ যাবাম্দপানে অর্থঃ তৃষ্ণাতুরাণাম্ (অল্পজনমলং ভবেদিত্যর্থঃ) 'আন্তাং তাবদ্ জলরাশিঃ, মম প্রয়োজনং স্বল্লেহপি জলে সিধ্যতি' এবং বিজানতঃ ব্রাহ্মণশ্র সর্বেষ্ বেদেষ্ অর্থঃ প্রয়োজনম্। যথা সংপ্রতোদকে পানমাত্রং প্রয়োজনম্ তথা সর্বেষ্ বেদেষ্ জ্ঞানমাত্রং প্রয়োজনম্।

ইয়মপি র্যাখ্যা অধিকতরা সন্নিধিমাপন্না গ্রন্থকারাভিপ্রেতা চ। উপ-প্লাবিভায়ামপি ভূমে পানায় উপাদেয়ং পানায় হিতং জলমেব অন্বিশ্বস্থি লোকা: নাশুং। নানাবিধানি জলানি সন্ধি ভিন্নগুণ-ধর্মাণ উপপ্লাবিভায়া অপি ভূমেন্তারতম্যাৎ। এবং বিজ্ঞানন্ ব্রাহ্মণোহপি বিবিধজ্ঞানোপপ্লাবিডে বেদাখ্যে শব্দসমূদ্রে সংসারত্ঞানিবারণার্থং তদেব গৃহীয়াৎ যদলং ভবতি নিঃশ্রেয়সায়। ব্রহ্মজ্ঞানং হি তৎ।

ইতি শং সাশীর্বাদং বিবেকাননক্ত

## বিজ্ঞানুবাদ ]

কল্যাণববেষ্,

তোমার চিঠিতে মঠের সবিশেষ বার্তা ও তত্তত্য সকলের কুশল অবগত হলাম। আমারও শরীরের কিছু উন্নতি হয়েছে। ভিষক্প্রবর শশিভৃষণের কাছে সবিশেষ জানবে। ব্রহ্মানন্দ এখন সংশোধিত প্রস্তাবমতই শিক্ষাকার্য চালিয়ে যাক, পরে পরিবর্তন প্রয়োজন হ'লে তাও যেন করে। কিছু একথা ভূললে চলবে না যে, সকলের সম্মতি নিয়েই তা করতে হবে।

আমি বর্তমানে আলমোড়া থেকে কিঞ্চিৎ উত্তরে একজন ব্যবসায়ীর একটি বাগানবাড়ীতে বাস করছি। আমার সম্মুখে তুষারাচ্ছন্ন হিমালয়ের চূড়াগুলি প্রতিফলিত স্থালোকে রজতন্তুপের মত দেখাছে এবং আনন্দ প্রদান করছে। মৃক্তবায় সেবন, মিতৃাহার এবং যথেষ্ট ব্যায়ামের ফলে আমার শরীর বিশেষ স্থান্ন ও স্পৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু ভনতে পেলাম যে, যোগানন্দ খুব অক্সন্থ। তাকে এখানে আসবার জন্ম আমন্ত্রণ করছি। সে অবশ্য পাহাড়ে জলহাওয়ায় ভয় পায়। আজ তাকে লিখলাম, 'এই বাগানে কিছুদিন থেকে দেখো—যদি অস্থথের কোন উপশম বোধ না কর, তবে কলকাতা ফিরে যেও।' এখন সে যেমন ভাল মনে করে, তাই করবে। আলমোড়া শহরে অচ্যুতানন্দ প্রতি সন্ধ্যায় বহুলোক একত্র ক'রে তাদের সম্মুখে গীতা এবং অন্যান্থ পাঠ করে।. শহরের অনেক অধিবাসী, এমন কি সৈন্থাবাস থেকে সৈন্থেরা পর্যন্ত প্রতিদিন আসে; আর ভনছি, তারা আলোচনা বিশেষ উপভোগ করে।

'বাবান্তর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে' (গীতা, ২।৪৬)—ইত্যাদি লোকের তুমি যে বলার্থ লিখেছ, তা আমার মতে সমীচীন নয়ু। তুমি এই অর্থ দিয়েছ—'বখন দেশ জলপ্লাবিত হয়, তখন পানের জন্ত পুষ্ণরিণী প্রভৃতির প্রয়োজন নাই'—এটা অদ্ভুত কল্পনা। জলপ্লাবন হ'লে লোকের তৃষ্ণা বিলুপ্ত হয়ে যায় নাকি ? প্রাকৃতিক নিয়ম যদি এরপ হয় যে, কোন স্থান জলপ্লাবিত হবার পর জলপান নির্থক হয়ে যায়, আর বায়ু অথবা কোন অদৃশু উপায়ে স্বতই তৃষ্ণা দ্রীভৃত হয়ে যায়—তবেই ঐ অভুত ব্যাখ্যা সমীচীন হ'তে পারে, নতুবা নয়। শহরের ব্যাখ্যাই অফুসরণীয়।

ভথবা এ ভাবেও শ্লোকটির ব্যাখ্যা হ'তে পারে: সমস্ত দেশ বন্তাপাবিত হ'লে তৃষ্ণাত্বের নিকট কুদ্র জলাশয়ের যতটুকু প্রয়োজন ( অর্থাৎ সামান্ত পরিমাণ পানীয় জলই তৃষ্ণার্তের পক্ষে যথেষ্ট)—সে যেমন বলে, 'বিরাট জলরাশি থাকুক বা না থাকুক, সামান্ত একটু পানীয় জলই আমার পক্ষে যথেষ্ট'—জানী ব্রান্ধণের পক্ষে সমগ্র বেদগ্রন্থেও ততটুকুই প্রয়োজন। সর্বব্যাপী বন্তার প্রয়োজন যেমন তৃষ্ণানিবারণ মাত্র, তেমনি সমগ্র বেদের প্রয়োজন কেবল জ্ঞান।

এই ব্যাখ্যাটিও অধিকতর স্পষ্ট ও গ্রন্থকারের অভিপ্রায়ান্তরূপ—সমন্ত স্থান জলপ্লাবিত হ'লে মান্ত্র কেবল পানের জন্ম আহরণীয়, পানের যোগ্য জলেরই অন্তন্মনান করে, অন্ত জলের নয়। (কারণ) জলপ্লাবন হলেও মৃত্তিকার তারতম্যান্ত্র্সারে বিভিন্ন গুণের ও বিভিন্ন ধর্মের জল দেখতে পাওয়া ষায়। কৌশলী ব্রাহ্মণও সেরপ জ্ঞানের শতধারাপ্লাবিত 'বেদ' নামে খ্যাত বিরাট শক্ষম্ম হ'তে সেই অংশটুকু আহরণ করবেন, ষাতে সংসারের দারুণ তৃষ্ণা দূর হয় এবং যা মৃক্তি দান করবারশক্তি ধারণ করে। কেবল ব্রহ্মজ্ঞানই তা করতে সক্ষম। আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানবে। ইতি

ভোমাদের বিবেকানন

৩৩২

🔧 (মেরা হেলবয়েস্টারকে লিখিত)

**অালযো**ড়া

২রা জুন, ১৮৯৭

স্নেছের মেরী,

আমার প্রতিশ্রত খোশগল্পভরা বড় চিঠিখানি শুরু করছি—আকারে তা সত্যি বড় হয়ে উঠুক, এই সদিচ্ছা নিয়ে। তা যদি না হয়ে ওঠে, সে তোমার কর্মফল। তোমার স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই খুব ভাল ষাচ্ছে। আমার শরীর খুবই খারাপ; আজকাল কিছুটা উন্নতি বোধ করছি—আশা করি খুব শীদ্রই সেরে উঠব।

লগুনের কাজকর্ম কি রকম চলছে ? আমার ভয় হচ্ছে, বুঝি বা সেটা একেবারে ভেঙেচুরে যায়। তুমি মাঝে মাঝে লগুন যাও তো? স্টার্ডির একটি শিশুসস্তান হয়েছে, নয় কি ?

ভারতের সমতলভূমিতে এখন দাবদাহ। তা সহ্ করতে না পেরে এখানে এই পাহাড়ে এসেছি—জায়গাটা সমতলের চেয়ে কিছু ঠাণ্ডা।

আলমোড়ার কোন ব্যবসায়ীর একটি চমৎকার বাগানে আছি—এর চারদিকে বহু কোশ পর্যন্ত পর্বত ও অরণ্য। পরশু রাত্রে একটি চিতাবাঘ এই বাগানে এসে পাল থেকে একটি ছাগল নিয়ে গেছে। চাকরদের প্রাণপণ চেঁচামেচি ও পাহারাদার তিবাতী কুকুরগুলির ঘেউ ঘেউ শব্দ মিলে ভয়ে প্রাণ ঠাগু হবার মতো অবস্থা ঘটেছিল। আমি এখানে আসা অবধি রোজ রাত্রে এই কুকুরগুলিকে বেশ কিছুটা দ্রে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হছে, যাতে তাদের চেঁচামেচিতে আমার ঘ্মের ব্যাঘাত না ঘটে। চিতাবাঘটি তাই স্থযোগ ব্যে একটি বেশ ভাল আহার্য জুটিয়ে নিল, সম্ভবত অনেক সপ্তাহ এ-রকম জোটেনি। এতে তার প্রভূত কল্যাণ হোক!

মিস মূলারকে ভোমার মনে পড়ে কি? কয়েকদিন থাকবার জ্ঞাতিনি এখানে এসেছেন, কিন্তু চিতাবাঘের বৃত্তান্তটি শুনে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছেন। দেখা যাছে যে, লগুনে পাকা চামড়ার চাহিদা খুব বেশী, আর অক্স কিছুর চেয়ে এই চাহিদাই আমাদের চিতা ও বাঘগুলির মধ্যে ব্যাপক ধ্বংস নিয়ে এসেছে।

তোমাকে নিখতে নিখতে আমার সামনে সারি সারি দিগস্কবিস্থৃত বরফের চূড়াগুলির উপর অপরাহের রক্তিমাভা উন্তাসিত হয়ে উঠছে। সেগুলি এখান থেকে সোজাহুজি কুড়ি মাইল,—আর আকাবাকা পার্বত্য পথে চল্লিশ মাইল।

আশা ,করি কাউণ্টেস-এর কাগজে তোমার তর্জমাগুলি সমাদরে গৃহীত হয়েছে। এই জুবিলী-উৎসবের মরস্থমে আমাদের দেশীয় কয়েকুজন রাজার সঙ্গে আমার ইংলণ্ড যাবার থুব ইচ্ছা ছিল এবং স্থোগণ্ড ঘটেছিল, কিছ আমার চিকিৎসকৈরা এত শীঘ্র আমাকে কাজে নামতে দিতে নারাজ। কারণ ইওরোপে যাওয়া মানেই কাজে লাগা। তাই নয় কি ? সেধানে ছুটি নিলে কটি মেলে না। এখানে গেরুয়া-কাপড়খানাই যথেষ্ট, অটেল খাবার মিলবে। যা হোক, আমি এখন বহুপ্রত্যাশিত বিশ্রাম উপভোগ করছি, আশা করি—এতে আমার পক্ষে ভালই হবে।

তোমার কাজ কি রকম চলছে? আনন্দে না তৃংথে? তোমার কি ইচ্ছা হয় না বেশ কয়েক বছর কোন কাজকর্ম না ক'রে পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিতে? নিদ্রা আহার ব্যায়াম এবং ব্যায়াম আহার নিদ্রা—আরও কয়েক মান শুধু এই ক'রে আমি কাটাতে যাচ্ছি। মিঃ গুডউইন আমার লঙ্গে আছেন। ভারতীয় পোশাকে তুমি যদি তাকে দেখতে! খুব শীঘ্রই মন্তক মুগুন করিয়ে তাকে একটি পূর্ণ-বিকশিত সন্ন্যাসীতে পরিণত করতে যাচ্ছি।

তুমি এখনও কিছু কিছু যোগাভ্যাদ ক'রছ নাকি ? তাতে কিছু উপকার পেয়েছ কি ? খবর পেলাম মিঃ মার্টিন মারা গিয়েছেন। মিদেদ মার্টিন কেমন আছেন—তাঁকে মাঝে মাঝে দেখতে যাও তো ?

মিদ নোবলকে তুমি চেনো কি ? তাঁকে তুমি কথনও দেখেছ ? এখানেই আমার চিঠি শেষ করতে হচ্ছে, কারণ বিরাট এক ধূলির ঝড় আমার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, লেখা আর সম্ভব হচ্ছে না। এ দবই তোমার কর্মফল, স্নেহের মেরী, কারণ আমার তো ইচ্ছা ছিল—তোমাকে কত না অভুত অভুত ঘটনা লিখব ও মজার মজার গল্প ব'লব; এখন দেগুলি আমাকে ভবিয়তের জন্ম জ্বাধতে হবে, আর তোমাকেও অপেকা ক'রে থাকতে হবে।

সত্ত প্রভূসমীপে তোমাদের বিবেকানন

<u>७७७</u>

আক্রমোড়া\* ৩রা জুন, ১৮৯৭

প্রিয় মিদ নোব্ল,

···আমি নিজে তো বেশ সম্ভষ্ট আছি। আমি আমার খদেশবাসীদের অনেককে জাগিয়েছি; আর আমি চেয়েছিলামও তাই। জগৎ আপন ধারায় চলুক এবং কর্মের গতি অপ্রতিক্ষ হোক। এ জগতে আমার আর কোন বন্ধন নেই। সংসারের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় হয়েছে, এর সবধানিই স্বার্থপ্রণোদিত—স্বার্থের জন্ম জীবন, স্বার্থের জন্ম প্রোর্থের জন্ম মান, সবই স্বার্থের জন্ম। অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করি এবং দেখতে পাই, আমি এমন কোন কাজ করিনি যা স্বার্থের জন্ম,—এমনকি আমার কোন অপকর্মও স্বার্থপ্রণোদিত নয়, স্কতরাং আমি স্মুষ্ট আছি। অবশ্য আমার এমন কিছু মনে হয় না য়ে, আমি কোন বিশেষ ভাল বা মহৎ কাজ করেছি; কিছু জগংটা বড়ই তুচ্ছ, সংসার বড়ই জ্বল্ম এবং জীবনটা এতই হীন য়ে, এই ভেবে আমি অবাক হই, মনে মনে হাসি য়ে, য়ৃক্তিপ্রবণ হওয়া সম্বেও মাহ্র্য কেমন ক'রে এই স্বার্থের—এই হীন ও জ্বল্ম পুরস্কারের পেছনে ছুটতে পারে!

এই হ'ল থাটি কথা। আমরা একটা বেড়াজালে পড়ে গেছি এবং যত শীঘ্র কেউ বেরিয়ে যেতে পারে, ততই মলল। আমি সত্যের সাক্ষাৎ পেয়েছি; এখন দেহটা জোয়ার-ভাটায় ভেনে চলুক—কে মাথা ঘামায়?

আমি এখন যেখানে আছি, সেটি পাহাড়ের ওপর এক হুন্দর বাগান।
উত্তরে প্রায় সমস্ত দিক্চক্রবাল জুড়ে স্তরে শুরে দাঁড়িয়ে আছে হিমালয়ের
তুষারশৃক্ষাবলী আর নিবিড় বনরাজি। এখানে তেমন শীত নেই, গরমও বেশী
নয়। সকাল ও সন্ধ্যাগুলি বড়ই মনোরম। সারা গ্রীমটা আমার এখানে
থাকা উচিত; বর্ষা শুরু হ'লে সমতলে নেমে গিয়ে কাজ করবার ইচ্ছা।

লোকালয় থেকে দূরে—নিভৃতে নীরবে পুঁথিপত্র নিয়ে পড়ে থাকার সংস্কার নিয়েই আমি জন্মেছি, কিন্তু মায়ের ইচ্ছা অন্তর্নপ; তবু সংস্কারের অহুবুত্তি চলেছে। ইতি

> ভোমাদের বিবেকানন্দ

908

( জনৈক আমেরিকান ভক্তকে লিখিত )

আলমোড়া\*

৩রা জুন, ১৮৯৭

আমার জন্ম তোমাদের এত চিম্বিত হবার কিছুই নেই। আমার দেহ নানাপ্রকার রোগে বার বার আর্কাম্ব হচ্ছে এবং সেই কাল্পনিক পক্ষিবিশেষের (Phœnix) মডো আমি আবার বার বার আরোগ্য লাভও করছি। আমার শবীর দৃঢ়বন্ধ ব'লে আমি ষেমন শীদ্র আরোগ্য লাভ করতে পারি, তেমনি আবার অতিরিক্ত শক্তি আমার দেহে রোগ নিয়ে আলে। সব বিষয়েই আমি চরমপন্থী—এমন কি আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কেও তাই; হয় আমি লোহদৃঢ় বৃষের মতো অদম্য বলশালী, নতুবা একেবারে ভগ্নদেহ…।

অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্মই এই রোগের স্বাষ্টি হয়েছিল—বিশ্রাম নেওয়ার ফলে সৈ রোগ প্রায় দূর হয়েছে। দার্জিলিঙে থাকতে আমি সম্পূর্ণ রোগম্জ হয়েছিলাম; কিন্তু এখন আলমোড়াতে এসে আর সব বিষয়ে স্ক্রবাধ করলেও অজীর্ণরোগে মাঝে মাঝে ভূগছি, এবং তা সারাবার জন্ম 'Christian science' (নিজের বিশ্বাসবলে রোগ সারানোর) মত অন্থয়ায়ী বিশেষ চেষ্টাও করছি। দার্জিলিঙে শুধু মানসিক চিকিৎসা-সহায়েই আমি নীরোগ হয়েছিলাম। আর এখানে আমার নিত্যকর্ম হচ্ছে—য়থেই পরিমাণে ব্যায়াম করা, পাহাড় চড়াই করা, বহুদ্র পর্যন্ত ঘোড়ায় দৌড়ানো এবং তারপর আহার ও বিশ্রাম। এখন আমি আগের চেয়ে অনেক স্ক্র বোধ করছি এবং শক্তিও বেশ পাচিছ। এর পর যখন দেখা হবে, তখন দেখতে পাবে—আমার চেহারা ক্রিগিরের মতো।

তুমি কেমন আছ এবং কি ক'বছ, মিদেস —এর সময় কেমন কাটছে জানিও। ব্যাঙ্কের জমা কিছু কিছু বাড়াচ্ছ তো? আমার জন্ত হলেও তা তোমাকে করতে হবে। যদি শেষ পর্যস্ত আমার স্বাস্থ্য ভেঙেই পড়ে, তা হ'লে এখানে কাজ একদম বন্ধ ক'বে দিয়ে আমি আমেরিকায় চলে যাব। তথন আমাকে আহার ও আশ্রয় দিতে হবে—কেমন পারবে তো?

**900** 

( স্বামী ব্রন্ধানন্দকে লিখিত )

আলুমোড়া ১৪**ই জুন,** ১৮৯৭

অভিন্নহদয়েষু,

চারুর যে পত্র তুমি পাঠাইরাছ, তাহার বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সহায়ভৃতি আছে। নমহারানীকে বে Address (মানপত্র) দেওরা হইবে তাহাতে এই কথাগুলি থাকা উচিত:

- ১। শতিরঞ্জিত না হয় অর্থাৎ 'তুমি ঈশরের প্রতিনিধি' ইত্যাদি nonsense ( বাজে কথা ), যাহা আমাদের native ( নেটভ )-এর স্বভাব।
- ২। তাঁহার রাজত্কালে সকল ধর্মের প্রতিপালন হওয়ার জক্ত ভারতবর্ষে ও ইংলওে আমরা নির্ভয়ে আমাদের বেদাস্ত মত প্রচার করিতে সক্ষম হইয়াছি।
- তাঁহার দরিত্র ভারতবাদীর প্রতি দয়া, যথা—ছর্ভিকে য়য়ং দান য়ায়।
   ইংরেজদিগকে অপূর্ব দানে উৎসাহিত করা।
- 8। তাঁহার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা ও তাঁহার রাজ্যে উত্তরোত্তর প্রজাদের হুধসমৃদ্ধি প্রার্থনা।

শুদ্ধ ইংরেজীতে লিখিয়া আমায় আলমোড়ার ঠিকানায় পাঠাইবে। আমি দই করিয়া দিমলায় পাঠাইব। কাহাকে পাঠাইতে হইবে দিমলায়, —লিখিবে। ইতি

বিবেকানন্দ

পুনশ্চ—মঠ হইতে শুদ্ধানন্দ আমায় সাপ্তাহিক পত্ত লিখে, তাহার একটা নকল যেন মঠে রাখে। ইতি

বি

७७७

, (স্বামী অথগুানন্দকে লিখিত)

আলমোড়া ১৫ই জুন, ১৮৯৭

कना। १वदत्र्यु,

তোমার সবিশেষ সংবাদ পাইতেছি ও উত্তরোত্তর আনন্দিত হইতেছি।
এরপ কার্যের ঘারাই জগৎ কিনিতে পারা যায়। ,মতমতাস্তরে আসে যায়
কি ? সাবাস্—তৃমি আমার লক্ষ লক্ষ আলিকন আশীর্বাদাদি জানিবে। কর্ম
কর্ম কর্ম, হাম আওর কুছ্ নহি মান্ধতে হেঁ—কর্ম কর্ম কর্ম evan unto
death (মৃত্যু পর্বস্ত)। তুর্বলগুলোর কর্মবীর মহাবীর হ'তে হবে—টাকার
জক্ম ভয় নাই, টাকা উড়ে আসবে। টাকা যাদের লইবে, তারা নিজের নামে
দিক, হানি কি ? কার নাম—কিসের নাম ? কে নাম চায় ? দ্রাশ্বর নামে।
কৃষিতের পেটে অর পৌছাতে যদি নাম ধাম সব রসাভলেও যায়, অহোভাগ্যমহোভাগ্যম্। ভোলা মোর ভাইবে, আায়দাই চলো। It is the heart,

the heart that conquers, not the brain ( श्रम्य, अध् श्रम्यहे स्में श्रम् थारक—मण्डिक नय )। পুঁথিপাতড়া বিভেদিতে, যোগ ধ্যান জ্ঞান—প্রেমের কাছে দব ধ্লদমান—প্রেমেই অণিমাদি দিকি, প্রেমেই ভক্তি, প্রেমেই জ্ঞান, প্রেমেই মৃক্তি। এই তো প্জো, নরনারী-শরীরধারী প্রভূব পূজো, আর যা কিছু 'নেদং ষদিদম্পাদতে'। এই তো আরম্ভ, এক্সপে আমরা ভারতবর্ষ—পৃথিবী ছেয়ে ফেলবো না ? তবে কি প্রভূব মাহাত্মা!

লোকে দেখুক, আমাদের প্রভ্র পাদস্পর্শে লোকে দেবত পায় কি না! এরই নাম জীবমুক্তি, যখন সমস্ত 'আমি'—স্বার্থ চলে গেছে।

ওয়া বাহাত্ব, গুরুকী ফতে! ক্রমে বিস্তাবের চেষ্টা কর। তুমি যদি পারো তো কলিকাতায় এনে আবও কতকগুলো ছেলেপুলে নিয়ে একটা ফগু তুলে তাদের ত্বক জনকে নিয়ে কাজে লাগিয়ে এক জায়গায়—আবার এক জায়গায় যাও! ঐ রকমে বিস্তার কর আর তাদের তুমি inspect (তত্ত্বাবধান) ক'রে বেড়াও—ক্রমে দেখবে যে, ঐ কার্যটা permanent (হায়ী) হবে—দক্ষে ধর্ম ও বিস্তাপ্রচার আপনা-আপনিই হবে। আমি কলিকাতাতে বিশেষ লিথেছি। ঐ রকম কাজ করলেই আমি মাধায় ক'রে নাচি—ওয়া বাহাত্র! ক্রমে দেখবে এক-একটা ডিখ্রীক্র (জেলা) এক-একটা centre (কেন্দ্র) হবে—permanent (হায়ী)। আমি শীঘ্রই plain-এ (সমতলে) নাবছি। বীর আমি, যুদ্ধক্রেরে ম'রব, এখানে মেয়েমান্থবের মতো বসে থাকা কি আমার সাজে? ইতি

তোমাদের চিরপ্রেমবন্ধ বিবেকানন্দ

909

আলমোড়া**\*** ২০মো জুন, ১৮৯৭

প্রিয় মিস নোবল্,

কাল কাজের কোন ধবর পাইনি। তুমি আমার কিছু জানাতে পারো কি? ভারতে আমাকে নিয়ে ষতই মাতামাতি কক্ষক না কেন, আমি এখানে কোন সাহায্যের আশা রাখি না। এরা এত দ্যিত্র !

তবে আমি নিজেও ষেতাবে শিক্ষালাত করেছিলাম, ঠিক সেইভাবেই গাছের তলা আশ্রম ক'রে এবং কোন রকমে অরবস্থের ব্যবস্থা ক'রে কাজ ভক্ষ ক'রে দিয়েছি। কাজের ধারাও অনেকটা বদলেছে। আমার কয়েকটি ছেলেকে ছভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে পাঠিয়েছি। এতে যাত্মন্ত্রের মতো কাজ হয়েছে। আমি দেখতে পাছিছ আর আমার চিরকালের ধারণাও ছিল তাই যে, হদয়—ভগু হদয়েরই ভেতর দিয়ে সকলের মর্মন্থল স্পর্ল করিতে পারা যায়। হতরাং বর্তমান পরিকল্পনা এই যে, বহু যুবককে গড়ে তুলতে হবে—(উচ্চ-শ্রেণীকে নিয়েই আরম্ভ ক'রব, নিয়শ্রেণীকে নিয়ে নয়; ওদের জন্ম আমায় একট্ অপেক্ষা করতে হবে)—এবং কোন একটি জেলায় তাদের জনকয়েককে পাঠিয়ে দিয়ে আমার প্রথম অভিযান শুক ক'রব। ধর্মরাজ্যের এই অগ্রগামী কর্মিগণ যথন পথ পরিস্থার ক'রে ফেলবে, তথন তত্ত্ব ও দর্শন বলার সময় আসবে।

জনকয়েক ছেলে ইতিমধ্যেই শিক্ষা পাচ্ছে, কিন্তু কাজের জন্ম বে জীর্ণ আশ্রয়টি আমরা পেয়েছিলাম, তা গত ভূমিকম্পে ভেঙে গেছে; তবে বাঁচোয়া এইটুকু বে, এটা ভাড়া-বাড়ি ছিল। যাক, ভাববার কিছু নেই; বিপত্তি ও নিরাশ্রয়তার মধ্যেও কাজ চালিয়ে যেতে হবে ।…এ পর্যন্ত আমাদের সম্বল শুধু মৃণ্ডিত মন্তক, ছেঁড়া কাপড় ও অনিশ্চিত আহার। কিছু এই পরিস্থিতির পরিবৃত্তন আবশ্রক এবং পরিবর্তন হবেও নিশ্চয়; কারণ আমরা মনে-প্রাণে এই কাজে লেগেছি।…

এক হিদাবে এটা সত্য যে, এদেশের লোকের ত্যাগ করবার কিছু নেই বলনেই চলে, তর্ত্যাগ আঁমাদের মজ্জাগত। যে-সব ছেলেরা শিক্ষা পাচ্ছে, তাদের একজন একটি জেলার ভারপ্রাপ্ত একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (Executive Engineer) ছিল। ভারতে এটি একটি উচ্চ পদ। সে ধড়কুটোর মতো এ প্রদ ত্যাগ করেছে। অমার অদীম ভালবাসা জানবে। ইতি

তোমাঞ্জর সত্যাবদ্ধ

বিবেকানন্দ

#### 96P

## ( স্বামী ব্ৰহ্মানন্দকে লিখিত )

আলমোড়া ২০শে জুন, ১৮৯৭

चित्रश्रहमरत्र्यू,

তোমার শরীর প্র্বাপেক। ভাল আছে শুনিয়় হথী হইলাম। যোগেন ভায়ার কথাবার্তা? তিনি সঠিকে কন না, এজগ্র সে-সকল শুনে কোন চিম্বা করিও না। আমি সেরেহরে গেছি। শরীরে জারও থ্র; তৃষ্ণা নাই, আর রাত্রে উঠিয়া প্রস্রাব বন্ধ। তেকামরে বেদনা-ফেদনা নাই; লিভারও ভাল। শশীর ঔষধে কি ফল হ'ল ব্যুতে পারলাম না—কাজেই বন্ধ। আম খ্র খাওয়া যাচছে। ঘোড়াচড়াটা বেজায় রপ্ত হচ্ছে—কুড়ি-ত্রিশ মাইল এক নাগাড়ে দোড়ে গিয়েও কিছু মাত্র বেদনা বা exhaustion ( অবসাদ ) হয় না। তৃধ একদম বন্ধ করেছি—পেট মোটার ভয়ে। কাল আলমোড়ায় এসেছি। আর বাগানে যাব না। তেবাড়ি ভাড়া-টাড়া যা করতে হয় করবে; এতে আর অত জ্ঞান-পড়া কি করবে!

শুদ্ধানন্দ লিখছে—কি Ruddock's Practice of Medicine পাঠ
হচ্ছে। ও-সব কি nonsense (বাজে জিনিস) ক্লাসে, পড়ানো? একসেট Physics (পদার্থবিজ্ঞা) আর Chemistryর (রসায়নের) সাধারণ
যন্ত্র ও একটা সাধারণ telescope (দ্রবীক্ষণ) ও একটা microscope
(অণুবীক্ষণ) ১৫০।২০০ টাকার মধ্যে সব হবে। শুশীবারু সপ্তাহে একদিন
এসে Chemistry practical (ফলিভ রসায়ন)-এর উপর লেকচার দিভে
পারেন ও হরিপ্রসন্ন Physics ইত্যাদির ওপর। আর বাঙ্গা ভাষায় বেসকল উত্তম Scientific (বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয়) পুত্তক আছে, তা সব কিনবে
ও পাঠ করাবে। কিমধিকমিতি

বিবেকানন্দ

## ( শ্রীশবচন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত ) ও নমো ভগবতে রামক্রফায়

আলমোড়া ৩রা জুলাই, ১৮৯৭

যক্ত বীর্ষেণ ক্বতিনো বয়ং চ ভ্রনানি চ। রামকৃষ্ণং সদা বন্দে শর্বং স্বতন্ত্রমীশ্রম্॥

'প্রভবতি ভগবান্ বিধি'-বিত্যাগমিন: অপ্রয়োগনিপুণা: প্রয়োগনিপুণান্চ পৌকৃষং বহুমন্তমানা:। তয়ো: পৌকৃষাপৌকৃষেয়প্রতীকারবলয়ো: বিবেকা-গ্রহনিবন্ধন: কলহ ইতি মত্বা ষতস্বায়্মন্ শরচ্চক্র আক্রমিতৃম্ জ্ঞানগিরি-গুরোর্গরিষ্ঠং শিধরম্।

যত্ত্ৰং 'ভত্তনিক্যগ্ৰাবা বিপদিভি' উচ্যেত ভদপি শভশ: 'ভৎ ত্বমসি' ভত্বাধিকারে। ইদমেব ভন্নিদানং বৈরাগ্যক্তমঃ। ধক্তং কন্সাণি জীবনং ভল্লকণাক্রাস্তস্ত। অরোচিষ্ণু অপি নির্দিশামি পদং প্রাচীনং—'কাল: কশ্চিৎ প্রতীক্ষ্যতাম্' ইতি। সমার্চকেপণীকেপণশ্রম: বিশ্রাম্যতাং তল্পির্বর:। পূর্বাহিতো বেগঃ পারং নেয়তি নাবম্। তদেবোক্তং—'তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।' 'ন ধনেন ন প্রজয়া ত্যাগেনৈকে অমৃতত্মানভঃ' ইত্যত্র ত্যাপেন বৈবাগ্যমেৰ লক্ষ্যতে। তবৈবাগ্যং বস্তুমুগুং বস্তুত্ং বা। প্রথমং ষদি, ন তত্র যতেত কোহপি কীটভক্ষিতমন্তিক্ষেন বিনা; যগ্রপরং তদেদম্ আপততি-ত্যাগঃ মনসঃ সঙ্কোচনম্ অক্তমাৎ বস্তনঃ, পিণ্ডীকরণঞ্চ ঈশবে বা আত্মনি। সর্বেশ্বরম্ভ ব্যক্তিবিশেষো ভবিতৃং নার্হতি, সমষ্টবিত্যেব গ্রহণীয়ন্। আত্মতি বৈরাগ্যবতো জীবাত্মা ইতি নাপলতে, পরস্ক সর্বগঃ দর্বাস্কর্যামী দর্বস্থাত্মরণেণাবস্থিতঃ দর্বেশ্বর এব লক্ষ্যীকৃতঃ। স তু সমষ্টিরূপেণ সর্বেষাং প্রভাক:। এবং সভি জীবেশ্বয়ো: স্বরূপভ: অভেদভাবাৎ ভয়ো: সেবাপ্রেমরপকর্মণোরভেদ:। অয়মেব বিশেষ:—জীবে জীববৃদ্ধা যা সেবা সমর্পিতা সা দয়া, ন প্রেম; ষদাত্মাবুদ্ধ্যা জীব: সেব্যতে, তৎ প্রেম। আত্মনা হি প্রেমাম্পদত্বং শ্রুতিপ্রত্যক্সপ্রসিদ্ধতাৎ। তদ্ যুক্তমের যদবাদীৎ ভগবান্ চৈভক্তঃ, 'প্ৰেম ঈশবে, দয়া জীবেঁ' ইভি। বৈভবাদিশ্বাৎ ভত্ৰভগৰভঃ সিদ্ধান্তো

জীবেশ্বয়োর্ভেদবিজ্ঞাপক: সমীচীন:। অস্মাকস্ক অবৈতপরাণাং জীবর্দ্ধি-বন্ধনায় ইতি। তদস্মাকং প্রেম এব শরণং, ন দয়া। জীবে প্রযুক্তঃ দয়াশব্দোহণি সাহসিকজন্পিত ইতি মন্তামহে। বয়ং ন দয়ামহে, অপি তু সেবামহে; নামুকস্পামুভ্তিরস্মাকং অপি তুপ্রেমামুভবঃ সাহভবঃ সর্বস্মিন্।

দৈব দৰ্ববৈষম্যদাম্যকরী ভবব্যাধি-নীক্ষকরী প্রপঞ্চাবশুভাব্যত্তিতাপ-হরণকরী দর্ববস্তুস্বরূপপ্রকাশকরী মায়াধ্বাস্তবিধ্বংদকরী আত্রন্ধত্ত্বপর্যস্ত-স্থাত্মরূপপ্রকটনকরী প্রেমাস্তৃতিবিরাগ্যরূপা ভবতু তে শর্মণে শর্মন্।

> ইত্যন্থদিবসং প্রার্থয়তি ত্বয়ি ধৃতচিরপ্রেমবন্ধঃ বিবেকানন্দঃ

### (বন্ধায়বাদ)

## ওঁ নমো ভগবতে রামক্বফায়

বাঁহার শক্তিতে আমরা এবং সমৃদয় জগৎ ক্বতার্থ, সেই শিবস্বরূপ স্বাধীন ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি সদা বন্দনা করি।

হে আয়ুমন্ শরচ্চন্দ্র, ষে-সকল শান্তকার উত্যোগশীল নহেন, তাঁহারা বলেন ভগবদ্-বিধিই প্রবল, তিনি যাহা করেন তাহাই হয়; আর যাঁহারা উত্যোগী ও কর্মকুশল, তাঁহারা পুরুষকারকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন। এই যে কেহ পুরুষকারকে ছংখ-প্রতীকারের উপায় মনে করিয়া সেই বলের উপর্নির্ভর করেন, আবার কেহ কেহ বা দৈববলের উপর নির্ভর করেন, তাঁহাদের বিবাদ কেবল অজ্ঞানজনিত, ইহা জানিয়া তুমি জ্ঞানরূপ গিরিবরের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণের জ্ঞা যত্ন করে।

'বিপদই তত্ত্তানের কষ্টিপাথর-স্বরূপ'—নীতিশাল্পে এই যে বাক্য কথিত হইয়াছে, 'তত্ত্মসি'-জ্ঞান সম্বন্ধেও সে কথা শত শত বার বলা ষাইতে পারে। ইহাই (অর্থাৎ বিপদে অবিচলিত ভাবই ) বৈরাগ্যের লক্ষণ।

ধন্য তিনি, যাহার জীবনে ইহার লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইয়াছে। তোমার ভাল না লাগ্লিলেও আমি দেই প্রাচীন উক্তি তোমায় বলিতেছি, 'কিছু সময় অপেকা কর।' দাঁড় চালাইতে চালাইতে তোমার শ্রম হইয়াছে, এক্ষণে দাঁড়ের উপর নির্ভর করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর; পূর্বের ধ্বগই নৌকাকে পাঁরে লইয়া বাইবে। এইজন্মই বলা হইয়াছে, 'বোগে সিদ্ধ হইলে কালে

আত্মায় আপনা-আপনি সেই জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে।' আর এই ষে কথিত হইয়াছে, 'ধন বা সন্ধান ধারা অমরত লাভ হয় না, কিন্তু একমাত্র ভ্যাগ দারাই অমরত্ব লাভ হয়', এখানে 'ভ্যাগ' শব্দের দারা বৈরাগ্যকে লক্ষ্য করা হইস্নাছে। সেই বৈরাগ্য ছুই প্রকার হইতে পারে—হয় বস্তুদুক্ত বা অভাবাত্মক, নয় বস্তুভূত বা ভাবাত্মক। যদি বৈরাগ্য অভাবাত্মক হয়, তবে কীটভক্ষিতমন্তিষ্ক ব্যক্তি ভিন্ন কেহই ভাহা লাভ করিতে ষত্ন করিবে না। আর যদি বৈরাগ্য ভাবাত্মক হয়, তবে ত্যাগের অর্থ অক্সবস্থদমূহ হইতে মনকে সরাইয়া আনিয়া ঈশ্বর বা আত্মায় সংলগ্ন করা। সর্বেশ্বর ধিনি, ভিনি ব্যক্তিবিশেষ হইতে পারেন না, ভিনি সকলের সমষ্টিম্বরূপ'। বৈরাগ্যবান ব্যক্তির নিকট আত্মা বলিতে জাবাত্মা বুঝায় না, কিন্তু সর্বব্যাপী সর্বান্তর্ধামী —সকলের আত্মারণে অবস্থিত সর্বেশ্বরই বুঝিতে হইবে। তিনি সমষ্টিরপে সকলের প্রত্যক্ষ। অতএব যুখন জীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ অভিন্ন, তখন জীবের দেবা ও ঈশবে প্রেম হুই একই। বিশেষ এই, জীবকে জীববৃদ্ধিতে ষে সেবা করা হয় তাহা দয়া, প্রেম নহে; আর আতারুদ্ধিতে যে জীবের সেবা করা হয় তাহা প্রেম। আত্মা যে দকলেরই প্রেমাম্পদ তাহা শ্রুতি, স্মৃতি, প্রত্যক্ষ— সর্বপ্রকার প্রমাণ দ্বারাই জানা যাইতেছে। এইজন্মই ভগবান শ্রীচৈতন্ত যে ঈশবে প্রেম ও জীবে দয়া করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা যুক্তিযুক্ত। বৈতবাদী ছিলেন বলিয়া তাঁহার এই সিদ্ধাস্ত—যাহা জীব ও ঈশবের ভেদ স্চনা করে—ভাহা সমীচীনই হইয়াছে। অবৈতনিষ্ঠ আমাদের কিন্ত জীববৃদ্ধি বন্ধনের কার্ব। অতএব আমাদের অবলগন প্রেম, দয়া নহে। জীবে প্রযুক্ত 'নয়া' শব্দও আমাদের বোধ হয় জোর করিয়া বলা মাত্র। আমরা দয়া করি না, সেকা করি। কাহাকেও দয়া করিতেছি, এ অহুভব আমাদের নাই; তৎপরিবর্তে আমরা সকলের মধ্যে প্রেমান্ত্ভৃতি ও আত্মাঁহভব করিয়া থাকি।

হে শর্মন্ (ব্রাহ্মণ), সেই বৈরাগ্যরূপ প্রেমায়ভব, যাহাতে সমস্ত বৈষম্যের সমতা স্থিন করে, যাহা দারা ভবরোগ আরোগ্য হয়, যাহা দারা—এই অগৎপ্রপঞ্চে (মানবজীবনে) অবশুভাবী ত্রিতাপ নাশ হয়, যাহা দারা সম্পয় বস্তুর প্রকৃত স্থরূপ বৃত্তিতে পারা যায়, যাহা দারা মায়ারূপ অন্ধকার একেবারে নাশ হইয়া যায়, যাহা দারা আত্রন্ধন্ত সমৃদ্য় অগৎকেই আত্মস্কুপ

বলিয়া বোধ হয়, ভাহাই ভোমার কল্যাণের জন্ম ভোমার হৃদয়ে উদিত হউক। ইহাই ভোমার প্রতি চিরপ্রেমে আবদ্ধ বিবেকানন্দ দিবারাত্র প্রার্থনা করিতেছে।

980

**আলমোড়া\*** ৪ঠা জুলাই, ১৮৯৭

প্রিয় মিদ নোবল,

আশ্বর্যের কথা, আজকাল ইংলগু থেকে আমার উপর ভাল ও মন্দ ছুই প্রকার প্রভাবেরই ক্রিয়া চলেছে; প্রত্যুত ভোমার চিঠিগুলি উৎসাহ ও আশার আলোকে পূর্ণ এবং আমার হৃদয়ে বল ও আশার সঞ্চার করে— আর আমার এখন এগুলি বড়ই প্রয়োজন। প্রভূই জানেন।

আমি যদিও এখনও হিমালয়ে আছি এবং আরও অস্ততঃ এক মাদ থাকব, আমি আদার আগেই কলকাতায় কাজ শুরু ক'রে দিয়ে এদেছি এবং প্রতি সপ্তাহে কাজের বিবরণ পাচ্ছি।

এখন আমি ত্র্ভিক্ষের কাজে ব্যস্ত আছি, এবং জনকয়েক যুবককে ভাবী কাজের জন্ম গড়ে ভোলা ছাড়া শিক্ষাকার্যে অধিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারিনি। অন্নদংস্থানের ব্যাপারেই আমার সমস্ত শক্তি ও সম্বল নিঃশেষ্ হয়ে যাছে। যদিও এ পর্যন্ত অতি সামান্য ভাবেই কাজ করতে পেরেছি, তরু অপ্রত্যাশিত ফল দেখা যাছে। বুদ্ধের পরে এই আবার প্রথম দেখা যাছে বে, ব্রাহ্মণসন্তানেরা অস্তাজ বিস্টিকা-রোগীর শয্যাপার্যে সেবায় নিরত।

ভারতে বক্তৃতা ও অধ্যাপনার বেশী কান্ধ হবে না। প্রয়োজন সক্রিয় ধর্মের। আর মুসলমানদের কথার বলতে গেলে 'থোদার মর্জি হ'লে'— আমি তাই দেখাতে বন্ধপরিকর।…তোমাদের সমিতির কার্য-প্রণালীর সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত; এবং ভবিশুতে তুমি যাই কর না কেন, তুমি ধরে নিতে পারো, তাতে আমার সম্বৃত্তি থাকবে। তোমার ক্ষমতা ও সহাস্থৃতির উপর সম্পূর্ণ বিখাস আছে। এর মধ্যেই আমি তোমার কাছে প্রভৃত ঋণে ঋণী এবং প্রতিদিন আরও অশেষভাবে বাধিত ক'রছ। এইটুকুই

আমার সান্তনা যে, এ সমস্তই পরের জন্তা। নতুবা উইম্পডনের বন্ধুরা আমার প্রতি যে অপূর্ব অফুগ্রহ প্রকাশ করেছেন, আমি মোটেই ভার উপযুক্ত নই। ভোমরা ইংরেজরা বড় ভাল, বড় স্থির, বড় খাটি—ভগবান ভোমাদের সর্বদা আশীর্বাদ করুন। আমি দ্র থেকে প্রতিদিন ভোমার আরও বেশী গুণগ্রাহী হচ্ছি। দয়া ক'রে —কে আমার চির স্বেহ জানাবে এবং সেধানকার সব বন্ধদের জানাবে। আমার অসীম ভালবাসা জেনো। ইতি

ভোমাদের চিরসভ্যাবন্ধ

বিবেকানন্দ

087

(মিদ মেরী হেলকে লিখিত)

আলমোড়া\* ৯ই জুলাই, ১৮৯৭

প্রিয় ভগিনি,

তোমার পত্রথানি পড়ে ও ভিতরে একটি নৈরাশ্রব্যঞ্জক ভাব ফল্পনদীর মতো বইছে দেখে বড় ছংখিত হলাম, আর তার কারণটা কি তাও আমি ব্যতে পারছি। তুমি যে আমাকে সাবধান ক'রে দিয়েছ, তার জন্ম প্রথমেই তোমায় বিশেষ ধন্মবাদ; তোমার ওক্ষপ লেখার উদ্দেশ্য আমি বেশ ব্যতে পারছি। আমি রাজা অজিত সিংহের সঙ্গে ইংলণ্ডে যাবার বন্দোবন্ত করেছিলাম, কিছু ডাক্ডাররা অম্মতি দিলে না, কাজেই যাওয়া ঘ'টল না। হারিয়েটের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে জানতে পারলে আমি খ্ব খুনী হবো। তিনিও তোমাদের যার সঙ্গেই হোক না কেন, দেখা হ'লে খ্ব আনন্দিত হবেন।

আমি অনেকগুলি আমেরিকান কাগজের টুকরো অংশ (cuttings)
পেয়েছি; তাতে দেখলাম মার্কিন, মেয়েদের সম্বন্ধে আমার উক্তিসমূহের
কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে—তাতে আরও এক অন্ত খবর পেলাম
যে, আমাকে এখানে ভাতিচ্যুত করা হয়েছে! আমার আবার ভাত
হারাবার ভয়—আমি যে সয়্যামী!

জাত তে৯কোনরকম যায়ইনি, বরং সমূত্রধাত্রার উপর সমাজের যে একটা বিরুদ্ধ ভাব ছিল, আমার শাশ্চাত্য দেশে যাওয়ার দরুন তা বছল পরিমাণে বিধ্বন্ত হয়ে গেছে। আমাকে যদি জাতিচ্যুত করতে হয়, তা হ'লে ভারতের অর্ধেক রাজ্যুবর্গ ও সমুদয় শিক্ষিত লোকের সঙ্গে আমাকে জাতিচ্যুত করতে হবে। তা তো হয়ইনি, বরং আমি সন্নাস নেবার পূর্বে আমার বে জাতি ছিল, সেই জাতিভূক্ত এক প্রধান রাজা আমাকে সম্মানপ্রদর্শনের জন্ত একটি সামাজিক ভোজের আয়োজন করেছিলেন; তাতে ঐ জাতির অধিকাংশ বড় বড় লোক যোগ দিয়েছিলেন। অন্য দিক থেকে ধরলে আমরা সন্মানীরা তো নারায়ণ—দেবতারা সামাত্য নরলোকের সঙ্গে একত্র থেলে তাঁদের মর্বাদাহানি হয়। আর প্রিয় মেরী, শত শত রাজার বংশধরেরা এই পা ধুইয়ে মৃছিয়ে দিয়েছে, পূজো করেছে—আর সমস্ত দেশের ভিতর যেরূপ আদর অভ্যর্থনা অভিনন্দনের ছড়াছড়ি হয়েছে, ভারতে আর এ রকমটি কারও হয়নি।

এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, রাস্তায় বেরুতে গেলেই এত লোকের ভিড় হ'ত যে, শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশের দরকার হ'ত—জাতিচ্যুত করাই বটে! অবশ্য আমার এরূপ অভ্যর্থনায় মিশনরী-ভায়াদের প্রভাব বেশ ক্ষয় ক'রে দিয়েছে। আর তারা এখানে কে? কেউ না। তাদের অন্তিত্ব সম্বন্ধেই আমাদের খেয়াল নেই!

আমি এক বক্তায় এই মিশনরী-ভায়াদের সম্বন্ধে—ইংলিশ চার্চের অস্তর্ভ ভদ্র মিশনরীগণকে বাদ দিয়ে—সাধারণ মিশনরীর দল কোন্ শ্রেণীর লোক থেকে সংগৃহীত, সে সম্বন্ধ কিছু বলেছিলাম। সেই সঙ্গে আমেরিকার চার্চের অতিরিক্ত গোড়া জীলোকদের সম্বন্ধ এবং 'তাদের কুৎসা স্বাষ্টি করবার শক্তি সম্বন্ধেও আমায় কিছু বলতে হয়েছিল। মিশনরী-ভায়ারা আমার আমেরিকার কান্ধটা নই করবার জন্ম এইটিকেই সমগ্র মাকিন নারীর উপর আক্রমণ ব'র্লে ঢাক পেটাচ্ছে—কারণ তারা বেশ জানে, শুধু তাদের (মিশনরীদের) বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা খুশীই হুবে। প্রিয় মেরী, ধর যদি ইয়াছিদের বিরুদ্ধে আমি খ্ব ভয়ানক কথা বলেই থাকি—তারা আমাদের মা-বোনদের বিরুদ্ধে যে-সর কথা বলে, তাতে কি তার লক্ষ্কারে এক ভাগেরও প্রতিশোধ হয় প্রভারতবাসী 'হিদেন'দের (বিধর্মী) উপর খুষ্টাম ইয়ান্ধি নরনারী যে ঘুণা পোষণ করে, তা ধুয়ে, ফেলতে বরুণ-দেবতার সব জলেও কুলোবে না। আর আম্বাতাদের কি অনিষ্ট করেছি প্র

অত্যে সমালোচনা করলে ইয়াছির। থৈর্থের সঙ্গে তা সহ্ করতে শিথুক, তারপর তারা অপরের সমালোচনা করুক। এটি একটি মনোবিজ্ঞানসমত সর্বজ্ঞনবিদিত সত্য যে, বারা সর্বদা অপরকে গালিগালাজ করতে উছত, তারা অপরের এতটুকু সমালোচনার ঘা সহ্ করতে পারে না। আর ভারপর তাদের আমি কি ধার ধারি? তোমাদের পরিবার, মিসেস বুল, লেগেটরা এবং আর কয়েকজন সহদয় ব্যক্তি ছাড়া আর কে আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করেছে? কে আমার ভাবগুলি কাজে পরিণত করবার সাহায্য করতে এসেছিল? আমায় কিছ ক্রমাগত খাটতে হয়েছে, যাতে মার্কিনরা অপেক্ষাকৃত উদার ও ধর্মপ্রাণ হয়—তার জন্ম আমেরিকায় আমার সমন্ত শক্তি কয় ক'রে এখন আমি মৃত্যুর ঘারে উপস্থিত!

ইংলণ্ডে আমি কেবল ছ-মাদ কাজ করেছি, একবার ছাড়া কথনও কোন
নিলার রব ওঠেনি—দে নিলারটনাও একজন মার্কিন মহিলার কাজ, এই
কথা জানতে পেরে তো আমার ইংরেজ বন্ধুরা বিশেষ আশস্ত হলেন। আক্রমণ
তো কোন রকম হয়ইনি বরং অনেকগুলি ভাল ভাল ইংলিশ চার্চের পাদরী
আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েছিলেন—আর না চেয়েই আমি আমার কাজের জ্ঞা
যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি এবং নিশ্চয়ই আরও পাবো। ওথানকার একটা
সমিতি আমার কাজের প্রসার লক্ষ্য ক'রে আসছে এবং সেজ্ঞা সাহায্যের
যোগাড় করছে। ওথানকার চারজন সম্লান্ত ব্যক্তি আমার কাজে সাহায্যের
জ্ঞা সব রক্ষ্য অন্থ্রিধা সহ্য করেও আমার সঙ্গে সক্ষেত্র এসেছেন।
আরও অনেকে আসবার জ্ঞা প্রস্তুত ছিল; এর পর যথন যাব, আরও শত শত
লোক প্রস্তুত হবে।

প্রিয় মেরী, আমার জন্ত কিছু ভয় ক'রো না। মার্কিনরা বড়—কেবল ইওরোপের হোটেলওয়ালা ও কোটিপতিদের চোথে এবং নিজেদের কাছে। পৃথিবীতে যথেষ্ট জায়গা রয়েছে—ইয়ান্ধিরা চটলেও আমার জায়গার অভাব হবে না। যাই হোক না কেন, আমি যভটুকু কাজ করেছি, তাতেই আমি সম্ভষ্ট। আমি কথনও কোন জিনিদ মতলব ক'রে করিনি। আপনা-আপনি ষেমন যেমন হবোগ এদেছে, অইমি ভারই সহায়তা নিয়েছি। কেবল একটা ভাব আমার মাধার ভিতর ঘুরছিল—ভারতবাদী জনসাধারণের উন্নতির জন্ত একটা যন্ত্র প্রস্তুত ক'রে চালিয়ে দেওয়া। আমি সে বিষয়ে কতকটা

কৃতকার্থ হয়েছি। তোমার হলয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠত, য়লি তুমি দেখতে আমার ছেলেরা ছভিক্ষ, ব্যাধি ও ছঃখকটের ভেতর কেমন কাল করছে, কলেরা-আক্রান্ত 'পারিয়া'র মাত্রের বিছানার পাশে বসে কেমন ভালের নেবাশুলাবা করছে এবং অনশনক্রিট্ট চপ্তালের মুখে কেমন অন্ন তুলে দিছে—প্রভু আমাকে সাহায্য করছেন, তালেরও সাহায্য পাঠাছেনে! মাহুবের কথা আমি কি গ্রান্থ করি ? সেই প্রেমাম্পদ প্রভু আমার সলে সলে রয়েছেন, বেমন আমেরিকায়, বেমন ইংলণ্ডে, ধেমন ভারতের রান্তায় রান্তায় য়খন ঘূরে বেড়াভাম—কেউ আমায় চিনত না—তখন ধেমন সলে সলে ছিলেন। লোকেরা কি বলে না বলে, তাতে আমার কি এনে যায়—ওরা তো ছেলেমাহুয় ওরা আর ওর চেয়ে বেশী বৃঝবে কি ক'রে ? কি! আমি পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করেছি, সমুদয় পার্থিব বস্তু যে অসার, তা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেছি—আমি সামান্ত বালকদের কথায় আমার নির্দিষ্ট পথ থেকে চ্যুত হবো ?—আমাকে দেখে কি তেমনি মনে হয় ?

আমাকে আমার নিজের সম্বন্ধে অনেক কথা বলতে হ'ল—কারণ তোমাদের কাছে না বললে যেন আমার কর্তব্য শেষ হ'ত না। আমি ব্যতে পারছি—আমার কাজ শেষ হয়েছে। জোর তিন চার বছর জীবন অবশিষ্ট আছে। আমার নিজের মৃক্তির ইচ্ছা সম্পূর্ণ চলে গেছে। আমি 'সাংসারিক হথের প্রার্থনা কথনও করিনি। আমি দেখতে চাই যে, আমার ষল্পটা বেশ প্রবল্গতাবে চালু হয়ে গেছে; আর এটা যথন নিশ্চয় ব্রাব যে, সমগ্র মানবঙ্গাতির কল্যাণে অস্ততঃ ভারতে এমন একটা যন্ত্র চালিয়ে গেলাম, যাকে কোন শক্তি দাবাতে পারবে না, তথন ভবিশ্বতের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে আমি ঘূমবো। আর নিখিল আত্মার সম্প্রক্রপে যে ভগবান বিভ্যমান এবং একমাত্র যে ভগবানে আমি বিখাসী, সেই ভগবানের পূজার জন্ত যেন আমি বার বার জনপ্রগ্রহণ করি এবং সহত্র যন্ত্রণ। ভোগ করি; আ্র সর্বোপরি আমার উপাত্ত পাঁপীনারায়ণ, তাপীনারায়ণ, সর্বজাতির দরিন্তনারায়ণ। এরাই বিশেষভাবে আমার আরাধ্য।

'ষিনি ভোষার অস্তরে ও বাহিরে, ষিনি সব হাত দিয়ে কাল করেন ও সব পারে চলেন, তুমি বার একাল, তাঁরই উপাসনা কর এবং অক্ত সব প্রতিষা ভেঙে ফেল। 'বিনি উচ্চ ও নীচ, সাধু ও পাপী, দেব ও কীট সর্বরূপী, সেই প্রত্যক্ষ জ্বের সভ্য ও সর্বব্যাপীর উপাসনা কর এবং অক্স সব প্রতিমা ভেঙে ফেল।

'বাতে পূর্বজন্ম নাই, পরজন্ম নাই, বিনাশ নাই, গমনাগমন নাই, বাতে অবস্থিত থেকে আমরা সর্বদা অথগুত্ব লাভ করছি এবং ভবিশ্বতেও ক'রব, তাঁরই উপাদনা কর এবং অক্ত সব প্রতিমা ভেঙে ফেল।

'হে মূর্থপণ, ষে-সকল জীবস্ত নারায়ণে ও তাঁর অনস্ত প্রতিবিধে জগৎ পরিব্যাপ্ত, তাঁকে ছেড়ে তোঁমরা কাল্লনিক ছায়ার পেছনে ছুটেছ। তাঁর— সেই প্রত্যক্ষদেবতারই—উপাদনা কর এবং আর সব প্রতিমা ভেঙে ফেল।'

আমার সময় অল্প। এখন আমার যা কিছু বলবার আছে, কিছু না চেপে ব'লে বেতে হবে; ওতে কারও হলয়ে আঘাত লাগবে বা কেউ বিরক্ত হবে—এ বিষয়ে কিছু লক্ষ্য করলে চলবে না। অতএব প্রিয় মেরী, আমার মৃথ থেকে যাই বের হোক না কেন, কিছুতেই ভয় পেও না। কারণ যে শক্তি আমার পশ্চাতে থেকে কাজ করছে তা বিবেকানন্দ নয়—তা স্বয়ং প্রভূ; কিদে ভাল হয়, তিনিই বেশী বোঝেন। যদি আমায়—জগৎকে সম্ভষ্ট করতে হয় তা হ'লে তাতে জগতের অনিষ্টই হবে। অধিকাংশ লোক যা বলে তা ভূল, কারণ দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে যে, জগৎ শাসন করছে তারাই অথচ জগতের অবস্থা অতি শোচনীয়। যে-কোন ন্তন ভাব প্রচারিত হবে, তারই বিরুদ্ধে লোকে লাগবে; সভ্য যারা, তারা শিষ্টাচারের সীমা লজ্মন না ক'রে উপহাসের হাসি হাসবেন; আর যারা সভ্য নয়, তারা শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ চীৎকার করবে ও কুৎসিত নিন্দা রটাবে।

সংসারের এ-সব কীটদেরও একদিন খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হবে—জ্ঞানহীন বালকদেরও একদিন জ্ঞানালোক পেতে হবে। মার্কিনরা অভ্যদয়ের নৃতন স্থাপানে, এখন মন্ত। অভ্যদয়ের শত শত বক্তা আমাদের দেশের উপর এসেছে ও চলে গেছে। তাতে আমরা এমন শিক্ষা পেয়েছি, যা কোন বালক-স্থাব জ্বাতি এখনও ব্যতে অসমর্থ। আমরা জেনেছি: এ সবই মিছে; এই বীভংস জ্বাংটা মায়ামাত্র। ত্যাগ কর এবং স্থী হও। কামকাঞ্চন ত্যাগ কর। এ ছাড়া আর অক্ত কোন বন্ধন নাই। বিবাহ, স্ত্রীপুরুষস্থান, টাকাকড়ি —এগুলি মৃতিমান পিশাচস্বরূপ। পার্থিব ভালবাসা দেহ থেকেই প্রস্তে—

কামকাঞ্চন সম্বন্ধ সব ছেড়ে দাও, ঐগুলি ষেমন চলে বাবে, অমনি দিব্যদৃষ্টি থুলে যাবে—তথন আত্মা তাঁর অনস্ত শক্তি ফিরে পাবেন।

আমার বড়ই ইচ্ছা ছিল হারিয়েটের সঙ্গে দেখা করার জন্ম ইংলণ্ডে যাই।
—আমার আর একটি মাত্র ইচ্ছা আছে, মৃত্যুর আগে তোমাদের চার বোনের
সঙ্গে একবার দেখা করা; আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হবেই হবে। ইতি

তোমাদের চিরক্ষেহবদ্ধ

বিবেকানন

৩৪২

( স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত ) ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

> ্ৰালমোড়া ১•ই জুলাই, ১৮৯৭

चित्रश्रम्,

আজ এখান হইতে সভার উদ্দেশ্যের যে proof (প্রফ) পাঠাইয়াছিলে, তাহা সংশোধন করিয়া পাঠাইলাম। Rules and regulations (নিয়মাবলী)টুকু—যেটুকু আমাদের meeting hall-এ (সভায়) মশায়রা পড়িয়াছিলেন—ভ্রমপূর্ণ। বিশেষ ষত্তের সহিত সংশোধিত করিয়া প্নম্প্রিত করিবে, নহিলে লোক হাসিবে।

বহরমপুরে যে প্রকার কার্যণ হইতেছে, তাহা অতীব স্থলর। ঐ সকল কার্যের বারাই জয় হইবে—মতামত কি অস্তর স্পর্ল করে? কার্য কার্য—জীবন
জীবন—মতে-ফতে এদে বায় কি ? ফিলসফি, যোগ, তপ, ঠাকুরঘর, আলোচাল, কলা মূলো—এ সব ব্যক্তিগত ধর্ম, দেশগত ধর্ম; পরোপকারই সার্বজ্ঞনীন মহাত্রত—আবাল্র্র্রবনিতা, আচণ্ডাল, আপশু সকলেই এ ধর্ম ব্রিতে পারে। শুধু negative (নিষেধাত্মক) ধর্মে কি কাল হয়? পাধরে ব্যভিচার করে না, গলতে মিধ্যা কথা কয় না, বৃক্ষেরা চুরি ভাকাতি করে না, ভাতে আসে যায় কি ? তুমি চুরি করে না, মিধ্যা কথা কও না, ব্যভিচার কর না, চার ঘণ্টা ধ্যান কর, আট ঘণ্টা ঘণ্টা বাজাও—'মধু, তা কার কি ?' ঐ য়ে কাল, অতি

আর হলেও ওতে বহুরমপুর একেবারে কেনা হয়ে গেল—এখন যা বলবে, লোকে তাই শুনবে। এখন 'রামকৃষ্ণ ভগবান' লোককে আর বোঝাতে হবে না। তা নইলে কি লেকচারের কর্ম—কথায় কি চিঁড়ে ভেজে? ঐ রকম যদি দশটা district (জেলায়) পারতে, তা হ'লে দশটাই কেনা হয়ে যেত। অভএব বৃদ্ধিমান, এখন ঐ কর্মবিভাগটার উপরই খুব ঝোঁক, আর ঐটারই উপকারিতা বাড়াতে প্রাণপণে চেষ্টা কর। কভকগুলা ছেলেকে ঘারে ঘারে পাঠাও—আলখ জাগিয়ে টাকাপয়সাঁ, ছেঁড়া কাপড়, চালডাল, যা পায় নিয়ে আহ্বক, তারপর সেগুলো ভিত্তিবিউট (বিভরণ) করবে। ঐ কাজ, ঐ কাজ।

কলিকাতায় মিটিং-এর খরচ-খরচা বাদে যা বাঁচে, ঐ famine-এতে ( তুভিক্ষে ) পাঠাও বা কলিকাতার ভোমপাড়া, হাড়িপাড়া বা গলিঘুঁজিতে অনেক গরীব আছে, তাদের সাহায্য কর—হল্-ফল্—ঘোড়ার ডিম থাক্, প্রভূষা করবার তা করবেন। আমার এখন শরীর বেশ সেরে গেছে।…

মেটিরিয়ল (মালমদলা) বোগাড় ক'বছ না কেন? আমি এদে নিজেই কাগজ start (আবস্তু) ক'বব। দয়া আব ভালবাসায় জগৎ কেনা ষায়; লেকচার, বই, ফিলসফি—দব তার নীচে। শশীকে ঐ রকম একটা কর্মবিভাগ গরীবদের সাহায্যের জন্ম করতে লিখবে। আর ঠাকুরপ্জো-ফুল্লোতে যেন টাকাকড়ি বেশী ব্যয় না করে। ত্থিম মঠের ঠাকুরপ্জোর খরচ ছ-এক টাকা মাদে ক'বে ফেলবে। ঠাকুরের ছেলেপুলে না খেয়ে মারা ষাচ্ছে। তথ্ জল-তুলসীর প্জো ক'বে ভোগের পয়সাটা দরিদ্রদের শরীরন্থিত জীবস্ত ঠাকুরকে ভোগ দিবে—তা হ'লে দব কল্যাণ হবে। যোগেনের শরীর এখানে খারাপ হয়েছিল, সে আজ যাত্রা করিল—কলিকাতায়। আমি কাল প্রশ্চ দেউলধার যাত্রা। করিব। আমার ভালবাসা জানিবে ও সকলকে জানাইবে। ইতি

বিবেকানন্দ

## (মিদ ম্যাকলাউডকে লিখিড)

আলমোড়া\* ১০ই জুলাই, ১৮৯৭

প্রিয় জো. জো.,

ভোমার চিঠিগুলি পড়ার ফুরসভ আমার আছে, এটা বে তুমি আবিষ্কার ক'রে ফেলেছ, তাতে আমি খুশী।

বক্তা ও বাগ্মিত। ক'রে ক'রে হয়রান হয়ে পড়ায় আমি হিমালয়ে আশ্রয় নিয়েছি। ডাক্তাররা আমায় থেতড়ির রাজার সঙ্গে ইংলওে থেতে না দেওয়ায় আমি বড়ই হৃঃথিত; আর ফার্ডি এতে থেপে গেছে!

দেভিয়ার-দম্পতি দিমলাতে আছেন, আর মিদ মূলার এথানে আলমোড়ায়। প্লেগ কমেছে; কিন্তু ত্ভিক্ষ এখনও চলছে, তার উপর এ যাবৎ বৃষ্টি না হওয়ায় এ তুর্ভিক্ষ আরও করালরূপ ধারণ করবে ব'লে মনে হচ্ছে।

আমাদের কর্মীরা ছুভিক্ষগ্রস্ত বিভিন্ন জেলায় যে কাঁজে নেমেছে, এখান থেকে তার পরিচালনায় আমি খুবই ব্যস্ত।

বেষন করেই হোক তৃমি এসে পড়; শুধু এইটুকু মনে রেখো—ইওরোপীয়দের ও হিন্দুদের (অর্থাৎ ইওরোপীয়ের। বাদের 'নেটিভ' বলেন তাঁদের)
বসবাসের ব্যবস্থা যেন তেল-জলের মতো; নেটিভদের সঙ্গে মেলা-মেশা
করা ইওরোপীয়দের পক্ষে সর্বনেশে ব্যাপার। (প্রাদেশিক) রাজ্ঞধানীগুলোতে
পর্যন্ত বলবার মতো কোন হোটেল নেই। তোমাকে অনেক চাকর-বাকর
সঙ্গে নিয়ে চলা-ফেরা করতে হবে (খরচ হোটেলের চেয়ে কম)। কটিমাত্রবন্ধারত লোকের ছবি তোমায় স'য়ে বেতে হবে; আমাকেও তৃমি ঐ রূপেই
দেখতে পাবে। সর্বত্তই ময়লা ও নোংরা, আর সব-'কালা আদমী'। কিছ
তোমার সঙ্গে দার্শনিক আলোচনা করবার মতো লোক ঢের পাবে। এখানে
যদি ইংরেজদের সঙ্গে বেশী মেলা-মেশা কর, ভবে তৃমি আরাম পাবে বেশী;
কিছ হিন্দুদের ঠিক ঠিক পরিচয় পাবে না। হয়তো আমি তোমার সঙ্গে
ব'লে খেতে পাব না; কিছ ভোমায় কথা দিছি যে, আমি তোমার
সঙ্গে বছ জায়গায় ভ্রমণ ক'রব এবং ভোমার ভ্রমণকে স্থেময় করবার জন্ত
ঘণাসাধ্য 'চেটা ক'রব। এই সবই ভোমার ভাগ্যে ভূটবে—হিদ কিছু ভাল
ঘণাসাধ্য 'চেটা ক'রব। এই সবই ভোমার ভাগ্যে ভূটবে—হিদ কিছু ভাল

জুটে বায় ভো দে বাড়ভির ভাগ। হয়তো মেরী হেল ভোমার সঙ্গে এদে পড়তে পারে। অর্চার্ড লেক্, অর্চার্ড দ্বীপ, মিদিগান—এই ঠিকানায় মিদ ক্যাম্পবেল নামী একটি সন্ধান্তবংশীয়া কুমারী বাদ করেন, ভিনি শ্রীক্বফের বিশেষ ভক্ত, উপবাদ ও প্রার্থনাদি অবলয়ন ক'রে এই দ্বীপে নির্জনে বাদ করেন, ভারতবর্ষ দর্শন করার জন্ত ভিনি দর্বস্ব ভ্যাগ করতে প্রস্তুত। কিন্তু ভিনি বড়ই গরীর। তুমিশ্বদি তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসো, ভবে ষেমন করেই হোক, আমি তাঁর ধরচ দেবো। মিদেদ বুল যদি বুড়ো ল্যাগুদ্বার্গকে তাঁর দলে নিয়ে আসতে পারেন, ভবে দে বেঁচে যায়!

খুব সম্ভব আমি তোমার দলে আমেরিকায় ফিরব। হলিন্টার ও শিশুটিকে আমার চুমো দিও। এলবার্টা, লেগেট-দম্পতি ও ম্যাবেলকে আমার ভালবাদা জানিও। ফক্স কি করছে? তার দলে দেখা হ'লে তাকে আমার ভালবাদা জানিও। মিদেদ বুল ও সারদানন্দকে ভালবাদা জানাছি। আমি আগেকার মতোই সবল আছি; কিছু কেমন থাকব, তা নির্ভর করছে ভবিয়তে সব ঝামেলা থেকে মৃক্ত থাকার উপর। আর দৌড়ঝাঁপ করা চলবে না।

এ বছর তিবাতে যাবার খুবই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এরা যেতে দিল না; কারণ ঐপথে চলা ভয়ানক শ্রমনাপেক। যা হোক আমি থাড়া পাহাড়ের উপর দিয়ে উর্ধ্বাসে পাহাড়ী ঘোড়া ছুটিয়েই সন্তুষ্ট আছি। তোমার বাইনাইকেলের চেয়ে এটা আরও বেশী উন্মাদনাপূর্ণ; অবশ্য উইম্বলডনে আমার সে অভিজ্ঞতাও হয়ে গেছে। মাইলের পর মাইল চড়াই ও মাইলের পর মাইল উত্রাই—রাস্থাটা কয়েক ফুট মাত্র চওড়া, থাড়া পাহাড়ের গায়ে যেন ঝুলে আছে, আর বছ সহস্র ফুট নীচে থদ!

সদা প্রভূপদাখিত বিবেকানন্দ

পু:—ভারতে আদার সব চেয়ে, ভাল সময় হচ্ছে—অক্টোবরের মধ্যে বা নভেমরের প্রথমে; ভিদেম্বর, জামুআরি ও ফেব্রুআরি তুমি সব দেখবে এবং ফেব্রুআরির শেষাশেষি ফিরে যাবে। মার্চ থেকে গরম পড়তে শুরু হয়। দক্ষিণ ভারত সব সময়েই গরম। "

মান্দ্রাজে শীম্বই একথানি পত্রিকা আরম্ভ করা হবে; গুডউইন ভারই কাজে সেধানে গেছে।

## ( স্বামী ভন্ধানন্দকে লিখিত )

আলমোড়া\* ১১ই জুলাই, ১৮৯৭

প্রিয় শুদ্ধানন্দ,

তুমি সম্প্রতি মঠের যে কার্য-বিবরণ পাঠিয়েছ, তা পেয়ে ভারী খুশী হলাম। তোমার রিপোর্ট সম্বন্ধে আমার সমালোচনার বড় কিছু নেই—কেবল বলতে চাই, আর একটু পরিষ্কার ক'রে লিখো।

ষতদ্ব পর্যন্ত কাজ হয়েছে, তাতে আমি খুব সন্তুট; কিন্তু আরও এগিয়ে যেতে হবে। আগে আমি একবার লিখেছিলাম, পদার্থবিতা ও রসায়নশাস্ত্র-সমনীয় কতকগুলি যন্ত্র যোগাড় করলে ভাল হয় এবং ক্লাস খুলে পদার্থবিতা ও রসায়ন, বিশেষতঃ শরীরতত্ব সম্বন্ধে সাদাদিদে ও হাতেকলমে শিক্ষা দিলে ভাল হয়; কই, সে-সম্বন্ধে তো কোন উচ্চবাচ্য এ পর্যন্ত শুনিনি।

আর একটা কথা লিখেছিলাম—ষে-সব বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বাঙলা ভাষায়
অমুবাদ হয়ে গেছে, সেইগুলি কিনে ফেলা উচিত; তার সম্বন্ধেই বা কি হ'ল ?
এখন মনে হচ্ছে—মঠে একদকে অস্ততঃ তিন জন ক'রে মহাস্ত নির্বাচন
করলে ভাল হয়; একজন বৈষয়িক ব্যাপার চালাবেন, একজন আধ্যাত্মিক

দিক দেখবেন, আর একজন জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা করবেন।

শিক্ষাবিভাগের উপযুক্ত পরিচালক পাওয়াই দেখছি কঠিন। ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দ অনায়াদে অপর ছটি বিভাগের ভার নিতে পারেন। মঠ দর্শন করতে কেবল কলকাভার বাবুর দল আসছেন জেনে বড় ছংখিত হলাম। তাদের হারা কিছু হবে না। আমরা চাই সাহসী যুবকের দল—যারা কাজ করবে; আহাম্মকের দলকে দিয়ে কি হবে ?

ব্রহ্মানন্দকে বলবে, তিনি যেন অভেদানন্দ ও সারদানন্দকে—মঠে তাদের সাপ্তাহিক কার্য-বিবরণী পাঠাতে লেখেন; যেন তা পাঠাতে ক্রটি না'হয়, আর যে বাঙলা কাগজটা বার করবার কথা হচ্ছে, তার জন্ম প্রবন্ধ ও প্রয়োজনীয় উপাদান যেন তারা পাঠায়। গিরিশবাব্ কি কাগজটার জন্ম যোগাড়যন্ত্র করছেন ? অদম্য ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে কাজ ক'রে যাও ও প্রস্তুত থাকো। অথগানন্দ মহলাতে অভুত কর্ম করছে বটে, কিছ কার্য-প্রণালী ভাল ব'লে বোধ হছে না। মনে হয়, তারা একটা ছোট গ্রামেই তাদের শক্তিক্ষয় করছে, তাও কেবল চাল-বিতরণের কার্যে। এই চাল দিয়ে সাহায্যের সঙ্গে কোন-রূপ প্রচারকার্যও হচ্ছে—কই, এরূপ তো শুনতে পাচ্ছি না। জনসাধারণকে যদি আত্মনির্ভরশীল হ'তে শেখানো না যায়, তবে জগতের সমগ্র এখর্য ভারতের একটা ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষেও পর্যাপ্ত সাহায্য হবে না।

আমাদের কান্ধ হওয়া উচিত প্রধানতঃ শিক্ষাদান—চরিত্র এবং বৃদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধনের জন্ত শিক্ষা-বিস্তার। আমি সে-সম্বন্ধে তো'কোন কথা শুনছি না—কেবল শুনছি, এতগুলি ভিক্কককে সাহাষ্য দেওয়া হয়েছে! ব্রহ্মানলকে ব লো বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্র খূলতে, ষাতে আমাদের সামান্ত সম্বলে যতদূর সন্তব অধিক ভায়গায় কান্ধ করা ষায়। আরও মনে হচ্ছে, এ পর্যন্ত ঐ কার্যে ফল কিছু হয়নি; কারণ তাঁরা এখনও পর্যন্ত স্থানীয় লোকদের মধ্যে তেমন আকাজ্র্যা ভাগিয়ে তুলতে পারেননি, যাতে তারা দেশের লোকের শিক্ষার জন্য সভাসমিতি স্থাপন করতে পারে এবং ঐ শিক্ষার ফলে তারা আত্মনির্ভরশীল ও মিতবায়ী হ'তে পারে, বিবাহের দিকে অস্বাভাবিক ঝোঁক না থাকে, এবং এইভাবে ভবিশ্বতে ছভিক্ষের কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে। দ্যায় লোকের হৃদয় খুলে যায়; কিছু সেই ঘার দিয়ে তার সর্বাদ্ধীণ কল্যাণ যাতে হয়, তার ক্ষন্ত চেষ্টা করতে হবে।

দ্ব চেয়ে সহজ উপায় এই: একটা ছোট কুঁড়ে নিয়ে গুরু-মহারাজের মন্দির কর। গরীবরা দেখানে আঁহ্রক, তাদের সাহায্যও করা হোক, তারা দেখানে পূজা-আর্চাও করক। প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় সেথানে 'কথা' হোক। ঐ কথার সাহায্যেই তোমরা লোককে যা কিছু শেখাতে ইচ্ছা কর, শেখাতে পারবে। ক্রমে ক্রমে তাদের নিজেদেরই ঐ বিষয়ে একটা আহ্বা ও আগ্রহ বাড়তে থাকবে—তথন তারা নিজেরাই সেই মন্দিরের ভার নেবে, আর হ'তে পারে, কয়েক বংসরের ভেতর ঐ ছোট মন্দিরটিই একটি প্রকাণ্ড আপ্রমে পরিণত হবে। যারা ছভিক্ষমোচন-কার্যে যাচ্ছেন, তারা প্রথমে প্রত্যক জেলার কেন্দ্রহলে একটা জায়গা নির্বাচন করন—এইদ্ধপ একটি কুঁড়ে নিয়ে সেথানে ঠাকুর্ঘর স্থাপন কর্ণন—যেখান থেকে আমাদের অল্পর কাঞ্চ আরম্ভ হ'তে পারে।

মনের মতো কাজ পেলে অতি মূর্যও করতে পারে। বে সকল কাজকেই মনের মতো ক'রে নিতে পারে, সেই বৃদ্ধিমান। কোন কাজই ছোট নয়, এ সংসারে যাবতীয় বস্তু বটের বীজের মতো, সর্বপের মতো কৃত্র দেখালেও অতি বৃহৎ বটগাছ তার মধ্যে। বৃদ্ধিমান সেই, যে এটি দেখতে পায় এবং সকল কাজকেই মহৎ করে তোলে।

যাঁবা ছিজিকমোচন করছেন, তাঁদের এটিও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, জুয়াচোরেরা যেন গরীবের প্রাণ্য নিয়ে যেতে না পারে। ভারতবর্ধ এমন অলদ জুয়াচোরে পূর্ণ এবং দেখে আশ্চর্য হবে, তারা কথনও না খেয়ে মরে না—কিছু না কিছু থেতে পায়ই। ব্রহ্মানন্দকে বলো, যাঁবা ছুভিক্ষে কাজ করছেন, তাঁদের সকলকে এই কথা লিখতে: যাতে কোন ফল নেই এমন কিছুর জন্ম টাকা খরচ করতে তাঁদের কথনই দেওয়া হবে না—আমরা চাই, যতদুর সম্ভব অল্প খরচে যত বেশী সম্ভব স্থায়ী সৎকার্যের প্রতিষ্ঠা।

এখন তোমরা ব্যতে পারছ, তোমাদের ন্তন ন্তন মৌলিক চিস্তার
চেষ্টা করতে হবে—তা না হ'লে আমি মরে গেলেই গোটা কাজটা চুরমার
হয়ে যাবে। এই রকম করতে পারোঃ তোমরা সকলে মিলে একটা সভায়
এই বিষয় আলোচনা কর, আমাদের হাতে যে অল্পল্প সম্বল আছে,
তা থেকে কি ক'রে সবচেয়ে ভাল স্থায়ী কাজ হ'তে পারে। কিছুদিন আগে
থেকে সকলকে এই বিষয়ে খবর দেওয়া হোক, সকলেই নিজের মতামত—
বক্তব্য বলুক, সেইগুলি নিয়ে বিচার হোক, বাদপ্রতিবাদ হোক, ভার্পর
আমাকে তার একটা বিবরণ পাঠাও।

উপসংহারে বলি, ভোমরা মনে রেখো, আমি আমার গুরুভাইদের চেয়ে আমার সন্তানদের নিকট বেশী আশা করি—আমি চাই, আমার সব ছেলেরা, আমি যত বড় হ'তে পারতাম, তার চেয়ে শতগুণ বড় হোক। তোমাদের প্রত্যেককেই এক একটা 'দানা' হতেই হবে—আমি বলছি,—অবশুই হ'তে হবে। আজ্ঞাবহতা, উদ্দেশ্যের উপর অহুরাগ ও সর্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকা—এই তিনটি যদি থাকে, কিছুতেই ভোমাদের হটাতে পারবে না। আমার ভালবাদা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

১ এই অনুচ্ছেদটি বাংলায় লিখিত।

## ( স্বামী ত্রন্ধানন্দকে লিখিভ)

দেউলধার, আলমোড়া ১৩ই জুলাই, ১৮৯৭

<्थ्यभाष्ट्राह्य,

এখান হইতে আলমোড়ায় যাইয়া যোগেন-ভায়ার জন্ম বিশেষ চেটা করিলাম। কিন্তু ভায়া একটু আরাম বোধ করিয়াই দেশে যাত্রা করিলেন। হুভালা-ভ্যালি পৌছে সংবাদ দিবেন। …ভাগু আদি পাওয়া অসম্ভব বিধায় লাটুর যাওয়া হইল না। আমি ও অচ্যুত পুনরায় এ হানে আসিয়াছি। আমার শরীর এই ঘোড়ার পিঠে রোজে উপ্রশাদ দৌড়ের দক্ষন একটু আজ খারাপ আছে। শশীবাব্র ঔষধ প্রায় ছই সপ্তাহ থাইলাম—বিশেষ কিছুই দেখি না।—লিভারের বেদনাটা গিয়াছে ও খ্ব কসরত করার দক্ষন হাতপা বিশেষ muscular (পেশীবহুল) হইয়াছে, কিন্তু পেটটা বিষম ফুলিতেছে; উঠতে বসতে হাঁপ ধরে। বোধ হয় ছধ খাওয়াই ভার কারণ। শশীকে জিজ্ঞাদা করিবে যে, ছগ্ধ ছাড়িয়া দেওয়া যায় কি না। পূর্বে আমার ছইবার sun-stroke (সর্দি-গরমি) হয়। সেই অবধি রৌজ লাগিলেই চোথ লাল হয়, ছই-তিন দিন শরীর খারাপ যায়।

মঠের খবর শুনিয়া বিশেষ স্থী হইলাম ও ছভিক্ষের কার্য উত্তমরূপে হইতেছে শুনিলাম। ছভিক্ষের জন্ত 'ব্রহ্মবাদিন্' আফিস হইতে টাকা আসিয়াছে কি না লিখিতে এবং এখান হইতেও শীঘ্র টাকা যাইবে। ছভিক্ষ আরও অনেক স্থানে তো আছে। একটি গ্রামে এতদিন থাকিবার আবশুক নাই। উহাদিগকে অন্তত্ত্ব ষাইতে বলিবে এবং এক এক জনকে এক এক জায়গায় যাইতে লিখিবে। ঐ সকল কাজই আসল কাজ; এরপে ক্ষেত্র কর্ষিত হইলে পর-ধর্মের বীজ রোপণ করা যাইতে পারে। ঐ যে গোঁড়ারা আমাদের গালি করিতেছে, ঐ রকম (সেবা) কার্যই তাহার একমাত্র উত্তর—এইটি সদা মনে রাখিবে। শশী ও সারদা যে প্রকার বলিতেছে, সেই প্রকার ছাপাইতে আমার কোনও আপত্তি নাই।

মঠের নাম কি হইবে একটা স্থির ভোমরাই কর।

তাকা সাজ

সপ্তাহের মধ্যেই পৌছিবে; জায়ির ভো কোন খবর নাই। এ বিবরে

কাশীপুরের কেইগোপালের বাগানটা নিলে ভাল হয় না ? পরে বড় কার্য ক্রমে হবে। যদি মত হয়, এ বিষয় কাহাকেও—মঠস্থ বা বাহিরের—না বলিয়া চূপি চূপি অনুসন্ধান করিও। ত্ই-কান হইলেই কাজ ধারাপ হয়। যদি ১৫।১৬ হাজারের ভিতর হয় তো তৎক্ষণাৎ কিনিবে (যদি ভাল বোঝ)। যদি কিছু বেশী হয় তো বায়না করিয়া ঐ সাত সপ্তাহ অপেক্ষা করিও। আমার মতে আপাততঃ ওটা লওয়াই ভাল। বাকী ধীরে ধীরে হবে। ও বাগানের সহিত আমাদের সমস্ত association (শ্বতি জড়িত)। বাত্তবিক এটাই আমাদের প্রথম মঠ। অতি গোপনে—'ফলানুমেয়াঃ প্রারন্তাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইব'।

কাশীপুরের বাগানের অবশু জমির দাম বেড়ে গেছে; কিন্তু কড়ি তেমনি কমে গেছে। যা হয় একটা ক'রো ও শীঘ্র ক'রো। গয়ং গচ্ছ করতে করতে যত কাজ মাটি হয়। ওটাও তো নিতেই হবে, আজ না হয় কাল—আর যত বড়ই গলাতীরে মঠ হউক না। অন্ত লোক দিয়ে কথা পাড়ালে আরও ভাল হয়। আমাদের কেনা টের পেলে লম্বা দর হাঁকবে। চেপে কাজ ক'রে চলো। অভীঃ, ঠাকুর সহায়। ভয় কি ? সকলকে আমার ভালবাসা দিবে।

বিবেকানন্দ

( খামের উপরে লিখিত )

···কাশীপুরের বিশেষ চেষ্টা দেখ। ···বেলুড়ে জমি ছেড়ে দাও।

হজুরদের নামের জালায় কি গরীবগুলো শুকিয়ে মরবে? সব নাম 'মহাবোধি' নেয় তো নিক্। গরীবদের উপকার হোক। কাজ বেশ চলছে— উত্তম কথা। আরও লেগে যাও। আমি প্রবন্ধ পাঠাতে আরম্ভ করছি। Saccharine & lime ( স্থাকারিন ও নেবু) এসেছে।

বি

১ ফল দেখেই কাজের বিচার সম্ভব হয় ; বেমন ফল দেখে পূর্ব সংস্থারের অনুমান করা হয়।

আলমোড়া\* ২৩শে জুলাই, ১৮৯৭

প্রিয় মিস নোবল,

আমার সংক্ষিপ্ত চিঠির জন্ম কিছু মনে ক'রো না। আমি এখন পাহাড় থেকে সমতলের দিকে চলেছি, কোন একটা জারগায় পৌছে তোমাকে বিস্তারিত চিঠি দেবো।

ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও সরলতা থাকতে পারে—তোমার এ কথার যে কি অর্থ, তা তো আমি ব্রি না। আমার দিক থেকে আমি বলতে পারি যে, প্রাচ্য লৌকিকতার সামায় যা এখনও আমার আছে, তার শেষ চিহ্টুকু পর্যন্ত ফলে দিয়ে শিশুহুলভ সরলতা নিয়ে কথা বলার জন্ম আমি প্রস্তুত। আহা, যদি একটি দিনের জন্মও স্বাধীনতার পূর্ণ আলোকে বাস করা যায়, এবং সরলতার মৃক্ত বায়তে নিঃশাস গ্রহণ করা যায়! তাই কি শ্রেষ্ঠ পবিত্রতা নয়?

এ সংসারে অন্তের ভয়ে আমরা কাজ করি, ভয়ে কথা বলি, ভয়ে চিস্তা করি। হায়, শত্রুপরিবেষ্টিত জগতে আমাদের জন্ম! 'শত্রুর গুপুচর বিশেষভাবে আমাকেই লক্ষ্য ক'রে ফিরছে'—এমনি একটা ভীতির হাত থেকে কে নিষ্কৃতি পেয়েছে? আর যে জীবনে এগিয়ে যেতে চায়, ভার ভাগ্যে আছে তুর্গতি! এ সংসার কথন কি আপনার জনে পূর্ণ হবে? কে জানে? আমরা শুধু চেষ্টা করতে পারি।

কাদ শুরু হয়ে গৈছে এবং বর্তমানে ত্রিক্ষনিবারণই আমাদের কাছে প্রধান কর্তব্য। কয়েকটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং কাজ চলছে—ত্রিক্ষলেবা, প্রচার এবং গামান্ত শিক্ষাদান। এখন পর্যন্ত অবশ্র খ্ব সামান্ত ভাবেই, চলছে, যে-সব ছেলেরা শিক্ষাধীন, তাদের স্থবিধামত কাজে লাগানো হচ্ছে।

বুর্তমানে মান্তান্ধ ও কলকাতাই আমাদের কাজের জায়গা। গুড়উইন মান্তান্তে কাজ করছে। কলম্বোতেও একজন গেছে। যদি ইতিমধ্যে পাঠানো না হয়ে থাকে, তবে আগামী সপ্তাহ থেকে তোমাকে সম্বন্ধ কাজের একটি ক'রে মাসিক বিবৃতি পাঠানো হবে। আমি বর্তমানে কর্মকেন্দ্র থেকে দ্রে আছি; তাই সবই একটু ঢিলে চলছে, তা দেখতেই পাচ্ছ। কিছু মোটের উপর কাল সম্বোষজনক।

তুমি এখানে না এসে ইংলপ্তে থেকেই আমাদের জন্ম বেশী কান্ধ করতে পারবে। দরিদ্র ভারতবাদীর কল্যাণে তোমার বিপুল আত্মত্যাগের জন্ম ভগবান তোমাকে আশীর্বাদ করুন।

আমি ইংলণ্ডে গেলে সেথানকার কাজ যে অনেকটা জেঁকে উঠবে, ভোমার মতো আমিও তা বিশ্বাস করি। তথাপি এথানকার কর্মচক্র খানিক ঘুরতে আরম্ভ না করলে এবং আমার অমুপস্থিতিতে কাজ চালাবার মতো অনেকে আছে, এটি না জেনে আমার পক্ষে ভারতবর্ষ ভ্যাগ করা ঠিক হবে না। মুসলমানরা যেমন বলে, 'থোদার মজিতে'—তা কয়েক মাসের মধ্যেই হয়ে যাবে। আমার অক্ততম শ্রেষ্ঠ কর্মী থেতড়ির রাজা এখন ইংলণ্ডে আছেন। তিনি শীঘ্র ভারতে ফিরে আসবেন, এবং তিনি অবশ্রুই আমার বিশেষ সহায়ক হবেন।

আমার অনন্ত ভালবাদা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

989

( স্বামী অথগুনন্দকে লিখিত ) ওঁ নমো ভগবতে রামক্রফায়

> ় আলমোড়া ২৪শে জুলাই, ১৮৯**৭**

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্তে সবিশেষ অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম।
Orphanage (অনাথাশ্রম) সম্বন্ধে তোমার যে অভিপ্রায় অতি উত্তম.ও

শ্রী-মহারাজ তাহা অচিরাৎ পূর্ণ করিবেন নিশ্চিত। একটা স্থায়ী centre
(কেন্দ্র) যাহাতে হয়, তাহার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।…টাকার, চিম্বা
নাই—কল্য আমি আলমোড়া হইতে plain-এতে (সমতল প্রদেশে) নামিব,
যেথানে হাঙ্গাম হইবে সেইখানেই একটা চাঁদা করিব—famine-এর
( তুর্ভিক্ষের ) জন্ম ভয় নাই। যে প্রকার আমাদের কলিকাভার মঠ,

ঐ নম্নায় প্রত্যেক জেলায় ষধন এক-একটি মঠ হইবে, তথনই জামার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। প্রচারের কার্যণ্ড বেন বন্ধ না হয় এবং প্রচারাপেক্ষাও বিভালিক্ষাই প্রধান কার্য; গ্রামের লোকদের lecture (বক্তৃতা) আদি দারাধর্ম, ইতিহাস ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হইবে—বিশেষ ইতিহাস। ইংলণ্ডে আমাদের এই শিক্ষাকার্যের সহায়তার জন্ম একটি সভা আছে; ঐ সভার কার্য অতি উত্তম চলিতেছে, সংবাদ পাইয়া থাকি। এই প্রকার চতুর্দিক হইতে ক্রমশং সহায় আসিবে। ভয় কি? যারা ভাবে যে, সহায়তা এলে তারপর কার্য ক'রব, তাদের দারা কোন কার্য হয় না। যারা ভাবে যে, কার্যক্ষেত্রে নামলেই সহায় আসবে, তারাই কার্য করে।

সব শক্তি তোমাতে আছে বিশাস কর, প্রকাশ হ'তে বাকী থাকবে না।
আমার প্রাণের ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে ও ব্রহ্মচারীকে জানাইবে।
তুমি মঠে খুব উৎসাহপূর্ণ চিঠি মধ্যে মধ্যে লিখিবে, যাহাতে সকলে উৎসাহিত
হয়ে কার্য করে। ওয়া গুরুকী ফতে। কিমধিকমিতি

বিবেকানন্দ

#### **68**2

(মেরী হেলবয়েস্টারকে লিখিত)

আলমোড়া\* ২৫শে জুলাই, ১৮৯৭

ক্ষেছের মেরী,

এবার আমার প্রতিশ্রতি পালনের সময়, ইচ্ছা ও হুষোগ হয়েছে। তাই এ চিঠি লিখতে বসেছি। কিছুকাল আমার শরীরটা খুব তুর্বল ছিল, এবং নানা কারণে এই (জুবিলী) উৎসবের মরস্থমে আমার ইংলও যাওয়া স্থগিত রাখতে হ'ল।

আমার অকপট ও প্রেমাম্পদ বন্ধুদের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হ'তে পারলাম না ব'লে প্রথমটার মন খ্ব খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু দেখ্লাম কর্মফল এড়াবার জো নেই, ভাই আমায় এই হিমালয়কে নিয়েই পরিতৃষ্ট থাকতে হ'ল। ভবে এ' বিনিময়ে মোটেই খুণী হ'তে পারিনি, কারণ মাহুষের মৃধচ্ছবিতে জীবস্ত আত্মার প্রতিফলনে যে সৌন্দর্য, জড় জগতের যাবতীয় সৌন্দর্যের চেয়ে তা অনেক বেশী আনন্দরায়ক।

আত্মাই কি জগতের আলোকস্বরূপ নয় ?

নানা কারণে লগুনের কাজ একট ঢিমে-তেতালায় চলেছে; তার একটি মৃখ্য কারণ হ'ল—কাঞ্চন, বুঝলে? আমি দেখানে থাকলে টাকাকড়ি খে-কোন উপায়ে জুটে যায়, এবং কাজ আগিয়ে যায়। এখন কেউই কাঁথ পাতছে না। আমাকে আবার খেতেই হবে, এবং কাজটাকে আবার গড়ে তোলার জন্ম প্রাণপাত চেষ্টা করতে হবে।

আৰুকাল বেশ থানিকটা ব্যায়াম করছি ও ঘোড়ায় চড়ছি, কিন্তু চিকিৎসকের ব্যবস্থা মতো আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে সর-ভোলা হুধ থেতে হয়েছিল আর তারই ফলে আমি পিছনের চেয়ে সামনের দিকে বেশী এগিয়ে গিয়েছি। যদিও আমি সবসময়ই আগুয়ান—কিন্তু এখনই এভটা অগ্রগতি চাই না, তাই হুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

জেনে খুশী হলাম যে, তোমার থাবার সময় বেশ কুধা হয়।

উইম্বল্ডনের মিস মার্গারেট নোবল্কে তুমি জানো কি? সে আমার জন্ম কঠোর পরিশ্রম করছে। যদি পারো তো তার সঙ্গে ডাকে যোগাযোগ ক'রো, তা হ'লে সেথানে তুমি আমার কাজে অনেকটা সহায়তা করতে পারবে। তার ঠিকানা—Brantwood, Worple Road, Wimbledon.

তা হ'লে আমার ছোট্ট বন্ধু মিদ অর্চার্ড (Miss Orchard)কে তৃমি দেখেছ এবং তাকে তোমার বেশ ভালও লেগেছে—বেশ কথা। তার সম্বন্ধে আমার অনেক আশা। যথন আমি খুব বৃড়ো হ'য়ে যাব, তথন তোমার বা মিদ অর্চার্ডের মতো আমার বিশেষ প্রিয় ছোট ছোট বন্ধুদের জয়বার্ডা পৃথিবীর বৃকে ঘোষিত হচ্ছে দেখে কতই না আনন্দের সঙ্গে জীবনের যাবতীয় কাজকর্ম থেকে চিরদিনের মতো অবসর গ্রহণ ক'রব!

কথায় কথায় ব'লে রাখি, আমার চুল পাকতে শুক্ন করেছে—এত তাড়া-তাড়ি যে বুড়ো হ'তে চলেছি, তাতে আনন্দই হচ্ছে। সোনালীর মধ্যে— অর্থাৎ কালোর মধ্যে—রূপালী কেশ অতি ক্রত এলে যাচ্ছে।

ধর্মপ্রচারকের অল্পবয়সী হওয়া ভাল নর্য়, তোমার তাই মনে হয় না কি ? আমি কিন্তু তাই মনে করি, সারা জীবন ধরেই মনে করেছি ৷ একজন বৃদ্ধের প্রতি মাহ্য অনেক বেশী আছা রাথে এবং তাঁকে দেখে অনেক বেশী খ্রাজাগে। তথাপি এ জগতে বৃড়ো বদমাসগুলিই সবচেয়ে মারাজ্মক। তাই নয় কি? এই ত্নিয়ার বিচারের একটা নিজন্ব নিয়ম আছে, এবং হায়, সত্যথেকে তা কতই না শ্বতন্ত্র!

তা হ'লে তোমার 'বিশ্বজনীন ধর্ম' (প্রবন্ধ) রিভিউ ত তো মোঁদে (Revue de deux Mondes) পত্রিকা নাকচ ক'রে দিয়েছে। ম্বড়ে প'ড়ো না, আবার অন্ত কোন কাগজে চেটা কর। আমি নিশ্চিত বে একবার গৃহীত হ'লে তুমি খুব ক্রত প্রবেশাধিকার পাবে। আমি খুবই আনন্দিত যে কাজটিকে তুমি খুব ভালবাস; কাজ তার নিজের পথ তৈরি ক'রে নেবে, এ বিষয়ে আমার বিন্মাত্র সন্দেহ নেই। স্নেহের মেরী, আমাদের ভাবাদর্শের ভবিশ্বও উজ্জ্বল, এবং অদ্ব ভবিশ্বতেই তার সার্থক রূপায়ণ হবে।

মনে হয় এ চিঠিথানা পারি-তে গিয়ে তোমার সঙ্গে মিলিত হবে— তোমার দৌন্দর্যময় পারি—এবং আশা করি ফরাদী দেশের সাংবাদিকতা ও দেখানকার আদন্ধ 'বিশ্ব মেলা' সম্পর্কে তুমি আমাকে অনেক কিছু লিখবে।

বেদান্ত ও যোগের সাহায্যে তুমি উপকৃত হয়েছ, এ কথা জেনে আমি খ্বই খুশী। তুর্ভাগ্যক্রমে মাঝে মাঝে আমার নিজেকে সার্কাদ-দলের ক্লাউনের মতো মনে হয়, সে কেবল অগুকে হাসায়, কিন্তু তার নিজের দশা সকরুণ।

ষভাবতই তোমার বেশ হাসিখুনী মেজাজ। তোমার মনে কোন কিছুরই যেন প্রভাব পড়ে না। তা ছাড়া তুমি খুবই পরিণামদর্শী, কারণ খুব সাবধানে তুমি 'প্রেম' বা প্রেমঘটিত যাবতীয় বাজে জিনিস থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছ। তা হলেই দেখতে পাচ্ছ, তুমি শুভকর্ম করেছ এবং তোমার জীবনব্যাপী কল্যাণের বীজ বপন করেছ। আমাদের জীবনের ক্রটি হ'ল এই যে, আমরা বর্তমানের ছারাই নিয়ন্ত্রিত হই—ভবিগ্যতের ছারা নয়। যা এই নুহুর্তে আমাদের ক্ষণিক আনন্দ দেয়, আমরা তারই পিছনে ছুটি; ফলে দেখা যায়, বর্তমানের ক্ষণিক আনন্দর বিনিময়ে আমরা ভবিগ্যতের বিপ্ল তৃঃগুসঞ্চয় ক'রে বিদি।

যদি ভালবাদার মতো কেউ আমার না থাকত! যদি আমি শৈশবেই মাতৃপিতৃহীন হতাম! আমার আপনার লোকেরাই আমার পক্ষে দ্বতেয়ে বেশী তৃঃধের কারণ হয়েছে—আমার ভ্রাতা, ভগ্নী, জননী ও অন্ত সব আপন-

জন। আত্মীয়স্বজনরাই মাহুষের উন্নতির পথে কঠিন বাধাস্থরপ। আরু এটা খুব আশ্চর্য নয় কি যে, মাহুষ তৎসত্ত্বেও বিবাহ করবে ও নৃতন মাহুষের জন্ম দিতে থাকবে !!!

ষে মাত্রৰ একাকী, দেই স্থী। সকলের কল্যাণ কর, সকলকে ভোমার ভাল লাগুক, কিন্তু কাউকে ভালবাসতে বেও না। এটা একটা বন্ধন, আর বন্ধন শুধুই তৃঃথ ভেকে আনে। ভোমার অন্তরে তৃমি একাকী বাস ক'র—ভাতে স্থী হবে। যার দেখাশুনো করবার কেউ নেই এবং কারও ভত্তাবধান নিয়ে বে মাথা ঘামায় না, সেই মৃক্তির পথে এগিয়ে যায়।

তোমার মনের গঠন দেখে আমার দ্বা হয়—শান্ত, নম্র, হানিখুশী অপচ
গভীর ও বন্ধনহীন। তুমি মৃক্ত হয়ে গেছ, মেরী, তুমি মৃক্ত হয়ে আছ; তুমি
তো জীবনুক্ত। আমার প্রকৃতিতে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের গুণ বেশী, আর
তোমার মধ্যে মেয়েদের চাইতে পুরুষের গুণ বেশী। আমি সবসময়ই অক্তের
ত্থেবেদনা শুধু-শুধুই নিজের মধ্যে টেনে নিচ্ছি, অপচ কারও কোন কল্যাণ
করতেও পারচ্ছি না—ঠিক যেমন মেয়েদের সন্তান না হ'লে একটি বেড়াল পুষে

তোমার কি মনে হয়, তার মধ্যে কোন আধ্যাত্মিকতা আছে? একদম না, এগুলি হ'ল জড় স্নায়বিক বন্ধন—হাা, ঠিক তাই। হায়, পঞ্ছতে গড়া এই দেহের দাসত্ব ঘোচানো, সে কি সহজ্ব কথা!

ভোমার বন্ধু মিদেস মার্টিন প্রতি মাদে অনুগ্রহ ক'রে তাঁর পত্রিকাটি আমাকে পাঠাছেন, কিন্তু মনে হছে, স্টার্ডির থার্মোমিটার এখন শৃষ্ট ডিগ্রীর নীচে। এই গ্রীমে আমার ইংলণ্ডে যাওয়া হ'ল না ব'লে তিনি খ্বই নিরাশ হয়ে পড়েছেন। আমার কিই বা করার ছিল?

় আমরা এখানে ছটি মঠের পত্তন করেছি—একটি কলকাতায়, অপরটি মান্দ্রাজে। কলকাতার মঠটি ( একটি জীর্ণ ভাড়াটে বাড়ি ) সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে ভয়ানক আন্দোলিত হয়েছে।

আমরা বেশ কয়েকটি যুবককে পেয়েছি, তাদের এখন শিক্ষানবিশী চলছে।
তা ছাড়া আমরা বিভিন্ন জায়গায় ত্তিক্ষপীড়িতদের জন্ম সেবাকেন্দ্র খুলেছি,
এবং কাজ ক্রডগতিতে চলছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে আমরা সে-রকম
ক্রেন্দ্র স্থানন করার চেষ্টা ক'বব।

করেকদিন বাদেই আমি সমতলে যাচ্ছি এবং সেধান থেকে যাব—এই পর্বতের পশ্চিম থতে। সমভূমিতে যথন একটু ঠাণ্ডা পড়বে, তথন দেশময় একবার বক্ততা দিয়ে বেড়াব—দেখব কি পরিমাণ কাজ করা যায়।

এখন আর লিখবার সময় নেই, আনেক লোক অপেকা করছে—তাই স্নেহের মেরী, ভোমার জন্ম সর্ববিধ আনন্দ ও স্থুখ কামনা ক'রে আজ এখানেই শেষ করছি। হাড়মানের দেহ কখনও যেন ভোমাকে প্রলুক্ত করতে না পারে, সভত এই প্রার্থনা।

দর্বদা প্রভূদমীপে তোমাদের

বিবেকানন

680

(মিদেদ লেগেটকে লিখিত)

আলমোড়া\* ২৮শে জুলাই, ১৮৯৭

যা,

আপনার হৃদর ও সহাদয় লিপিখানির জন্ম অনেক অনেক ধন্যবাদ।
আমার কভই না ইচ্ছা ছিল খেতড়ির রাজার সঙ্গে লগুনে গিয়ে দেখানকার
আমন্ত্রণ গ্রহণ করার। গত মরস্থমে লগুনে আমার অনেকগুলি ভোজের
নিমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু কপালে লেখা নেই; আমার ভগ্ন আহ্যের জন্মই রাজার
সঙ্গে যাওয়া সম্ভব হ'ল না।

এলবার্টা তা হ'লে আবার আমেরিকায় স্বগৃহে ফিরে এসেছে। রোমে আমার জন্ম দে বা করেছে, তার জন্ম আমি ক্বভক্ততাপাশে বন্ধ। হলি (Hollister) কেমন স্নাছে? তাদের উভয়কে, আমার ভালবাসা জানাবেন এবং আমার সূর্বক্রিষ্ঠ নবজাত ভগিনীটিকে আমার হয়ে চুম্বন দেবেন।

'ন-মাস হ'ল আমি হিমালয়ে কিছুটা বিশ্রাম নিয়েছি। এবার আবার কাজের লাগাম ধরতে সমতলে ফিরে যাচ্ছি।

ফ্রণীন্ধিনসেন্স জো-জোও ম্যাবেলকে আমার ভালবাসা এবং আপনাকেও চিবস্কনভাবে।

> সতত প্রভূগমীপে আপনার বিবেকানন্দ

আলমোড়া\* ্২নশে জুলাই, ১৮৯৭

প্রিয় মিদ নোবল,

স্টাভির একথানি চিঠি কাল পেয়েছি। ভাতে জানলাম যে, তুমি ভারতে আদতে এবং দব কিছু চাক্ষ দেখতে দৃঢ়দংকল। কাল ভার উত্তর দিয়েছি। কিন্তু মিদ মূলারের কাছ থেকে ভোমার কর্মপ্রণালী দম্বদ্ধে যা জানতে পারলাম, ভাতে এ পত্রখানিও আবশ্যক হয়ে পড়েছে; মনে হচ্ছে, দরাদরি ভোমাকেই লেখা ভাল।

তোমাকে থোলাথুলি বলছি, এথন আমার দৃঢ় বিশাস হয়েছে যে, ভারতের কাজে তোমার এক বিরাট ভবিশ্বৎ রয়েছে। ভারতের জন্য, বিশেষতঃ ভারতের নারীসমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এথনও মহীয়দী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্য জাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, একান্তিকতা, পবিত্রতা, অদীম ভালবাদা, দৃঢ়তা—সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেন্টিক রক্তের জন্য তুমি ঠিক সেইরূপ নারী, যাকে আজ প্রয়োজন।

কিন্তু বিন্নপ্ত আছে বহু। এদেশের তৃংখ, কুসংস্কার, দাসত্ব প্রভৃতি কি ধরনের, তা তৃমি ধারণা করতে পারো না। এদেশে এলে তৃমি নিজেকে অর্ধ-উলঙ্গ অসংখ্য নর-নারীতে পরিবেষ্টিত দেখতে পাবে। তাদের জাতি ও স্পর্শ সম্বন্ধে বিকট ধারণা; ভয়েই হোক বা ম্বণায়ই হোক—তারা শ্বেতাঙ্গদের এড়িয়ে চলে এবং তারাও এদের খুব ম্বণা করে। পক্ষান্তরে, শ্বেতাঙ্গেরা তোমাকে খামথেয়ালী মনে করবে এবং তোমার প্রত্যেক্টি গতিবিধি সন্দেহের চক্ষে দেখবে।

তা ছাড়া, জলবায় অত্যস্ত গ্রীমপ্রধান। এদেশের প্রায় সব জায়গার শীতই তোমাদের গ্রীমের মতো; আর দক্ষিণাঞ্চলে তো সর্বদাই আগুনের হল্কা চলছে।

শহরের বাইরে কোথাও ইওরোপীয় স্থ-সাচ্চন্য কিছুমাত্র পাবার উপায় নেই। যদি এসব সত্ত্বেও তুমি কর্মে প্রবৃত্ত হ'তে সাহস কর, তবে অবশ্র তোমাকে শতবার স্বাগত জানাচ্ছি। সর্বত্ত ষেমন, তেমনি এথানেও আমি কেউ নই; তবু আমার ষেটুকু প্রভাব আছে, সেটুকু দিয়ে আমি অবশুই ভোমার সাহায্য ক'রব।

कर्म गाँन प्रतात भूर्व विष्मवভाবে চিম্ভা क'रता এवः कास्क्रत भरत विष বিফল হও কিংবা কথনও কর্মে বিরক্তি আদে, তবে আমার দিক থেকে নিশ্চয় জেনো যে, আমাকে আমরণ তোমার পাশেই পাবে—তা তুমি ভারতবর্ষের জক্ত কাজ কর আর নাই কর, বেদাস্ত-ধর্ম ত্যাগই কর আর ধরেই থাকো। 'মরদ্কী বাত হাতীকা দাঁত'—একবার বেরুলে আর ভিতরে যায় না; থাটি লোকের কথারও তেমনি নড়চড় নেই-এই আমার প্রতিজ্ঞা। আবার তোমাকে একটু সাবধান করা দরকার—তোমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াভে হবে, মিদ মৃলার কিংবা অক্ত কারও পক্ষপুটে আশ্রয় নিলে চলবে না। তাঁর নিজের ভাবে মিদ মূলার চমৎকার মহিলা; কিন্তু তুর্ভাগ্যক্রমে এই ধারণা **ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মাথা**য় ঢুকেছে যে, তিনি **আক্**য় নেত্রী আর ত্নিয়াকে ওলটপালট ক'রে দিতে টাকা ছাড়া অন্ত কোন কিছুর প্রয়োজন নেই ! এই মনোভাব তাঁর অজ্ঞাতসারেই বারবার মাথা তুলছে এবং দিন কয়েকের মধ্যেই তুমি ব্রুতে পারবে যে, তাঁর সঙ্গে বনিয়ে চলা অসম্ভব। তাঁর বর্তমান সঙ্কল্ল এই ষে, তিনি কলকাতায় একটি বাড়ি ভাড়া নেবেন—ভোমার ও নিজের জন্ম, এবং ইওরোপ ও আমেরিকা থেকে যে-সব বন্ধুদের আসার সম্ভাবনা আছে তাঁদেরও হ্বন্স। এটা অবশ্য তাঁর সহ্বদয়তা ও অমায়িকতার পঁরিচায়ক; কিন্তু তাঁর মঠাধ্যক্ষাস্থলভ সঙ্গলটৈ হুটি কারণে কথনও সফল হবে না—তাঁর রুক্ষ খেঙ্গাজ এবং অভুত অস্থিরচিত্ততা। কারও কারও সঙ্গে দূর থেকে বন্ধুত্ব করাই ভাল; যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, তার मवरे भक्त रुग्र।

মিদেস সেভিয়ার নারীকুলের রত্নবিশেষ; এত ভাল, এত স্নেহময়ী তিনি! সেভিয়ার-দম্পতিই একমাত্র ইংরেজ, যারা এদেশীরদের ত্বণা করেন না; এমন কি ক্টাভিকেও বাদ দেওয়া চলে না। একমাত্র সেভিয়াররাই আমাদের উপর মুক্ষবিয়ানা করতে এদেশে আসেননি। কিছু তাঁদের এখনও কোন নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী নেই। তুমি এলে ভোমার সহক্ষিরূপে তাঁদের পেতে পারো এবং তাতে ভোমার ও তাঁদের—উভয়েয়ই স্থবিধা হবে। কিছু আসল কথা এই বে, নিজের পায়ে অবশুই দাঁড়াতে হবে।

আমেরিকার সংবাদে জানলাম বে, আমার ত্রন বন্ধু—মিদ ম্যাকলাউড ও বন্টনের মিদেদ বুল এই শরৎকালেই ভারত-পরিভ্রমণে আদছেন।
মিদ ম্যাকলাউডকে তুমি লগুনেই দেখেছ—দেই পারি-ফ্যাশনের পোশাক-পরিহিতা মহিলাটি! মিদেদ বুলের বয়দ প্রায় পঞ্চাশ এবং তিনি আমেরিকায় আমার বিশেষ উপকারী বন্ধু ছিলেন। তাঁরা ইওরোপ হয়ে এদেশে আদছেন; হতরাং আমার পরামর্শ এই যে, তাঁদের দক্তে এলে তোমার পথের একছেয়েমি দূর হ'তে পারে।

নিঃ স্টার্ডির কাছ থেকে শেষ পর্যস্ত একখানা চিঠি পেয়ে স্থাী হয়েছি। কিন্তু চিঠিটি বড় শুক্ষ এবং প্রাণহীন। লগুনের কাজ পশু হওয়ায় তিনি হতাশ হয়েছেন ব'লে মনে হয়।

অনম্ভ ভালবাদা জানবে। ইতি

সদা ভগবৎ-পদাশ্রিভ বিবেকানন্দ

965

( স্বামী রামক্বফানন্দকে লিখিত)

" আলমোড়া ২৯শে জুলাই, ১৮৯৭

প্রিয় শশী,

তোমার কাজকর্ম বেশ চলছে, খবর পাইলাম। তিনটি ভাস্তা বেশ ক'রে পড়ে রাখবে, আর ইউরোপীয় দর্শনাদিও বেশ ক'রে পড়বে, ইহাতে অক্তথানা হয়। পরকে মারতে গেলে ঢাল-তলওয়ার চাই, এ কথা বেন ভুল একদম না হয়। স্থকুল একণে পৌছিয়াছে, তোমার সেবাদিও বেশ চলছে বোধ হয়। সদানন্দ যদি সেখানে পাকিতে না চায়, কলিকাভায় পাঠাইয়া দিবে, এবং প্রতি সপ্তাহে একটা রিপোর্ট—আয়-বায় প্রভৃতি সব সমেত মঠে পাঠাইতে ভুল বেন না হয়। আলাসিলার বোনাই এখানে বজী শার নিকট হ'তে চারিশত টাকা ধার করিয়া লইয়া সিয়াছে; পৌছিবামাত্র পাঠাইবার কথা, এখনও কেন পাঠাইল না। আলাসিলাকে জিজাসিবে এবং সম্বর পাঠাইতে ক্রিব; কারণ আমি পরশুদিন এখান হ'তে যাচ্ছি—মস্বী পাহাড় বা

অক্ত কোথাও যাই পরে ঠিক ক'রব। কাল এখানে ইংরেজ-মহলে এক লেকচার হয়েছিল, তাতে সকলে বড়ই খুনী। কিন্তু তার আগের দিন হিন্দীতে এক বক্তা করি, তাতে আমি বড়ই খুনী—হিন্দীতে যে oratory (বাগিতা) করতে পারবো তা তো আগে জানতাম না। মঠে ছেলেপুলে যোগাড় হচ্ছে কি? যদি হয় তো কলিকাতায় যেভাবে কার্য হচ্ছে, ঠিক সেইভাবে ক'রে যাও। নিজের বুদ্ধি এখন কিছুদিন বেনী থরচ করবে না, পাছে ফুরিয়ে যায়—কিছুদিন পরে ক'রো।

তোমার শরীরের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাথবে—তবে বিশেষ আতৃপুতৃতে
শরীর উন্টা আশ্বও থারাপ হয়ে যায়। বিছের জোর না থাকলে কেউ ঘন্টাফন্টা মানবে না—এ কথাটা নিশ্চিত, এবং এইটি মনে স্থির রেখে কার্য করবে।

আমার হৃদয়ের ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে ও গুড়উইন প্রভৃতিকে জানাইবে। ইতি

বিবেকানন্দ

# ৩৫২

( স্বামী অথগ্রানন্দকে লিখিত)

**আল**মোড়া

৩০শে জুলাই, ১৮৯৭

कन्गानवदत्रम्,

তোমার কথামত ডিব্রিক্ট ম্যাজিট্রেট লেভিঞ্জ সাহেবকে এক পত্র লিখিলাম। অপিচ তুমি তাঁহার বিশেষ বিশেষ কার্যকলাপ বিবৃত, করিয়া শনী-ডাক্তারকে দিয়া দেখাইয়া 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-এ একটি লম্বাচৌড়া পত্র লিখিবে ও তাহার এক কপি উক্ত মহোদয়কে পাঠাইবে। আমাদের মূর্যগুলো খালি দোষ অহুসন্ধান করে, গুণও কিঞ্চিৎ দেখুক।

আমি-আগামী সোমবার এস্থান হইতে প্রস্থান করিতেছি।…

Orphan ( অনাথ বালক ) ষোগাড়ের কি ক'রছ? মঠ হ'তে চারি-পাঁচজনকে না হয় ডাকিয়ে লও, 'গাঁয়ে গাঁয়ে খুঁজিলে ত্দিনেই মিলিবার সম্ভাবনা। Permanent Centre ( ছারী কেন্দ্র) করিতে হইবে বৈকি। আর 
—দেবকুপা না হ'লে এদেশে কি কান্ধ হয় ? রান্ধনীতি ইত্যাদিতে 
কোনও যোগ দিবে না অথবা সংস্রব রাখিবে না। অথচ তাদের সহিত 
কোনও বিবাদাদিতেও কান্ধ নাই। একটা কার্যে তন্ মন্ ধন্। এখানে 
একটি—সাহেবমহলে—ইংরেন্ধী বক্তৃতা হইয়াছিল, ও একটি—দেশী লোকদিগকে হিন্দীতে। হিন্দীতে আমার এই প্রথম, কিন্তু সকলের তো খ্ব ভাল 
লাগলো। সাহেবেরা অবশ্রই যেমন আছে, নাল গড়িয়ে গেল, 'কাল মামুষ!' 
'তাই তো কি আশ্রর্য' ইত্যাদি। আগামী শনিবার আর একটি বক্তৃতা 
ইংরেন্ধীতে, দেশী লোকের জ্ব্য়। এখানে একটি বৃহৎ সভা স্থাপন করা 
গেল—ভবিয়তে কতদ্র কার্য হয় দেখা যাক্। সভার উদ্দেশ্য বিত্যা ও ধর্ম 
শিক্ষা দেওয়া।

সোমবার বেরেলি-যাত্রা, তারপর সাহারানপুর, তারপর আম্বালা, সেথান হইতে ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের সঙ্গে বোধ হয় মস্থরী, আর একটু ঠাণ্ডা পড়লেই দেশে পুনরাগমন ও রাজপুতানায় গমন ইত্যাদি।

তুমি খুব চুটিয়ে কাজ ক'বে যাও, ভয় কি? আমিও 'ফের লেগে যা' আরম্ভ করেছি। শরীর তো যাবেই, কুড়েমিতে কেন যায়? It is better to wear out than rust out.' (মরচে পড়ে পড়ে মরীর চেয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরা ভাল)। মরে গেলেও হাড়ে হাড়ে ভেল্কি খেলবে, তার ভাবনা কি? দশ বৎসবের ভেতর ভারতবর্ষটাকে ছেয়ে ফেলতে হবে—'এর ক্মে হবেই না।' তাল ঠুকে লেগে যাও—'ওয়া গুরুকী কতে!' টাকা-ফাকা সব আপনা-আপনি আসবে। মাহ্ম্ম চাই, টাকা চাই না। মাহ্ম্ম সব করে, টাকায় কি করতে পারে? মাহ্ম্ম চাই—যত পাবে তত্তই ভাল।…এই—তো ঢের টাকা যোগাড় করেছিল, কিন্তু মাহ্ম্ম নাই—কি কাজ করলে বলো? কিমধিকমিতি

বিবেকানন

## ( মিস ম্যাকলাউডকে লিখিত )

বেলুড় মঠ\* ১১ই অগস্ট, ১৮৯৭

প্রিয় জো,

···ই্যা, জগন্মাতার কার্য পড়ে থাকবে না, কারণ তা সত্য, আন্তরিকতা ও পবিত্রতার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এখনও তা থেকে বিচ্যুতি ঘটেনি। ঐকান্তিক অকপটতাই হ'ল এর মূলনীতি।

> ভালবাসা সহ তোমার বিবেকানন্দ

9890

( স্বামী রামক্বফানন্দকে লিখিত)

় আম্বালা ১৯শে অগ্যট, ১৮৯৭

কল্যাণববেষ্,

মাক্রাজের কাৰু অর্থাভাবে উত্তমরূপে চলিতেছে না শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। আলাসিকা ও তাহার ভগিনীপতির টাকা আলমোড়ায় পৌছিয়াছে শুনিয়া স্থা হইয়াছি। গুডউইন লিখিতেছে যে টাকা বাকী আছে লেকচার-এর দক্রন—ভাহা হইতে কিছু লইবার জন্ত ; Reception Committee (অভ্যর্থনা সমিতি)-কে চিঠি লিখিতে বলিতেছে। তেজ লেকচার-এর টাকা Reception (অভ্যর্থনায়) খরচ করা অতি নীচ কার্য-ভাহার বিষয়ে আমি কোনও কথা কাহাকেও বলিতে ইচ্ছা করি না। টাকা সম্বন্ধে আমাদের দেশীয় লোক যে কিরূপ, তাহা আমি বিলক্ষণ ব্রিয়াছি। তেমি নিজে বন্ধুদের—আমার তরফ ইইতে একথা ব্যাইয়া বলিবে এবং তাঁহারা যদি খর্ট চালান, ভাল, নতুবা ভোমরা কলিকাতার মঠে চলিয়া আদিবে, অথবা রামনাদে মঠ উঠাইয়া লইয়া যাইবে।

আমি একণে ধর্মশালার পাহাড়ে যাইতেছি। নিরঞ্জন, দীসু, কৃষ্ণলাল, লাটু ও অচ্যুত অমৃতসরে থাকিবে। সদানন্দকে এতদিন মঠে কেন পাঠাও নাই ? যদি সে সেধানে এখনও থাকে, পরে অমৃতসর হইতে নিরঞ্জন পত্র লিখিলেই তাহাকে পাঞ্জাবে পাঠাইবে। আমি কিছুদিন আরও পাঞ্জাবী পাহাড়ে বিশ্রাম করিয়া পাঞ্জাবে কার্য আরম্ভ করিব। পাঞ্জাব ও রাজ-পুতানাই কার্যের ক্ষেত্র। কার্য আরম্ভ করিয়াই তোমাদের পত্র লিখিব।…

আমার শরীর মধ্যে বড় খারাপ হইয়াছিল। এক্ষণে ধীরে ধীরে শুধরাইতেছে। পাহাড়ে দিনকতক থাকিলেই ঠিক, হইয়া যাইবে। আলাসিলা, জি. জি., গুডউইন, গুপ্ত, স্কুল প্রভৃতি সকলকে আমার ভালবাদা দিও, তুমিও জানিও। ইতি

বিবেকানন্দ

900

মঠ, (বেলুড় ?) ›\*
১৯শে অগস্ট, ১৮৯৭

প্রিয় মিসেস বুল,

আমার শরীর বিশেষ ভাল যাচ্ছে না; যদিও থানিকটা বিপ্রাম পেয়েছি তবু আগামী শীতের আগে পূর্ব শক্তি ফিরে পাবো ব'লে বোধ হয় না। জো-র একথানি পত্রে জানলাম যে, আপনারা তৃজন ভারতবর্ষে আসছেন। বলাই বাছল্য আপনাদের এথানে দেখতে পেলে আমি আনন্দিত হবো; কিন্তু গোড়া থেকেই জেনে রাথা ভাল যে, ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়েণ নোংবা এবং অস্বাস্থ্যকর। বড় নগরাদি ছাড়া অন্তর্ত্ত ইওরোপীয় জীবন্যাত্রার স্থা-স্থবিধা নেই বললেই চলে।

ইংলগু থেকে সংবাদ পেলাম যে, মি: স্টার্ডি, অভেদাননকে নিউইয়র্কে
পাঠাচ্ছেন। আমাকে বাদ দিয়ে ইংলণ্ডের কাজ চলা অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে।
এক্ষণে একটিমাত্র পত্রিকা মি: স্টার্ডি চালাবেন। এই মরস্থ্যেই আমি
ইংলণ্ডে যাবার ব্যবস্থা করেছিলাম, কিন্ধ ডাক্তারদের বোকামিতে বাধা
পেলাম। ভারতবর্ষের কাজ চলছে।

<sup>&</sup>gt; চিঠিখানি আম্বালা হইতে লিখিত ; কিন্তু স্থায়ী ঠিকানা হিসাবে 'বেলুড়' লিখিত আছে, ভূখন আলমবাজার হইতে মঠ বেলুড়ে স্থানাম্ভরিত হইবার কথা চলিতেছে।

ইওরোপ কিংবা আমেরিকার কেউ ঠিক এখনই এদেশের কোন কাজে আসবে ব'লে আমার তো মনে হয় না। তা ছাড়া কোন পাশ্চাত্য দেশবাসীর পক্ষে এদেশের জলবায়ু সহ্য করা বিশেষ কট্টসাধ্য। এনি বেস্থান্টের অসাধারণ শক্তি থাকলেও তিনি কেবল থিওসফিস্টদের মধ্যে কাজ করেন; ফলে এদেশে মেচ্ছদের যে-রকম সমাজবর্জিত হয়ে থাকা প্রভৃতি নানা অসম্মান ভোগ করতে হয়, তাঁকেও তাই করতে হচ্ছে। এমন কি গুডউইন পর্যন্ত মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় অন্থির হয়ে ওঠে এবং তাকে ঠিক ক'রে দিতে হয়। গুডউইন বেশ কাজ করছে, সে পুরুষ ব'লে লোকের সঙ্গে মিশতে বাধা নেই। কিন্তু এদেশে পুরুষদের সমাজে মেয়েদের কোন স্থান নেই, মেয়েরা শুধু নিজেদের মধ্যেই কাজ করতে পারে। যে-সব ইংরেজ বন্ধু এদেশে এসেছেন, তাঁরা এ ফাবৎ কোন কাজেই লাগেনি; ভবিয়তেও তাঁদের ঘারা কিছু হবে কি না, জানি না। এ সকল জেনেও যদি কেউ চেষ্টা করতে রাজী থাকে, তবে তাকে সাদরে আহ্বান করি।

সারদানন্দ যদি আসতে চায় তো চলে আহ্নক; আমার স্বাস্থ্য এখন ভেঙে গেছে; হৃতরাং সে এলে সব কাব্দ গুছোতে বিশেষ সাহাষ্য হবে, সন্দেহ নেই।

দেশে ফিরে গিয়ে যাতে এদেশের জন্ম কাজ করতে পারেন—এই উদ্দেশ্যে

মিদ মার্গারেট নোবল নামে একটি ইংরেজ মেয়ে ভারতে এদে এথানকার

অবস্থার দলে প্রত্যক্ষ পরিচয়-লাভের জন্ম খুব উৎস্ক হয়েছে। আপনারা

যদি লগুন হয়ে আদেন, তবে আপনার দলে আসার জন্ম তাকে লিখেছি।

বড় অস্থবিধা এই ষে, দ্র থেকে কথনও আপনারা এথানকার অবস্থা পুরোপুরি

ব্বাতে পারবেন না। ছটি দেশের ধরন এতই স্বতন্ত্র ষে, আমেরিকা কিংবা

ইংলগু থেকে ভার কোন ধারণা করা অসম্ভব।

ভাবনে যে, আপনারা যেন আফ্রিকার অভ্যন্তরে যাবার জন্ম বেরিয়েছেন, তারপর যদি দৈবাৎ উৎকৃষ্ট কিছু পান তো সেটা আশাতিরিক্ত। ইতি আপনাদের বিবেকানন্দ

## ( স্বামী ব্ৰহ্মানন্দকে লিখিত)

অমৃতসর

্ ২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

ষোগেন এক পত্তে প্রাণবাজারে প্রাণ ২০,০০০ টাকায় প্রিনিতে বলেন। প্রাণ কিনিলেও বেশ হালাম আছে, যথা—ভেডেচুরে বৈঠক-থানাটিকে একটি বড় হল করা এবং জন্তান্ত বন্দোবন্ত করা। জাবার ঐ বাটী জতি প্রাচীন ও জীর্ণ। যাহা হউক গিরিশবার ও অতুলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যাহা ভাল হয় করিবে। আমি সদলে জন্ত কাশ্মীর চলিলাম ত্ইটার গাড়িতে। মধ্যে ধর্মশালা পাহাড়ে যাইয়া শরীর জনেক হস্ত হইয়াছে এবং টনিলল, জ্ব প্রভৃতি একেবারে আরাম হইয়া গিয়াছে। প্র

তোমার এক পত্রে সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। নিরঞ্জন, লাটু, ক্বঞ্লাল, দীননাথ, গুপ্ত ও অচ্যুত আমার সঙ্গে কাশ্মীর যাইতেছে।

• মাক্রাজ হইতে যে ব্যক্তি famine work-এ ( ছ্র্ভিক্ষ-দেবাকার্যে )
১৫০০ টাকা দিয়াছে, দে চায় যে, তাহার বিশেষ টাকা কি কি থরচে
গেল—তাহার একটা তালিকা। উহা তাহাকে পাঠাইবে। আমরা এক রকম
আছি ভাল। ইতি

বিবেকানন্দ

পু:---মঠের সকলকে আমার ভালবাদা দিবে।

900

( স্বামী ব্ৰহ্মানন্দকে লিখিত)

C/o ঋষিৰর মুখোপাধ্যায়, 'প্ৰধান ৰিচারপতি, শ্রীনগর, কাশ্মীর

১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭

## च जिन्न श्रम राय यू

এক্ষণে কাশীর। এদেশ সম্বন্ধে যে প্রশংসা শুনিয়াছ, তাহা সত্য। এমন হন্দর দেশ আর নাই, আর লোকগুলিও হন্দর, তবে ভাঁগ চকু হয় না।

কিছ এমন নরককুণ্ডের মডো ময়লা গ্রাম ও শহর আর কোণাও নাই। 🗐 নগরে ঋষিবর বাৰুর বাড়িতে ওঠা গেছে। তিনি বিশেষ যত্নও করছেন। আমার চিঠিপত্র তাঁর ঠিকানায় পাঠাইবে। আমি ছ-এক দিনের মধ্যে অক্তত্ত বেড়াইতে যাইব; কিন্তু আদিবার সময় পুনরায় শ্রীনগর হইয়া আসিব এবং চিঠিপত্রও পাইব। গুলাধর সম্বন্ধে যে চিঠি পাইয়াছ, তা দেখিলাম। ভাহাকে লিখিবে যে মধ্যপ্রদেশে অনেক orphan (অনাধ) রহিয়াছে ও গোরখপুরে। দেখান হইতে পাঞ্চাবীরা অনেক ছেলেপুলে আনাইতেছে। মহেন্দ্রবাবুকে বলিয়া কহিয়া একটা এ-বিষয়ে agitation ( আন্দোলন ) করা উচিত—যাহাতে কলিকাতার লোকে ঐ সকল orphan-এর charge (ভার) নেয়, সে বিষয়ে একটা আন্দোলন হওয়া উচিত—বিশেষতঃ যাহাতে মিশনরীরা থে-সকল orphan ( অনাথ ) লইয়াছে, তাহাদের যেন ফিরাইয়া দেয়—দে-বিষয়ে গভর্নমেন্টকে Memorial ( স্মারকলিপি ) দেওয়া উচিত। গঙ্গাধরকে আসিতে বলো এবং রামক্বঞ্চ-সভার তরফ হইতে এ-বিষয়ের একটা বিষম ছজ্জুক করা উচিত। কোমর বেঁধে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছজ্জুক কর। Mass meeting (জনসভা) করাও ইত্যাদি। সিদ্ধি হউক না হউক—একটা বিষম গোলমাল কর। Central Province ( মধ্যপ্রদেশ ) এবং গোরখপুর ইত্যাদিতে যে-সব প্রধান বাঙ্গালী আছে, তাদের পত্র লিখে সব facts (বিবরণ) জানাও এবং তুমূল আন্দোলন কর। বামক্বঞ্চ-সভা একদম জেঁকে ুষাক। হুজ্জুকের উপর হুজ্জুক—বিরাম না ষেন হয়, এই হ'ল secret ( রহস্ত )। সারদার কার্যের পরিপাটি দেখে খুব খুশী হলাম। গঙ্গাধর এবং সারদা যেখানে ষেখানে গেছে, সেই সেই জেলায় এক একটা centre (কেন্দ্র) না ক'রে আর যেন বিরত না হয়।

এইমাত্র গদাধরের পঁত্র পাইলাম। সে ঐ জেলায় centre (কেন্দ্র)
করিতে .দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—বেশ কথা। তাহাকে লিখিও যে, তাহার বন্ধ্ ম্যাজিস্ট্রেট আমার পত্রের অতি .স্থার উত্তর দিয়াছেন। কাশ্মীর হইতে নামিয়াই লাটু, নিরঞ্জন, দীম্ ও থোকাকে পাঠাইয়া দিব; কারণ উহাদের এখানে আর কোনও কার্য সম্ভব নয়, এবং কুড়ি-পাঁচিশ দিনের মধ্যে শুদ্ধানন্দ, স্থীল ও আর একজনকে পাঠাইবে। তাহাদের আঘালায় ক্যান্টনমেণ্ট মেডিকেল হল, শ্যামাচরণ ম্থোপাধ্যায়ের বাটীতে পাঠাইবে। আমি সেধান হ'তে লাহোরে ঘাইব। তুটো ক'রে গেরুয়া রঙের মোটা গেঞ্জি, পাতবার আর মৃড়ি দেবার তুই তুই কম্বল, আর গায়ে দেবার একটা ক'রে গরম কাপড় ইত্যাদি লাহোরে কিনিয়া দিব। যদি 'রাজ্যোগ' বইয়ের অহ্বাদ হইয়া গিয়া থাকে তো তাহা ছাপাইবে ঘরের পয়সায়।…ভাষা যেখানে ত্রহ আছে, তাহা অতি সরল করিবে এবং যদি পারে—তুলসী তাহার একটা হিন্দী তর্জমা কর্কক। ঐ বইগুলি বাহির হইলে মঠের অনেক সাহাষ্য হয়।

তোমার শরীর—বোধ হয় একণে বেশ আছে। আমার শরীর ধর্মশালা
থাওয়া অবধি এখনও বেশ আছে। ঠাণ্ডাটিই বেশ লাগে এবং শরীর ভাল
থাকে। কাশ্মীরের ত্-একটা জায়গা দেখিয়া একটা উত্তম স্থানে চুপ করিয়া
বিদিব—এই প্রকার ইচ্ছা, অথবা জলে জলে ঘূরিব। যাহা ডাক্ডার বাবু বলেন,
ভাহাই করিব। এখানে রাজা এখন নাই। তাঁহার মেজভাই সেনাপতি
আছেন। তাঁহার সম্পাদকভায় একটা বক্তা হইবার উত্তোগ হইতেছে।
যাহা হয় পরে লিখিব। ত্-এক দিনের মধ্যে যদি হয় তো থাকিব;
নহিলে আমি বেড়াইতে চলিলাম। সেভিয়ার মরীভেই রহিল। ভাহার
শরীর বড়ই অফ্স্—টালার ঝটকায়। মরীর বালালী বাবুরা বড়ই ভাল
এবং ভদ্র।

জ্ঞি. দি. ঘোষ, অতুল, মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতি সকলকৈ আমার সাষ্টাঙ্গ দিবে ও সকলকে তাতাইয়া রাখিবে। যোগেন যে বাটা কিনিবার কথা, বলিয়াছিল, তাহার থবর কি ? আমি এখান হইতে অক্টোবর মাদে নামিয়া পাঞ্জাবে ত্-চারিটি লেকচার দিব। তাহার পর সিদ্ধু হইয়া কচ্ছ, ভূজ ও কাথিয়াওয়ার—অবিধা হইলে পুনা পর্যন্ত, নহিলে বরোদা হইয়া রাজপুতানা। রাজপুতানা হইয়া মৈ. W. P. (উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ) ও নেপাল, তারপর কলিকাতা—এই তো প্রোগ্রাম এখন; পরে প্রভু জানেন। সকলকে জ্বামার প্রণাম আশীর্বাদ ইত্যাদি।

বিবেকানন্দ ু

964

C/o শ্রীঝ্ষিবর মুখোপাধ্যার প্রধান বিচারপতি, শ্রীনগর, কাশ্মীর ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭

প্রিয় শুদ্ধানন্দ,

অবশেষে আমরা কাশীরে এসে পড়েছি। এ জায়গার সব সৌন্দর্বের কথা ভোমায় লিথে আর কি হবে? আমার মতে এই হচ্ছে একমাত্র দেশ, যা যোগীদের অহকুল। কিন্তু এদেশের যারা বর্তমান অধিবাসী, ভাদের অপূর্ব দৈহিক সৌন্দর্য থাকলেও ভারা অভ্যন্ত অপরিচার! এদেশের দ্রষ্টব্য সানগুলি দেখবার জন্ম এবং শারীরিক শক্তিলাভের জন্ম আমি এক মাস জলে জলে ঘুরে বেড়াব। কিন্তু নগরটিতে এখন ভয়ানক ম্যালেরিয়া এবং সদানন্দ ও কৃষ্ণলালের জর হয়েছে। সদানন্দ আজ ভাল আছে, কিন্তু কৃষ্ণলালের এখনও জর আছে। ডাক্তার আজ এসে ভার কোলাপের ব্যবস্থা ক'রে গেছেন। আমরা আশা করি, সে কালকের মধ্যে সেরে উঠবে এবং আমরা যাত্রাও ক'রব কাল। কাশ্মীর গভর্নমেন্ট আমাকে ভাদের একখানি বজরা ব্যবহার করতে দিয়েছেন, বজরাটি বেশ স্থন্মর, আরামপ্রদ। তাঁরা জেলার তহশিলদারদের উপরও আদেশ জারি করেছেন। এদেশের লোকেরা আমাদের দেখবার জন্ম দল বেঁধে আসছে, আমাদের স্থে রাখার জন্ম যা কিছু প্রয়োজন ,সবই করছে।

আমেরিকার কোনু কাগজে প্রকাশিত ডাক্তার ব্যারোজের একটি প্রবন্ধ 'ইণ্ডিয়ান্ মিরর'-এ উদ্ধৃত হয়েছে; কে একজন নিজের নাম না দিয়ে 'ইণ্ডিয়ান্ মিরর'-এর ঐ অংশ আমায় পাঠিয়েছে এবং এর কি উত্তর হবে জানতে চেয়েছে। আমি অংশটুকু ব্রহ্মানন্দকে পাঠাচ্ছি এবং যে অংশগুলি নিছক মিধ্যা, ডার উত্তরও লিখে দিচ্ছি।

তৃমি ওথানে ভাল আছ এবং ভোমার দৈনন্দিন কার্য চালিয়ে যাচ্ছ জেনে স্থী হলাম। আমি শিবানন্দের কাছ থেকেও একথানি পত্র পেয়েছি; তাতে ওথানকার কাজের সবিশেষ থবর আছে।

এক মাদ পরে পাঞ্চাবে বার্চ্ছি; ভোমাদের তিন জনকে আমি আঘালাতে পাব আশা করি। যদি কোন কেন্দ্র স্থাপিত হয় তো তোমাদের এক জনকে কার্যভার দিয়ে যাব। নিরঞ্জন, কৃষ্ণলাল ও লাটুকে ফেরত পাঠিয়ে দেব।

আমার ইচ্ছা আছে, একবার চট্ ক'রে পাঞ্জাব ও সিন্ধু হয়ে কাথিয়াওয়াড় ও বরোদার ভেতর দিয়ে রাজপুতানায় ফিরব, সেথান থেকে নেপালে যাব, সর্বশেষ কলকাতায়।

আমাকে শ্রীনগরে ঋষিবর বাব্র বাড়ির ঠিকানায় পত্ত দিও। আমি ফিরবার পথে পত্ত পাবো। সকলকে আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিও। ইতি

ভোমাদের

বিবেকানন্দ

ও ১১

( এীযুক্ত হরিপদ মিত্রকে লিখিত)

শ্রীনগর কাশ্মীর, ১৮৯৭

कन्गां नवदत्रसू,

আজ ন মাস ধাবং শরীর অত্যন্ত অহন্ত থাকায় এবং গ্রীমাধিক্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় পর্বতে পর্বতে ভ্রমণ করিতেছি। এক্ষণে কাশ্মীরে। আমি অনেক পর্যটন করিয়াছি; কিন্তু এমন দেশ তো কখনও দেখি নাই। এক্ষণে শীঘ্রই পাঞ্জাবে যাইব এবং পুনরায় কার্য আরম্ভ করিব। সদানন্দের মূথে তোমাদের সমস্ত সমাচার পাইলাম এবং [মধ্যে মধ্যে] পাইয়া থাকি। আমি নিশ্চিত পাঞ্জাব হইয়া করাচিতে আসিতেছি, সেথায় সাক্ষাৎ হইবে। ইতি

সাশীবাদং

বিবেকানন্দস্ত

৩৬০ ১

( শ্রীমতী ইন্দুমতী মিত্রকে লিখিত )

কল্যাণবরাস্থ,

মা, আমি ( পত্র ) লিখিতে পারি নাই এবং বেলগাঁও আসিতে পারি নাই বলিয়া উবিগ্ন হইও না। আমি রোগে অত্যম্ভ ভূগিতেছিলাম, এবং তথন



দান্ফানদিকোতে স্বামীজী, ১৯০০

ĖAST INDIA THE ADDRESS معدد محسوره عديد المساورة BOS OF SERVE 143. 2-15 - 181-12-1 4217W 4: 200 20 m 1919 canto of the swarm so the finavara. 4 F. ليديل كاسته جمالاتر معديكانة رديه يريم بريد وجعبه يمه الم المعلمية - للمدية المحاهد عدايلة على المنطبعية - محدده ال Minking & wade adage in مدعدة الاند فالمحمر - قالوروما منهومة ١ وميد زي مديدهاد ، المعم لمه معمع ا ないこと からから かんかん ロー・ハーのかい こうかん ちゃっちゃん المايعة برير المايداه لافقه أدامه ودياهموج est estes 5-0 furson-nomen ingelleur & ويتهم مرتبعه مده ، المعلقمه صمير أه هيئي sign exist touters . 446 to - 472 mile t . سوسده ندس ۱ عسد ۱۰ کیس سید از ایرس مسید بارس عد مولي عد مديرك عديد المحسد مته ومديد . مر موسومه - ميدوسي - مدين - مدين - مدين sections of experiences in habita arrown in Trans sallawith landon かられている しょめんしんかい つかいしいいかられ المائيس مديري مدين ويميدون مدين من المايات المفهد عاوية بالجداء تاءيس الجاءيف التدعد يلاعقهار wor . - egis .. win ches for seri-stra Jana maring 3m 424 moreals でいたい このこと つかいろう

আমার ষাওয়া অসম্ভব ছিল। এখন হিমালয়ে ভ্রমণ করিয়া সমধিক স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছি। কার্য শীভ্রই পুনরায় আরম্ভ করিব। তুই সপ্তাহের মধ্যেই পঞ্চাবে ঘাইব এবং লাহোর অমৃতসরে তুই-একটি লেকচার দিয়াই করাচি, গুজুরাট, কছু ইত্যাদি। করাচিতে নিশ্চিভ ভোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব।

এ কাশ্মীর বান্তবিকই ভূষর্গ—এমন দেশ পৃথিবীতে আর নাই। বেমন পাহাড়, তেমনি জল, তেমনি গাছপালা, তেমনি জীপুরুষ, তেমনি পশুপক্ষী। এতদিন দেখি নাই বলিয়া মনে ছঃখ হয়। তুমি কেমন আছ—শারীরিক ও মানসিক, বিশেষ খবর লিখিও। আমার বিশেষ আশীর্বাদ জানিবে, এবং সর্বদাই তোমাদের কল্যাণ কামনা করিতেছি, নিশ্চিত জানিও। ইতি বিবেকানন্দ

**662** 

## ( স্বামী রামক্বফানন্দকে লিখিত )? ওঁ নমো ভগবতে রামক্বফার

শ্রীনগর

কাশ্মীর, ৩০ সে, ১৮৯৭

কল্যাণববেষু,

এক্ষণে কাশ্মীর দেখিয়া ফিরিভেছি। ত্-এক দিনের মধ্যে পঞ্চাব যাত্রা করিব। এবার শরীর অনেক স্কৃত্ব হওয়ায় পূর্বের (পূর্বের) ভাবে পূনরায় ভ্রমণ করিব, মনস্থ করিয়াছি। lecture (লেকচার)-ফেকচার বড় বেশি নম—যদি একটা-আদটা পঞ্চাবে হয়ত হইবে, নহিলে নয়। এদেশের লোক ত এখনও এক পয়সা গাড়িভাড়া পর্যন্ত দিলে না—ভাহাতে মঙলী লইয়া চলা যে কি কট্টকর ব্রিভেই পার। কেবল ঐ ইংরেজ শিগুদের নিকট হাতপাতাও লজ্জার কথা। অতএব পূর্বের (পূর্বের) ভাবে 'কম্বন্বস্ক' হইয়া চলিলাম। এ হালে Goodwin (গুডউইন) প্রভৃতি কাহারও প্রয়োজন নাই ব্রিভেই পারিভেছ।

Ceylone ( দিলোন ) হইতে একটি সাধু P. C. Jinavara Vamer (পি. সি. জিনবর বমার ) নামক—আমাকে এক চিঠি লিখিয়াছেন; তিনি

> প্রতিলিপি জন্টব্য : বানান চিঠির মতো রাখা হইল।

ভারতবর্ষে আদিতে চান ইত্যাদি। বোধ হয় ইনিই দেই Siamese (খামদেশীয়) রাজকুমার সাধু। ইহার ঠিকানা Wallawatta, Ceylone. যদি স্থবিধা হয় ইহাকে Madras-এ (মান্দ্রাজ্ঞে) নিমন্ত্রণ কর। ইহার বেদাস্তে বিখাস আছে। মান্দ্রাস থেকে ইহাকে জ্ঞান্ত স্থানে পাঠান তত কঠিন কার্য নহে। আর অমন একটা লোক সম্প্রদায়ে থাকাও ভাল। আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ সকলকে জানাইবে ও জানিবে। ইতি

বিবেকানন্দ

পু:—থেতড়ির রাজা 10th Oct. (১০ই অক্টোবর) বম্বে পৌছিবে—
Address (অভিনন্দন) দিতে ভূলিও না।

V.

৩৬২

( স্বামী ব্ৰহ্মানন্দকে লিখিত)

শ্রীনগর, কাশ্মীর ৩০শে দেপ্টেম্বর, ১৮৯৭

অভিন্নহ্নয়েযু,

গোপাল-দাদার এক পত্রে অবগত হইলাম ষে, তোমরা কোন্নগরে জমি দেখিয়া আদিয়াছ। জমি নাকি ষোল বিঘা নিম্বর এবং দাম আট-দশ হাজারেরও কম। স্বাস্থ্য ইত্যাদি সকল বিবেচনা করিয়া ষেমন ভাল হয় করিবে। আমি ছ-এক দিনের মধ্যে পাঞ্জাব চলিলাম। অতএব এস্থানে চিঠিপত্র আর লিখিও না। Next (পরবর্তী) ঠিকানা আমি 'তার' করিব। হরিপ্রদন্ধকে পাঠাইবার কথা যেন ভূলো না। গোপাল-দাদাকে বলিবে যে, 'তাঁহার শরীর শীঘ্রই ভাল হইয়া যাইবে—শীত আসছে, ভয় কি ?—খুব খাও দাও, মৌজ উড়াও'।' যোগেনের শরীর কেমন থাকে তিষিয়ে মিসেদ দি. দেভিয়ার, স্প্রিং ভেল, মরী, ঠিকানায় এক চিঠি লিখবে এবং তাহার উপর To wait arrival (না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে) লিখিয়া দিও। সকলকে ভালবাদা আশীর্বাদ ইত্যাদি দিও। কিমধিক্মিতি

বিবেকানন্দ

পু:— ধেত ড়ির রাজা ১০ই অক্টোবর বাদাই আদিবে, Address (অভিনন্দন)-টা ভূলিও না।

#### 

#### ( স্বামী ব্ৰহ্মানন্দকে লিখিত)

শ্রীনগর, কাশ্মীর\* ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭

ष्य ভिन्नज्ञ परग्रयू,

তোমার ক্ষেহপূর্ণ চিঠিপানা পেয়েছি, মঠের চিঠিও পেয়েছি। ত্-ভিন দিনের মধ্যেই আমি পাঞ্জাব রওনা হচ্ছি। বিলাভী ডাক এসেছে। মিদ নোবল তার পত্তে যে-সব প্রশ্ন করেছে, দেগুলি সম্বন্ধে আমার উত্তর এই—

- (১) প্রায় সব শাখা-কেন্দ্রই খোলা হয়েছে, তবে এখনও আন্দোলনের মার্ভ মাত্র।
- (২) সন্ন্যাসীদের অধিকাংশই শিক্ষিত, যারা তা নয় তারাও লৌকিক শিক্ষা পাচ্ছে। কিন্তু অকপট নিঃস্বার্থপরতাই সংকার্থের জন্ম সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। সে উদ্দেশ্যে অন্য সব শিক্ষার চেয়ে আধ্যাত্মিক শিক্ষার দিকেই সমধিক মনোধোগ দেওয়া হয়।
- (৩) লৌকিক বিভাব শিক্ষকবৃন্দ: আমরা যাদের কর্মিরূপে পাচ্ছি ভাদের অধিকাংশই শিক্ষিত। এক্ষণে আবশ্যক—শুধু তাদিগকে আমাদের কার্য-প্রণালী শেখানো এবং চরিত্র গঠন করা। শিক্ষার উদ্দেশ্য—তাদিগকে আজ্ঞান্থবর্তী ও নির্ভীক করা; আর তার প্রণালী হচ্ছে—প্রথমতঃ গরীবদের জীবনযাত্রার খ্যবস্থা করা এবং ক্রমে মানসিক উচ্চতর শুরগুলির দিকে এগিয়ে যাওয়া।

শিল্প ও কলা: অর্থাভাবহেতু আমাদের কর্মতালিকার অন্তর্গত এই অংশ এখনও আরম্ভ করতে পারছি না। বর্তমানে যে সোজা কাজটুকু করা চলে, তা হচ্ছে—ভারতবাসীদিগুকে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা এবং ভারতীয় শিল্পত্যাদি যাতে ভারতের বাইরে বিক্রয় হয়, তার জ্ঞ বাজার সৃষ্টি করা। যারা নিজেরা দালাল নয়, পরস্তু এই শাখার সমস্ত লভ্যাংশ শিল্পীদের উপকারের জ্ঞ ব্যয় করতে প্রস্তুত, কেবল তাদের দারাই এ কাজ ক্রানো উচিত।

(৪) জায়গায় জায়গায় ঘূবে বেড়ানো ততদিনই প্রয়োজন, হবে, ষতদিন না জনসাধারণ শিক্ষার প্রতি আরুষ্ট হয়। অহা সব কিছু অপেকা পরিব্রাজক সন্ন্যাসীদের ধর্মভাব ও ধর্মজীবন সমধিক কার্যকর হবে।

- (৫) সকল জাতির মধ্যে আমাদের প্রভাব বিস্তারিত হবে। এ পর্যস্ত উচ্চ স্তরের মধ্যেই কেবল কাজ হয়েছে; কিন্তু ত্র্ভিক্ষ-সাহাষ্যকেন্দ্রগুলিতে আমাদের কর্মবিভাগের কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে নিয়তর জাতিগুলিকেও আমরা প্রভাবান্থিত করতে পারছি।
- (৬) প্রায় সকল হিন্দুই আমাদের কাজ সমর্থন করেন; কিন্তু এই জাতীয় কার্যে প্রত্যক্ষ সহায়তা করতে তাঁরা অভ্যন্ত নহেন।
- (৭) হাঁ, আমরা গোড়া থেকেই আমাদের দান ও অক্তান্ত সৎকার্ষে ভারতীয় বিভিন্নধর্মাবলমীর মধ্যে ইতরবিশেষ করি না।

এই স্ত্র অন্নাবে মিদ নোবল্কে চিঠি লিখলেই হবে। যোগেনের চিকিৎসার যেন কোনও ক্রটি না হয়—আদল ভেঙেও টাকা থরচ করবে। ভবনাথের স্ত্রীকে দেখতে গিয়েছিলে কি ?

ব্রহ্মচারী হবিপ্রদর্ম যদি আদতে পারে তো বড় ভাল হয়। মি: দেভিয়ার একটা স্থানের জন্ম বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে—যা হয় একটা শীল্র ক'রে ফেলভে পারলে হয়। হরিপ্রদর্ম ইঞ্জিনিয়ার মামুষ, ঝটু ক'রে একটা করতে পারবে। আর জায়গা-টায়গা সে ব্যক্তি বোঝেও ভাল। ডেরাছ্রন মসুরীর নিকট একটা জায়গা হওয়া তাদের পছন্দ—অর্থাৎ যেখানে বেশী- শীত না হয় এবং বার মাদ থাকা চলে। হরিপ্রদর্মকে অতএব একদম আখালায় শ্রামাপদ ম্থোপাধ্যায়ের বাড়ী, মেডিকেল হল, আখালা ক্যান্টন্মেন্ট-এ পাঠারে পত্রপাঠ। আমি পাঞ্জাবে নেমেই দেভিয়ারকে তার দক্ষে দিয়ে পাঠাব। আমি বাঁ ক'রে পাঞ্জাবটা হয়ে করাচি দিয়ে কাথিয়াওয়াড় গুজরাট না হয়ে রাজপুতানার ভিতর দিয়ে নেপাল হয়ে চট ক'রে চলে আদছি। তুলদী যে মধ্যভারতে গেছে—দেস কি তুর্ভিক্ষকার্যের জন্ম ? এখানে আমরা দব ভাল আছি…। দাধারণ স্বাস্থ্য খ্ব ভাল ও ডায়েবেটিদ অনেকদিন ভাগলওয়া হয়েছেন—আর কোনও ভয় ক'রব না। দক্লকে আমার আশীর্বাদ, প্রণাম ও ভালবাদা দিও। কালী নিউইয়র্কে পৌছিয়াছে, থবর পাইয়াছি; কিছ সে কোনও চিঠিপত্র লিথে নাই। স্টার্ভি লিখছে, ভার work (কাল) এভ

১ এই পত্রের এই পর্যন্ত ইংরেজীতে, পরবর্তী অংশ বাংলার লিখিত।

বেড়ে উঠেছিল ষে, লোকে অবাক হয়ে যায়—আবার ছ্-চার জন তার খ্ব প্রশংসা ক'রে চিঠিও লিখছে। যা হোক, আমেরিকাতে অভ গোল নাই— এক রকম চলে যাবে। শুদানন্দ এবং তার ভাইকেও হরিপ্রসন্নর সকে পাঠাবে —এ দলের মধ্যে থালি গুপ্ত আর অচ্যুত আমার সকে থাকবে। ইতি বিবেকানন্দ

968

শ্রীনগর, কাশ্মীর\* ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭

প্রিয় মিদ ম্যাকলাউড,

তোমার আসার ধদি ইচ্ছাই থাকে, তবে তাড়াতাড়ি চ'লে এস।
নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ফেব্রুআরির মাঝামাঝি পর্যন্ত তারতে ঠাতা,
তারপরে গরম। তুমি যা দেখতে চাও, তা ঐ সময়ের মধ্যেই হয়ে যাবে;
কিন্তু সব কিছু দেখতে গেলে অবশ্য বছর-কয়েক লাগবে।

সময় বড় অল্ল; তাই তাড়াতাড়ি এই কার্ড লেখার জন্ম মনে কিছু ক'রো না। অহগ্রহ ক'রে মিদেস বুলকে আমার আন্তরিক ভালবাসা জানাবে এবং গুডউইন বেন শীঘ্র সেরে ওঠে, সে জন্ম আমার শুভেচ্ছা এবং আন্তরিক প্রার্থনা জানাচ্ছি। মা, এলবার্টা, ছোট্ট শিশুটি ও হলিন্টারকে আমার ভালবাসা জানাবে; এবং সবশেষে, কিন্তু তাই ব'লে সব চেয়ে কম নয়, ফান্কিকেও আমার অন্তর্মণ ভালবাসাই জানাবে। ইতি

সতত ভগবদাঙ্গিত তোমাদের বিবেকানন্দ

# কবিতা ( অহবাদ )

## সম্যাসীর গীতি

উঠাও সন্ন্যাদি, উঠাও দে তান,
হিমান্ত্রিশিখরে উঠিল যে গান—
গভীর অরণ্যে পর্বত-প্রদেশে
সংসারের তাপ যথা,নাহি পশে,
যে সন্ধীত-ধ্বনি-প্রশান্ত-লহরী
সংসারের রোল উঠে ভেদ করি;
কাঞ্চন কি কাম কিয়া যশ-আশ
যাইতে না পারে কভু যার পাশ;
যথা সত্য-জ্ঞান-আনন্দ-ত্রিবেণী
—সাধু যায় স্নান করে ধন্য মানি,
উঠাও সন্ন্যাদি, উঠাও সে তান,
গাও গাও গাও, গাও সেই গান—

उं ७९ म९ छ। ১

ভেঙে ফেলো শীঘ্র চরণ-শৃন্থল—

নোনার নির্মিত হ'লে কি তুর্বল,

হে ধীমান্, তারা তোমার বন্ধনে ?
ভাঙো শীঘ্র তাই ভাঙো প্রাণপণে।
ভালরাসা-খণা, ভাল-মন্দ-খন্দ,
ত্যজহ উভয়ে, উভয়েই মন্দ।
আদর' দাসেরে, কশাঘাত কর,
দাসত্ব-তিলক ভালের উপর;
স্বাধীনতা-বস্তু কখন জানে না,
স্বাধীন আনন্দ কভু ভো বুঝে না।
তাই বলি, ওহে সন্ন্যাসিপ্রবর,

১ The Song of the Sannyasin : ১৮৯৫, জুলাই Thousand Island Park-এ রচিড অনুবাদ : বামী শুদ্ধান্দ

দ্র কর হয়ে অতীব সত্বর ; কর কর গান, কর নিরম্ভর—

उं ७९ मु छ। २

যাক অন্ধকার, যাক সেই তমং,
আলেয়ার মতো বৃদ্ধির বিভ্রম
ঘটায়ে আঁধার হইতে আঁধারে
ল'য়ে যায় এই ভ্রান্ত জীবাত্মারে ।
জীবনের এই তৃষা চিরতরে
মিটাও জ্ঞানের বারি পান ক'রে ।
এই তম-রজ্জ্ জীবাত্মা-পশুরে
জন্মমৃত্যু-মাঝে আকর্ষণ করে ।
সে-ই সব জিনে—নিজে জিনে যেই,
ফাঁদে পা দিও না—জেনে তত্ত্ব এই ।
বলহ সন্ন্যাসি, বলো বীর্ষবান্—
করহ আনন্দে কর এই গান—

ওঁ তৎ সং ওঁ। ৩

'কৃত কর্মফল ভূঞ্জিতে হইবে'
বলে লোকে, 'হেতু কার্য প্রসবিবে,
ভুভ কর্মে—ভুভ, মন্দে—মন্দ ফল,
এ নিয়ম রোধে নাহি কারো বল।
এ মর-জগতে সাকার যে জন,
শৃদ্ধল তাহার অব্দের ভূষণ।'
সভ্য সব, কিন্তু নামরূপ-পারে
নিত্যমূক্ত আত্মা আনন্দে বিহরে।
জানো 'তত্ত্মিসি', ক'রো না ভাবনা,
করহ সন্থাসি, সদাই ঘোষণা—

ওঁ **ড**ৎ গৎ ওঁ। ৪ কখন,

সভ্য কিবা ভারা জানে না কখন, সদাই যাহারা দেখয়ে স্বপন— শিতা মাতা জায়া অপত্য বাদ্ধব—

আত্মা তো কথন নহে এই সব;

নাহি তাহে কোন লিলালিলভেদ,

নাহিক জনম, নাহি থেদাখেদ।

কার শিতা তবে, কাহার সন্তান?

কার বন্ধু,শক্র কাহার ধীমান্?

একমাত্র যেবা—বেবা সর্বময়,

যাহা বিনা কোন অন্তিত্বই নয়,

'তত্ত্বসি' ওহে সন্ত্যানিপ্রবর,

উচ্চরবে তাই এই তান ধর—

खं ७९ मर छ। ०

একমাত্র মৃক্ত জ্ঞাতা আত্মা হয়,
তাহার আশ্রেমে এ মোহিনী মায়া
দেখিছে এ সব স্বপনের ছায়া;
সাক্ষীর স্বরূপ—সদাই বিদিত,
প্রকৃতি-জীবাত্মারূপে প্রকাশিত;
'তত্তমিনি' ওহে সন্ন্যানিপ্রবর,
ধর ধর ধর, উচ্চে তান ধর—

ওঁ তৎ সং ওঁ। ৬

অবেষিছ মৃক্তি কোথা বন্ধুবর ?
পাবে না তো হেথা, কিম্বা এর পুর;
শাস্ত্রে বা মন্দিরে রুথা অম্বেষণ;
নিজহন্তে রজ্জ্—যাহে আকর্ষণ।
ভ্যক্ত অভএব রুধা শোকরাশি,
ছেড়ে দাও রজ্জ্, বলো হে সন্ন্যাসি—

ওঁ তৎ সং ওঁ।, ৭ দাও দাও দাও সবারে অভয়, বলো—'প্রাণিক্ষাড, ক'রো নাকো ভয়; ত্রিদিব পাতাল থাকো যে যেথান,
সকলের আত্মা আমি বিভ্যমান;
স্বরগ নরক, ইহামুত্রফল
আশা ভয় আমি ত্যজিত্ব সকল।
এইরূপে কাটো মায়ার বন্ধন,
গাও গাও গাও ক'রে প্রাণপণ—

ওঁ তৎ সং ওঁ। ৮

ভেবো না দেহের হয় কিবা গতি,
থাকে কিয়া যায়—অনস্ত নিয়তি;
কার্য অবশেষ হয়েছে উহার,
এবে ওতে প্রারন্ধের অধিকার;
কেহ বা উহারে মালা পরাইবে,
কেহ বা উহারে পদ প্রহারিবে;
চিত্তের প্রশান্তি ভেঙো না কথন,
সদাই আনন্দে রহিবে মগন;
কোথা অপষশ—কোথা বা হুখ্যাতি?
ভাবক-ভাব্যের একজ্ব-প্রতীতি,
অথবা নিন্দুক-নিন্দ্যের বেমতি।
জানি এ একজ্ব আনন্দ-অন্তরে,
গাও হে সয়্যাসি, নির্ভীক্ অন্তরে—

ওঁ তৎ দৎ ওঁ। २

পৃশিতে পারে না কভু তথা সত্য, কাম-লোভ-বলে বেই হৃদি মন্ত; কামিনীতে করে স্তীবৃদ্ধি যে জন, হয় না ভাহার বন্ধন-মোচন; কিছা কিছু ত্রবো যার অধিকার, হউক সামাক্ত—বন্ধন অপান; জোধের শৃত্বল কিছা পায়ে যার, হইতে না পারে কভু মায়া পার।

ত্য**ন্দ অত**এব এ সব বাসনা, আনন্দে সদাই কর হে ঘোষণা—

खं खर मर छ। ১०

হথ তরে গৃহ ক'রো না নির্মাণ,
কোন্ গৃহ ভোমা ধরে, হে মহান্?
গৃহছাদ তব অনস্ত আকাশ,
শয়ন ভোমার হৃবিস্কৃত ঘাস;
দৈববশে প্রাপ্ত ঘাহা তুমি হও,
দেই থাতে তুমি পরিত্প্ত রও;
হউক কুংসিত, কিম্বা হুরম্বিক্ত,
তুপ্তহ সকলি হয়ে অবিকৃত।
শুদ্ধ আত্মা থেই জানে আপনারে,
কোন্ থাত্ত-পেয় অপবিত্ত করে?
হও তুমি চল-ল্রোতম্বতী মতো,
স্বাধীন উন্মুক্ত নিত্য-প্রবাহিত।
উঠাও আনন্দে উঠাও সে তান,
গাও গাও গাও সদা এই গান—

ওঁ তৎ সৎ ওঁ। ১১

তত্ত্ত্বের সংখ্যা মৃষ্টিমেয় হয়,
অ-তত্ত্ত্ত তোমা হাসিবে নিশ্চয়;
হে মহুান্, তোমা করিবেক দ্বণা়,
তাহাদের দিকে চেয়েও দেখো না।
স্বাধীন উন্তুক্ত—বাও দ্বানে স্থানে,
অজ্ঞান হইতে উদ্ধারো অজ্ঞানে—
মায়া-আবরণে ঘোর অদ্ধকারে,
নিয়তই যাঝু ষ্মণায় মরে।
বিপদের ভয় ক'রো না গণনা,
স্থা অন্বেশ্নে বেন হে মেতো না;

যাও এ উভয় হন্দ-ভূমিপারে, গাও গাও গাও, গাও উচ্চস্বরে—

७ ७९ म९ ७ । ১२

उँ ज९ मर उँ। ১७

এইরপে বন্ধো, দিন পর দিন,
করমের শক্তি হয়ে যাবে কীণ;
আত্মার বন্ধন ঘৃচিয়া যাইবে,
জনম তাহার আর না হইবে;
'আমি' বা 'আমার' কোথায় তথন ?
ঈশর—মানব—তুমি—পরিজ্ঞন—
সকলেতে 'আমি', আমাতে সকল—
আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ কেবল।
দে আনন্দ তুমি, ওহে বন্ধুবর,
তাই হে আনন্দে ধর তান ধর—

## প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি'

#### জাগো আবো একবার !

মৃত্যু নহে, এ বে নিজা তব,
জাগরণে পুনঃ সঞ্চারিতে
নবীন জীবন, আরো উচ্চ
লক্ষ্য ধ্যান তরে, প্রদানিতে
বিরাম পঙ্কজ-আধি-মৃগে।
হে সত্য! ভোমার তরে হের
প্রতীক্ষার আছে বিশক্ষন,
—তব মৃত্যু নাহি কদাচনু। ১

১ To the Awakened India : ১৮৯৮, অগস্ট 'Prabuddha Bharata' পত্রিকা মাজ্রাজ হইতে আলমোড়ায় স্থানাম্ভরিত হওয়া উপলক্ষে রচিত। অমুবাদ : স্বামী প্রফানন্দ

#### হও পুন: অগ্রসর,

তব সেই ধীর পদক্ষেপে
নাহি যাহে হরে শান্তি তার,
নিরুদ্ধেরে পথিপার্যে স্থিত
দীন হীন ধূলি-কণিকার;
শক্তিমান্ তব্, মতি স্থির,
আনন্দ-মগন, মৃক্ত, বীর;
হে স্থানিশন, চিরাগ্রণি!
ব্যক্ত কর তব বজ্রবাণী। ২

#### লুপ্ত সে জনম-গৃহ,

যেথা বছ স্বেহসিক্ত হিয়া
পালিলা শৈশবে, হর্ষভরে
নির্থিলা যৌবন-উন্মেষ;
কিন্তু হের নিয়তি সে ধরে
অমোঘ প্রভাব,— স্ট যাহা
প্রকৃতি-নিয়মে সবে ফিরে
যেথা স্থান উদ্ভব-কারণ
লভিবারে প্রাণশক্তি পুনঃ। ৩

#### উরহ আবার তবে, 🕠

সেই তব জন্মস্থান হ'তে,
হিম-স্থুপ অভ্ৰকটিহার
আশীবিনে খেঁথায় সতত,
শক্তি দিবে করিয়া সঞ্চার
নব নব অল্লাধ্য সাধনে;
খেথা হ্ৰৱনদী তব হ্ৰৱ
বাঁধিকে অমর গীতি-হ্ৰৱে;

দেবদারু ছায়া বিধানিবে নিত্য শাস্তি যেথা তব শিরে।

#### সর্বোপরি, যিনি উমা

শান্তপৃতা হিমগিরিহতা
শক্তিরপে প্রাণরপে আর
জননী যে সর্বভূতে স্থিতা,
কার্য যাহা সবি কার্য যার,
এক ব্রন্ম করে প্রপঞ্চিত,
কুপা যার সত্যের হুয়ার
খুলি এক বছতে দেখায়,
দিবে শক্তি সে জননী তোমা
ক্রান্তিহীন, স্বরূপ যাহার
অসীম সে প্রেম পারাবার। ধ

ব্দাশীষিবে তোমা তাঁরা,

পরমর্থি সবে, যাঁহাদের
কোন দেশ, কোন কাল নারে
তথু আপনার বলিবারে,
—এ জাতির জনমিত্গণ—
সত্যের মরম যাঁরা সবে,
একই রূপ করি অহভব,
নিঃসকোচে প্রচারিল ভবে
ভাল মন্দ ধেমন ভাষায়,
তৃমি দাস তাঁহাদের, তাহ্ন
লভিয়াছ রহস্ত সে মূল।
—বস্ত এক, ইথে নাহি ভূল। ৬

#### হে প্রেম। কহ দে তব

শাস্ত স্নিগ্ধবাণী, মায়া-স্ষ্টি
যাহার স্পন্দনে লয় পায়,
স্তব্যে স্তবে ছায়াস্বপ্ন আর
হের সব শৃত্যেতে মিলায়,
অবগেষে সত্য নিরমল
'সে মহিমি' বিরাজে কেবল॥ ৭

#### কহ আর বিশ্বজনে---

উঠ, জাগো, স্বপ্ন নহে আর। স্থপন-রচনা শুধু ভবে---কর্ম হেথা গাঁথে মালা যার নাহি হুত্র বৃহুমূলহীন ভাল মন্দ পুষ্প ভাবনার, জন্ম লভে, গর্ভে অসতের, সত্যের মৃত্ল খাসে ধায় আদিতে যে শৃত্য ছিল তায়! অভী হও, দাঁড়াও নির্ভয়ে সত্যগ্রাহী, সভ্যের আশ্রয়ে, মিশি সভ্যে ষাও এক হয়ে, মিপ্যা কর্ম-স্বপ্ন ঘূচে যাক---কিংবা থাকে স্বপ্নলীলা যদি, হের সেই, সত্যে গতি যার, থাক স্বপ্ত নিষ্কাম সেবার আর থাক প্রেম নিরবধি। ৮

## মৃত্যুরূপা মাতা

নিংশেষে নিভেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পানিত ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ-বায়ুবেগ!
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দিশালা হ'তে,
মহারক্ষ সমূলে উপাড়ি' ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে!
সমূল্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরিচ্ড়া জিনি'
নভন্তল পরশিতে চায়! ঘোররূপা হাসিছে দামিনী,
প্রকাশিছে দিকে দিকে তার মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়।

লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর! ছঃথরাশি জগতে ছড়ায়, নাচে ভারা উন্মাদ ভাগুবে; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!

করালি ! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিংখাদে প্রখাদে তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে ! কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো আয় মোর পাশে।

সাহদে যে ত্বংথ দৈত্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে, কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আদে।

#### থেলা মোর হ'ল শেষ

কভু উঠি, ক্রখনো বা পড়ি কালের তরক সনে গড়াইয়া চলিয়াছি হায়, ক্ষণস্থায়ী এক দৃশ্য হ'তে স্বল্পস্থায়ী দৃশ্যাস্ত জীবনের জোয়ার-ভাঁটায়।

- > Kali the Mother : কাশ্মীরে ক্ষীরভবানী দর্শনের পুর ১৮৯৮, সেপ্টেম্বর শ্রীনগরে লিখিত। অমুবাদ : কবি সভোক্রনাথ দন্ত।
- ২ My Play is Done: ১৮৯৫, বসস্তকালে নিউইয়র্কে লিখিত। স্থামুবাদ : প্রাকুলনাপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অস্থহীন এই প্রহদনে তিক্ত আজি প্রাণ মোর;
আর ইহা নাহি লাগে ভালো,
মিছে ছোটা, পাব নাভো কভু, দেখা নাহি যায় দ্রে,
সাগরের পারে তীর কালো!

জন্ম হ'তে জনান্তরাবধি ত্য়ারে দাঁড়ায়ে আছি,
কভু দার খুলিল না হায়,
আঁথি মম ক্ষীণ হ'ল তবু, বুথা আশা ধরিবারে
দে আলোর একটি ছটায়।
অতি কৃদ্র এই জীবনের সম্চ্চ দকীর্ণ দেই
দেতু 'পরে দাঁড়াইয়া চাহি—
অগণিত জনগণ নীচে যুঝিছে, কাঁদিছে কেহ

সন্মুখেতে ভীষণ কপাট জভদে চাহিয়া বলে,

হাসিতেছে—কেন জানি নাহি।

এই সীমা অদৃষ্টের তব; প্রালুক ক'রো না আর, যত পারো সব সহ্ কর।

'আর নাহি হও অগ্রসর,

মিশে যাও ইহাদের সাথে পান কর হলাহল নাচো গাও উহাদের সনে.

, আমি কিন্তু থাকিতে না চাই, জলবুদুদের সম ভাসমান এই পৃথীতল,

ু শ্তাগর্ড গঠন ইহার, শ্তাগর্জ নাম তার, জন্মমৃত্যু-শৃক্ত সে দকল।

মোর কাছে মিছা এই সব, আমি চাই ভেদিবারে

• নামরূপ মিথ্যা অবয়বে,

খুলিবারে চাহি আমি ওই সমুখের প্রশন্ত কপাট— মোর লাগি খুলিভেই হবে।

ত্য়ার খুলিয়া দাও মাত:! হেরি পথ আলোক-ছটায় থেলা মোর হইয়াছে শেব—

অতি শ্রান্ত পুত্র তব মা গো, আকুল আকাজ্জা হাদে গৃহে আজি করিবে প্রবেশ।

ঘন ঘোর অন্ধকার মাঝে থেলিতে ছাড়িয়া দিয়ে বিভীষিকা দেখাও আমারে,

আশা মোর হ'ল আজি শেষ, ভয় আসি দেখা দিল খেলার আনন্দ গেল দূরে।

তপ্ত স্থাত সাগর সমান গভীর হুংথের মাঝে রিপুদল প্রবল তাড়নে,

তরঙ্গে বিক্ষিপ্ত হেথা সেথা কত কট্ট পাই মা গো ভবিশ্বৎ স্থপের ছলনে।

জীবনের অর্থ হেপা হায় জীবস্ত মরণ, আর মরণ যে কেবা বলো জানে— .

স্থধহু:খ নিয়তি-চক্রের পুন: সেই প্রবর্তন নব আবর্তন নাহি আনে।

শিশু দেখে মধুর স্থপন— স্থর্ণসম সম্জ্জল, ধ্লিতে তা হয় পরিণত,

পশ্চাতে ফিরিয়া দেখে হায়— ভগ্ন তা্র শত আশা, পুঞ্জীভূত মরিচার মত।

জীবনের শেষপ্রান্তে যবে বিলম্বে লভিয়া জ্ঞান
চক্র ছাড়ি যাই মোরা চলি,
জুক্তবন নবভেন্ধ লয়ে বিদ চক্র খুরাভে আদে

দিন যায় বর্ষ পড়ে ঢলি।

খোরে চক্ত অবিরভ বেগে

কামনা ইহার কেন্দ্রস্থল,

বুথা আশা দেয় গতিবেগ এ চক্রের দণ্ড যত । স্থুখ তৃঃখ অনিত্য কেবল।

ভাসিয়া চলেছি আৰু আমি, কোথা তাহা নাহি জানি, এ অ্নলে বাঁচাও গো আসি,

করুণা-আধার তুমি মা গো, বক্ষা কর মোরে, ধেন কামনা-সাগরে নাহি ভাসি।

ফিরায়ো না দেখায়ো না মোরে ভয়ন্কর মুখ তব সহিতে পারি না আমি এত,

ক্ষা কর দেহ মা অভয় সদয়া হও গো আজি দোৰ মম নাহি ধর মাতঃ!

নিয়ে যাও জননি গো মোরে সেই দ্র পরপারে, ষেথায় সকল হন্দ্র শেষ,

সকল ত্থের পারে, অঞ যেথা নাহি দেখা দেয়
পার্থিব স্থেরও নাহি লেশ।

ষাহার গরিমা রবি শশী, অনস্ত তরকারাজি উজ্লিত আকাশের পটে,

ক্ষণপ্রভা রূপের ছটায় প্রকাশিতে নাহি পারে মাত্র তার প্রতিবিম্ব রটে।

ু দেখো যেন মিছা স্বপ্নে মা গো তোমার মৃ'থানি হ'তে
আমারে আড়াল নাহি করে,

থেলা মোর হ'ল আজি শেষ, শৃত্যল ভাঙিয়া দাও, মৃক্ত ভাজি কর মা আমারে। দোষ কারো নয়?

দিনমণি ডুবে অন্তাচলে,
বেখে যায় রক্তরাঙা কর,
আলোকিত ক্ষীণ দিনমানে
এই যেন শেষ অবসর!
রাথি আঁথি দেখি সচকিতে
বিজয়ের রাশি পিছে রয়,
জয়ে গণি হীন লজ্জা ব'লে
আমি ছাডা দোষী কেহ নয়।

জীবনেরে গড়ি দিন দিন
কিংবা উহা ক'রে চলি ক্ষয়,
যথাকর্ম সেইরূপ ফল—
শুভে শুভ, মন্দে মন্দ হয়।
শ্রোত যদি একবার ধায়
রোধ কিংবা নিয়ন্ত্রণ তার
সাধ্য নহে কভু আর কারো,
আমা ছাড়া দোষ তবে কার ?

আমি হই রূপধারী সেই,
ছিল যাহা অতীত আমার,
স্প্রেরীজ স্থপ্ত দেখানেই
বিকশিতে ভূবনে আবার।
ইচ্ছা, চিস্তা—্যে অতীত ধরি
মনোমাঝে সদা ব্যক্ত হয়,
বাহিরের আক্বতিও তাই,
আমি ছাড়া দোষী ফ্রেছ নয়।

১ No One to Blame: ১৮৯৫, ১৬ই মে নিউইরর্কে লিখিত। অমুবাদ: স্বামী জীবানন্দ

প্রেমরূপে ফিরে আসে প্রেম

স্থানা আনে স্থানা ভীত্রভর,

পরিমাপ নিজে ভারা করে

রেখে ষায় ছাপ মোর 'পর।

জীবনের শেষে মরণেও

তাহাদের দাবি জমা রয়,

এই ভোগ—দায় আমারি ভো

আমি ছাড়া দোষী কেহ নয়।

ত্যজ্ঞিলাম মিছে ভয়রাশি
বুথা যত পরিতাপ আর
বুঝিয়াছি গৃঢ় অহুভবে
স্বর্মের কিবা অধিকার।
হর্ষ-ব্যথা অপমান-যশ—
মোর কর্মে জাত প্রৈত্তয়,
ইহাদের সন্মুথে দাঁড়াত্ম
আমি ছাড়া কেহ দোষী নয়।

ভাল মন্দ প্রেম আর দ্বণা

হথ তথা হংখ যাহা বলি

একে ছাড়ি অন্ত নাহি থাকে,

যুগ্যভাবে বাঁধা ভো সকলি।

হংখ ছাড়া হথস্বপ্ন দেখি

ভাস্তি শুধু! সভ্য নাহি হয়,
আসিল না, আসিবে না কভ্
ভামি ছাড়া কেহ দোষী নয়।

অতএব ত্যজিলাম ঘুণা ত্যজিলাম তুচ্ছ ভালবাদা, দ্ব করি ঘন্দের সংঘাত
নিটিয়াছে জীবনের ত্যা।
চিরমৃত্যু—ইহাই তো চাই
—নির্বাণ এ জীবন-শিখার,
—ঘুচে-যাওয়া কর্মের আশ্রয়
রহিবে না দোষী কেহ আর।

একমাত্র নরবর, এক সেই প্রভূ

একমাত্র সিদ্ধ আত্মা ষিনি
কুহেলী-সন্দেহঘেরা ষত পথ ছিল
ঘুণাভরে ত্যঞ্জিলেন তিনি,
অসীম সাহসভরে করিয়া মনন,
অসকোচে উদ্দেশ্য দেখান,—

'মৃত্যু মহা-অভিশাপ, জীবনেও তাই
শ্রেষ্ঠ বস্তু জানিও নির্বাণ।'

ওঁ নমো ভগৰতে সম্ব্ৰায় ওঁ নতি মোর ভগবান বৃদ্ধ যিনি তাঁঃ ধৈর্য ধর কিছুকাল হে বীর হৃদয়'

সূর্য যদি মেঘাচ্ছন্ন হয় কিছুক্ষণ যদি বা আকাশ হের বিষয় গভীর, ধৈর্য ধর কিছুকাল হে বীর হদয়,

জয় তব জেনো স্থনিশ্চয়। শীত যায়, গ্রীম্ম আসে তার পাছে পাছে, ঢেউ পড়ে, ওঠে পুন তারি সাথে সাথে, আলো ছায়া আগাইয়া দেয় পরস্পরে;

হও তবে ধীর, স্থির, বীর।
জীবনকর্তব্য-ধর্ম বড় তিক্ত জানি,
জীবনের স্থাচয় বৃথা ও চঞ্চল,
লক্ষ্য আদ্ধ বহুদ্রে ছায়ায় মলিন;
তবু চল অন্ধকারে হে বীর হুদয়,

সবটুকু শক্তি সাথে লয়ে।
কর্ম নষ্ট নাহি হবে, কোন চেষ্টা হবে না বিফল,
আশা হোক উন্মৃলিত, শক্তি অন্তমিত,
কটিদেশ হ'তে তব জনমিবে উত্তরপুরুষ,
ধৈর্ম ধর কিছুকাল হে বীর হৃদয়

কল্যাণের নাহিক' বিলয়।
ভানী গুণী মৃষ্টিমেয় জীবনের পথে
তৰ্ভ তাঁরাই হেখা হন কর্ণধার,
ভানগণ তাঁহাদের বোঝে বছ পরে;

চাহিও না কারো পানে, ধীরে লয়ে চল।
সাথে তব ক্রান্তদর্শী, দ্রদর্শী থারা,
সাথে তব ভগবান, সর্বশক্তিমান,
আশিস্ ঝরিয়া প্রড়ে তব শিরে—তুমি মহাপ্রাণ—
সভ্য হোঁক শিব হোক সকলি ভোমার ।

> Hold on Yet a While, Brave Heart: খেডড়ি-মহারাজকে লিখিড অনুষাদ: ব্রহারী পূর্ণ চৈত্ত

#### অজানা দেবতা'

>

অন্ধকার নিরাশার বিদর্শিল পথে ক্লান্তপদ্দ এ নির্মম নিরানন্দ জীবনের ভারনত চালেছে পথিক।

হদয়ের মননের কোন প্রাস্ত হ'তে কোথাও মেলে না প্রাণে নিমেষের প্রেরণা-স্পন্দন।

অবশেষে একদা যথন
লুপ্তপ্রায় সীমারেখা
ভালোমন্দ স্থতঃখ জন্মমরণের—
অকস্মাৎ উদ্ভাসিল পুণ্যরজনীতে
অপরূপ জ্যোতিরেখা হৃদয়েতে তার।
কোন্ উৎস হ'তে এলো অচেনা এ আলো—
কিছুই তো জানে না সে।

তবৃও জানালো

আলোক-ঈশবে তার প্রাণের প্রণাম।

অজানা আশার বাণী
ব্যাপ্ত হ'ল সমগ্র সন্তায়,

স্প্রাতীত মহিমায়
পূর্ণ ক'রে দিল তার সমস্ত ভূবন,

সে ভ্বন পার হয়ে আভাসিল আর এক জগৎ। বলিলেন মৃহ হেসে পণ্ডিভের দল—

'অন্ধ এ বিশ্বাস।'

সে আলোর দীপ্ত শান্তি অহতব করি'

Angels Unawares : ১৮৯৮, নভেম্বর কলিকা তায় লিখিত ।
 অমুবাদ : প্রশ্বরঞ্জন খোব

বলিল সে নম্ৰ প্ৰত্যুত্তরে,

'ধস্ত মানি এ অদ্ধবিশাস ৷'

2

স্বাস্থ্য, শক্তি, সম্পদের স্থরামত্ত

আর এক পথিক,

জীবনের ঘূর্ণাবর্ডে ছুটে চলে

উন্নাদের মতো,

অবশেষে একদা যথন এ পৃথিবী মনে হয় বিলাস-কানন খেলার পুতুল যত কীটদম মাহুযের দল, নিয়তচঞ্চল যত বিলাদের বিচ্ছুরিত আলো দৃষ্টিরে আচ্ছন্ন করে, ইন্দ্রিয় অবশ, স্থত্ঃথ একাকার, অমুভূতিহীন ; প্রমোদমদিরামত্ত মহামূল্য এ দেহচেতনা শবসম লগ্ন হয়ে থাকে তার তুই বাহুপাশে, যত দে ছাড়াতে চায়, তত তার বক্ষ জুড়ে আদে; উন্নাদ-কল্পনা-ভবে বহুরূপে মৃত্যুবে সে চায়, ফিবে আসে আরবার মৃক্ষ আকর্ষণে। তারপর একদিন হুৰ্ভাগ্যের দাহ এল নেমে— হুতশক্তি, সম্পদ্বিহীন, (दणनात्र, व्यक्षशाद्य, प्र्यविश्वगात्र— আত্মীয়তা ফিরে পেল সারা নিথিলের। বন্ধুজন করে পরিহাস। কৃতজ্ঞ হাদয় তার করে উচ্চারণ : 'ৰুক্ত ছঃধ ; ধক্ত এ বেদনা।'

9

স্থার স্ঠাম দেহ,
শুধু মন তার শক্তিহীন
ত্বার গভীর কোন আবেগ-সংষ্মে,
অমোঘ-প্রবৃত্তি-স্রোভ
কল্ধ করা অসাধ্য তাহার।
সংসারে স্বাই তারে—
সদাশর, ভালো—ব'লে জানে।
পরম নিশ্চিম্ন ছিল আপনারে নিয়ে।
দ্র হ'তে দেখেছে সে চেয়ে—
সংসার-ভরক্সাথে র্থা যুদ্ধে রভ

দেখিতে দেখিতে মন, মক্ষিকার মতো কেবলি ক্লোক্ত দেখে সকল সংগার, সব গানিময়। তারপর একদা কখন, সহসা সৌভাগ্যসূর্য দেখা দিল হেদে, ভারি সঙ্গে ঘটে গেল নির্মম পতন। সেই তার দৃষ্টি-উন্মোচন।

সেই তার দৃষ্টি-উন্মোচন।
ব্ঝিল সে: নিয়ম ভাঙে না কভূ
তক্ত প্রপ্তার,
তবু তারা প্রস্তর ও তক্ত হ'য়ে থাকে।

নির্যমবন্ধন হ'তে উর্ধ্বে এসে
সংগ্রামসাধনা দিয়ে
ভাগ্যেরে সে ক'রে নেবে ক্ষয়—
এ পরম অধিকার মাহুবেরই'ডরে।

চিত্তের অড়তা ঘুচি' নবীন জীবন ়ু' 'হ'ল মুক্ত, প্রদারিত— সংগ্রাম-সমুদ্রপারে যে অনম্ভ শান্তি বিরাজিত ভাহারি আলোক-রশ্মি উদ্ভাসিল জীবনের দিগস্ত-রেথায়।

পশ্চাতে রয়েছে পড়ি'
অতীতের অকতার্থ নিফল জীবন,
তক্ষ ও প্রস্তর সমৃ চেতনাবিহীন,
আর একদিকে তার অলনপতন,
যার লাগি' বর্জন করেছে তারে সমস্ত সংসার।
সানন্দ-অস্তরে তব্
ধন্ত মানি এ অধংপতন
ঘোষিল সে: 'ধন্ত এই পাপ।'

### হে স্বপন!

ভালো মন্দ যাই হয় হোক,
ক্রথের স্থন্মিত হাসি দেখা দেয় যদি,
অথবা উদ্বেল হয় তু:খ-পারাবার,
লবারি আপন অংশ আছে অভিনয়ে,
কারো হাসি কারো কারা, যখন যেমন,
রয়েছে আপন সাজ প্রত্যেকের ভরে—
রৌদ্রে জলে আবর্তিয়া চলে দৃশ্যান্তর।

হে স্বপন! সার্থক স্বপন! কাছে দূরে প্রসারিত কর মায়াজাল, পেলব কোমল কর তীত্র রেখা বত, সব ক্ষতারে তুমি নত্র ক'রে তোলো।

<sup>&</sup>gt; Thou Blessed Dream : ১৯০০, ১৭ই অগস্ট প্যারিস হইতে ভঙ্গিনী ক্রিষ্টিনকে নিধিত। অনুবাদ : প্রশ্বরঞ্জন বোষ

তোমারি মাঝারে আছে সব ইন্দ্রজাল। তোমারি পরশে

প্রাণপুষ্পে হিল্লোলিত
ভাগে মক্ত্মি,
মধুর সকীতে ভরে
ঘনঘোর অশনি-গর্জন,
মৃত্যু আনে মধুময় মৃক্তির আসাদ।

অকালে ফোটা একটি ফুলের প্রতি

তৃষ্কার-কঠিন মাটিই না হয় হোক না ভোমার শধ্যা, আবরণ তব শীতার্ড ঝঞ্চার, জীবনের পথে নাই বা জুটিল বন্ধুজনার হর্ষ, ব্যর্থ ভোমার সৌরভ-বিস্তার;

প্রেম যদি হয় নিজেই ব্যর্থ তবু কী-বা আদে যায়
না হয় ব্যর্থ সৌরভসঞ্চার—
অকল্যাণের জয় যদি হয়, কল্যাণ পরাজিত,
পুণ্যের 'পরে পাপের অভ্যাচার;

তৰু প্ৰশান্ত বিকশিত থাকো, পবিত্ৰ মধ্ময়
থাকো অবিচল আপনাৰ্থ মহিমায়,
দাও, ঢেলে দাও স্থিয় উদার মধু নৌরভ তব
, চির-প্রসন্ন অবাচিত করুণায়।

<sup>&</sup>gt; To an Early Violet : ১৮৯৬, ৬ই জামুআরি নিউইরর্ক হইতে জনৈক পাশ্চান্ত শিক্তাকে লিখিত। অমুবাদ : প্রণবর্ঞ্জন ঘোষ

### কে জানে মায়ের খেলা ! '

কে জানে—হয়তো তুমি ক্রান্তদশী ঋষি!
সাধ্য কার স্পর্শ করে সে অতল গভীর গহন,
যেখানে লুকানো রয় মা'র হাতে অমোঘ অশনি!

হয়তো পড়েছে ধরা উৎস্থক করুণনেত্র শিশুর দৃষ্টিতে, দৃশ্রের আড়ালে কোন ছায়ার সংকেত, মূহুর্তে যা হ'তে পারে ত্রিবার ঘটনাপ্রবাহ। আসে তারা কথন কোথায়, মা ছাড়া কে জানে!

হয়তো বা জ্ঞানদীপ্ত মহান তাপদ, বলেছেন ষতটুকু, তারো বেশী পেয়েছেন প্রাণে। কে জানে কখন, কার হাদি-সিংহাদনে মা আমার পাতেন আদন।

মৃক্তিরে বাঁধিবে কোন্ নিয়মশৃশ্বলে,
ইচ্ছারে ফিরাবে তাঁর কোন্ পুণ্যবলে,
সংসারের শ্রেষ্ঠ বিধি—থেয়াল তাঁহার
ইচ্ছামাত্র অমোঘ বিধান।

হয়তো শিশুর চোখে দিব্যদৃষ্টি জাগে, স্বপ্নেও ভাবেনি যাহা পিতার হৃদয়, হয়তো সহস্র শক্তি ক্যার অন্তরে রেখেছেন বিশ্বসাতা সমত্র সঞ্চয়।

#### পানপাত্র'

এই তব পানপাত্র, ভোমারি উদ্দেশে
স্পষ্টর উদ্মেষ হ'তে এ পাত্র-রচনা।
কানি কানি এ পানীয় কালকৃট ঘোর,
ভোমারি মন্থিত হ্বা,—দ্ব অভীতের
বাসনা বেদনা ভ্রাস্তি যুগ্যুগাস্তের।

তুর্গম তৃ:সহ পদ্ধা—এই তব পথ,
প্রতি পদে অবিশ্রান্ত উপল-সভ্যাত
সে আমারি দান। দিয়েছি বন্ধুরে তব
প্রিশ্ধ স্বচ্ছ পথধানি সানন্দবাত্রার।
তোমারি মতন সেও পাবে মোর বক্ষে
পরম আশ্রয়। তোমারে চলিতে হ'বে
এই পথ ধ'রে;—এ নির্মম নিরানন্দ নি:সক সাধন—আর কারো তরে নয়,
এ শুধু তোমার। মোর বিশ্বরচনায়
আছে তারো স্থান। লও এই পানপাত্রব্রিতে বলিনি আমি, কি অর্থ ইহার,
শুধু চোধ বুজে দেও স্বরূপ আমার।

#### জাগ্ৰত দেবতা ২

সেই এক বিরাজিত অন্তরে বাহিরে, দব হাতে তাঁরি কাজ, দব পায়ে তাঁরি চলা, তাঁরি দেহ ভোমরা দবাই,

- > The Cup : ज्यूनांग : व्यन्तत्रक्षन त्यांन
- ২ The Living God: ১৮৯৭, ১ই জুলাই আলমোড়া হইতে জনৈক আমেরিকান বন্ধুকে লিখিত। অনুবাদ: প্রণবয়প্তন বোৰ

কর তাঁর উপাদনা, ভেঙে ফেলো আর সব পুতুল প্রতিমা

ষহামহীয়ান বিনি, দীন হ'তে দীন, একাধারে কীট ও দেবতা বিনি, পাপী পুণ্যবান, দৃশ্যমান, জানগম্য, সর্বব্যাপী, প্রত্যক্ষ মহান, কর তাঁর উপাসনা, ভেঙে ফেলো আর সব পুতৃল প্রতিমা।

অতীত জীবনধারা নাই তাঁর মাঝে, অথবা আগাম কোন জনম মরণ, নিয়ত ছিলাম মোরা তাঁহাতে বিলীন, চিরকাল এক হ'য়ে রবো তাঁরি বুকে। কর তাঁর উপাসনা, ভেঙে ফেলো আর সব পুতুল প্রতিমা।

ওরে মূর্থদল!
জীবস্ত দেবতা ঠেলি',
অবহেলা করি'
অনস্ত প্রকাশ তাঁর এ ত্বনময়,
চলেছিস ছুটে মিথ্যা মায়ার পিছনে
বৃথা ঘদ্ধ কলহের পানে—
কর তাঁর উপাসনা, একমাত্র প্রভ্যক্ষ দেবতা,
ভেত্তে ফেলো জার সব পুতৃল প্রতিমা।

#### আলোক'

সমুথে পশ্চাতে চেয়ে দেখি, সব ঠিক, সকলি সার্থক। বেদনার গভীরে আমার জলে এক চিন্ময় আলোক।

## শান্তিতে দে লভুক বিশ্রাম

চল আত্মা, শীন্তগতি, তারকা-থচিত তব পথে, ধাও হে আনন্দময়, যেথা নাহি বাঁধে মনোরথে; দেশকাল দৃষ্টিপথ যেথা নাহি করে আবরণ, চিরশান্তি আশীর্বাদ যেথা করে তোমারে বরণ! সার্থক তোমার দেবা, পরিপূর্ণ তব আত্মদান, অপার্থিব প্রেমপূর্ণ হৃদয়েতে হোক তব স্থান; মধ্ময় তব স্থৃতি দেশকাল দিয়াছে মিলায়ে, বেদীতলে পুল্পসম রেথে গেলে সৌরভ বিছায়ে!

টুটেছে বন্ধন তব, পেয়েছ সে আনন্দ-সন্ধান,
জন্মমৃত্যুদ্ধপে বিনি, তাঁর সাথে হ'লে একপ্রাণ,
তুমি ষে সহায় ছিলে, স্বার্থত্যাগী চির এ ধরায়,
আগে চল, সংসার-সংগ্রামে আনো প্রীতির সহায়!

- > Light: >>••, २•८न ডिসেম্বর মিদ ম্যাকলাউডকে লিখিত। অনুবাদ: প্রণবরপ্তন বোৰ
- ২ 'Requiescat in Pace': ১৮৯৮, অগস্ট স্বামীন্ত্রীর শিক্ত গুডউইনের মৃত্যু **উপলক্ষে** রচিত ও শোকার্ড জননীর নিকট প্রেরিত। অনুবাদ : কিরণচন্দ্র দত্ত

#### আশীর্বাদ '

বীরের সন্ধর আর মায়ের হৃদয়,
দক্ষিণের সমীরণ—মৃত্ব মধুময়,
আর্ববেদী 'পরে দীপ্ত মৃক্ত হোমানলে
যে পুণ্য সৌন্দর্য আর যে শৌর্য বিরাজে—
সকলই তোমার হোক, আরো, আরো কিছু
স্বপ্নেও ভাবেনি যাহা অতীতের কেহ।

ভারতের ভবিশ্বৎ সম্ভানের তরে তুমি হও বন্ধু, দাসী, গুরু—একাধারে।

ওই দেখ মিলাইয়া যায় কালো মেঘপুঞ্জ যত
রাত্রির আধারে আরো ঘন করি, ধরণীর 'পরে
তাহারা থমকি ছিল, অবসর বিষাদ কালিমা!
তোমার মোহন-ম্পর্লে জগৎ জাগিয়া উঠে ওই!
পাখীরা তুলিছে তান,—ফুলদল তুলে ধরে তার
শিশির-খচিত শত তারার মুকুট; স্ব্যাগত
জানায় তোমায় তারা হলিয়া ছলিয়া। সরোবর
প্রেমভরে মেলিয়াছে শত শত আখিশতদল—
তোমারে বরিয়া নিতে, তার সারা গভীরতা দিয়া।
এস, এস, এস তুমি, আলোকের ওগো অধিরাক!
তোমারি লাগিয়া, আলু অন্তরের স্থাগত আহ্বান!
তগো সুর্থ, আলু তুমি ছড়াইছ মুক্তি দিকে দিকে!

<sup>&</sup>gt; A Benediction : ১৯০০, ১২শে সেপ্টেম্বর ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত।
অমুবাদ : প্রণবরপ্পন ঘোষ

২ To the Fourth of July : আমেরিকার বাধীনতা দিবদ উপলক্ষে ১৮৯৮, ৪ঠা জুলাই কাশ্মীরে রচিত। অনুবাদ : ব্রহ্মচারী পূর্ণ চৈতক্ত

ভাব দেখি, কেমনে পৃথিবী আছিল প্রতীক্ষারত
কত কাল; ভোমারি সন্ধানে প্রতি দেশে প্রতি যুগে
কত না ছাড়িল গৃহ, কত প্রিয় পরিজন প্রীতি
ভোমারি লাগিয়া ভারা চলিয়াছে আজ্ব-নির্বাসিত
ভয়বর সাগর চিরিয়া,—আদিম বনানী মাঝে,
প্রতি পদক্ষেপে ভার দেয় ভাল জীবন মরণ।

তারপর এলো দিন— সফলিয়া উঠিল যথন
সকল সাধনা কর্ম পূজা প্রেম আত্মবলিদান—
গ্রহণ করিলে আসি—সব হ'ল—সম্পূর্ণ সার্থক।
তথন উঠিলে তুমি—হে প্রদন্ধ, ছড়াবার তরে
মুক্তির আলোক শুভ্র— সারা বিশ্ব-মানবের 'পরে!

চল প্রভ্, চল তব বাধাহীন পথে ততদিন—

যতদিন ওই তব মাধ্যন্দিন প্রথব প্রভার
প্রাবিত না হয় বিশ্ব, পৃথিবীর প্রতি দেশে দেশে

সেই আলো না হয় ফলিত, যতদিন নরনারী
ভূলি উচ্চ শির—নাহি দেখে টুটেছে শৃত্যলভার,—
না জানে শিহরানন্দে তাহাদের জীবন নৃতন।

## শান্তি'

অই দেশ—আসে মহাবেগে
মহাশক্তি, বাহা শক্তি নয়—
অন্ধকারে আলোকস্বরূপ
তীব্রালোকে ছায়ার আভাস

আনন্দ বা হয়নি প্রকাশ, অবেদিত ছঃধ হুগভীর, অবাপিত অমৃত জীবন— অশোচিত মৃত্যু সনাতন।

তৃংখ নয়, আনন্দও নয়

মাঝে তার তারে বোধ হয়,
বাত্তি নয়, উষাও সে নয়—
উভয়ের মাঝে জুড়ে বয়।

সঙ্গীতের মাঝে মধু সম—
স্থাবিত্র ছন্দ মাঝে ষডি,
নীরবতা কথার অস্তরে,
মাঝে ঘুই রিপু তাড়নার
হৃদয়ের শাস্ত ভাব সে বে!

অদেখা সে সৌন্দর্যসম্ভার, সে বে প্রেম একাকী অহর, অগাহিত জাগে মহাগান— অজানিত পরিপূর্ণ জ্ঞান!

মৃত্যু ছই জীবনের মাঝে, ভেকতা সে—ঝঞাষয় মাঝে, মহাশৃক্ত—ধা হ'তে স্কন বাহে পুনঃ জাসিছে ফিরিয়া।

এরি কাগি বারে আধিজন সারা বিশে হাসি ছড়াবারে, এ বে শান্তি লক্ষ্য জীবনের —একমাত্র আশ্রন্থ নিশ্চয়।

## জীবশুক্তের গীতি

বিস্তারে বিশাল ফণা দলিতা ফণিনী; প্রজ্ঞলিত হুতাশন যথা সঞ্চালনে, শৃশ্য ব্যোম-পথে যথা উঠে প্রতিধানি মর্মাহত কেশরীর কুপিত গর্জনে।

প্লাবনের ধারা ঢালে যথা মহা ঘন,
দামিনী ঝলকে তার হৃদি বিদারিয়া,
আত্মার গভীর দেশে করিলে স্পন্দন,
মহাপ্রাণ উচ্চ তত্ত দেয় প্রকাশিয়া।

ন্তিমিত হউক নেত্র, অস্তর মৃৰ্ছিত, বিফল বন্ধুত্ব—প্রেম প্রতারণা হোক, নিয়তি পাঠাক তার ভীতি অগণিত পুঞ্জীকৃত অন্ধকারে পথ ক্ষম রোক।

রোষ-দীপ্ত মৃতি ধরি' আহক জগৎ

চূর্ণিতে তোমায়—তবু জানিও নিশ্চয়,

হে আজা, তুমি হে দেব, তুমি দে মহৎ,

মৃক্তিই গম্ভব্য তব—অগ্র গতি নয়।

নহি স্বর্গবাসী আমি—নর পশু নয়, পুরুষ কি নারী নহি, নহি দেহ মন, শুন্তিত নির্বাক্ ষত জ্ঞান-গ্রন্থচয়, স্বরূপ বর্ণিতে মোর—অংমি দেই, 'সোহহম্'

> Song of the Free : ১৮৯৫, ১৫ই কেব্রুনারি নিউইয়র্কে মেরী হেলকে লিখিত। অমুবাদ : কিরণচন্দ্র দত্ত সূর্য সোম বস্করা জন্ম নাই ধবে,
তারাদল ধুমকেতু জন্মেনি ষধন,
কালের-ও উদ্ভব ধবে হয়নি এ ভবে,
ছিলাম, আছি ও আমি থাকিব তথন।

মেদিনী স্বমাময়ী, ভাষর তপন, এই শান্ত স্থাকর, উজ্জ্ব আকাশ নিমিত্ত-অধীনে করে গমনাগমন, জীবন তাদের-ও বন্ধ, বন্ধনে বিনাশ।

বিখ-মন বিস্তারিয়া অনিত্যের জাল
ধরিয়া তাদের রাথে দৃঢ়বদ্ধ ক'রে,
পৃথিবী নরক স্বর্গ—মন্দ আর ভাল
দে চিস্তা-তম্ভর মাঝে উঠে আর পড়ে।

দেশ আর কাল, আর কার্য ও কারণ, এ সকলি হয় মাত্র বহিরাবরণ ! ইন্দ্রিয়-মনের পারে মোর অবস্থান। আমি দ্রষ্টা এ বিশ্বের—সাক্ষী সে মহানু!

নহে বৈত, নহে বহু—অবৈতের ভূমি, একত্বে মিলিত তাই সকলি আমায়। ভেদ ঘুণা নাহি মোর, নহি ভিন্ন আমি, থাকি আমি মগ্ন মাত্র প্রেমের চিস্তায়।

ভাঙো মানা, মুক্ত হও বন্ধন হইতে, ভীত নাহি হও—বুঝ বহস্ত প্রম! নিজ প্রতিবিদ্ব মোবে নাবে সম্রাসিতে, জেনো হিব—জামি সেই, 'সোহহং'।

## আমারই আত্মাকে'

ধরে থাকো আরো কিছু কাল, অটল হৃদয়, ছিন্ন ক'রো নাকো এই আজন্ম বন্ধন, যদিও অস্পষ্ট কীণ এই বর্তমান—ভবিশ্বৎ ঘনতমোময়!

কেটে গেছে যেন এক যুগ—তোমাতে আমাতে মিলে
যাত্রা শুক্ষ করিলাম—জীবনের উচু-নিচু পথে,
অপূর্ব সমৃদ্রে কভু ভেদে যাই শাস্ত ধীর পালে,
আমি মোর যত কাছে, তার চেয়ে তুমি আরো কাছে, মাঝে মাঝে,
মনের তরদগুলি উঠিবার আগে প্রকাশিত করেছ তুমিই!

অবিকল প্রতিভাস! তোমার স্পন্দন মেলানো আমার দাথে, স্ক্ষতম চিস্তা, তরু পূর্ণরূপে ধ্বনিত তোমাতে। হে সংস্কার, লিপিকার! এখন কি আমাদের বিদায়ের পালা?

ভোমাতেই রহিয়াছে বন্ধুত্ব, বিশাস,
অভত বাসনা যবে ফেনাইয়া ওঠে, সতর্ক করেছ তুমি,
সাবধান-বাণী তব হেলায় দিয়েছি ফেলে,
তর্ তুমি সত্য শুভ শক্তি মোর—পূর্বের মতন!

> To my own Soul : রচনার স্থান ও কাল অজ্ঞাত

# তথ্যপঞ্জী

#### ি পতাবলীর তথ্যপঞ্জী ৮ম খণ্ডে ডাইব্য ী

## সন্ন্যাসীর গীতি: Song of the Sannyasin

[ ब्रूलारे, ১৮৯৫ ; महस्रहोरभाजान ]

পৃষ্ঠা

8.0

১৮৯৫ খঃ গ্রীমে (১৫ জ্ন- ৭ অগন্ট: সাত সপ্তাহ) সেণ্ট লবেন্দ্র নদীবক্ষে সহস্রদ্বীপোছানে থাকাকালে সেই আশ্রমসদৃশ নির্জন স্থানে সমবেত শিশ্বস্থাকে সামীন্দ্রী যে-সব প্রেরণাদীপ্ত উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই পরবর্তী কালে 'দেববাণী' (Inspired Talks) নামে প্রকাশিত হয়। এই সময়েই একদিন অপরাহে ত্যাগের মহিমা ও গৈরিকের অস্তানহিত আনন্দ ও স্বাধীনতার কথা বলিতে বলিতে তিনি সহসা উঠিয়া নিজের ঘরে চলিয়া যান এবং কিছুক্ষণ পরে এই কবিতাটি লিথিয়া আনিয়া শিশুদের কাছে পাঠ করেন। বেদাস্থোক্ত সাধনার এবং জীবমুক্তির কথা এখানে অপূর্ব ব্যক্তনায় অভিব্যক্ত। 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকার ২য় সংখ্যায় (সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫) কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

প্রবৃদ্ধ ভারতের প্রতি: To the Awakened India

\* [ জুলাই (?) ১৮৯৮ ; শ্রীনগর ]

৪০৮ ভগিনী নিবেদিতার 'সামীজীর সহিত হিমালয়ে' গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদ দ্রন্থরে'। এই সময় প্রতিদিন স্বামীজী স্বামী স্বরূপানন্দের ,নব,সম্পাদকত্বে মায়াবতী হইতে আশু প্রকাশোমূধ 'প্রবৃদ্ধ ভারত' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাখানি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। একদিন

At this time, the transfer of the 'Prabuddha Bharata' from Madras to the newly established Ashrama at Mayavati was much in all our thoughts. (Vide Ch. 'Life at Srinagar'; Notes on Some Wanderings with the Swami Viveksnanda.—Nivedita)

বিকালে নিবেদিতা প্রভৃতি বিদয়া আছেন, এমন দময় স্বামীনী একটুকরা কাগন্ধ-হাতে আদিয়া বলিলেন, 'একটি চিঠি লিখিতে গিয়া এইরূপ দাঁড়াইল।' ঐ রূপান্ধরিত পত্তিই 'To the Awakenec' India' কবিতা।

## মৃত্যুরূপা মাতা: Kali the Mother

[ অগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮ ; কাশ্মীর ]

8>২ ভগিনী নিবেদিতার 'স্বামীজীকে ষেরপ দেখিয়াছি' গ্রন্থের 'কীর-ভবানী' অধ্যায় প্রস্তব্য। অমরনাথ দর্শনের পর হইতে স্বামীজীর ভাবজগতে জগন্মাতার অমুধ্যান চলিতেছিল। আলোচ্য কবিতাটি ক্ষীরভবানী-যাত্রার পূর্বে রচিত। কথাপ্রসঙ্গে একদিন স্বামীজী বলিলেন —তাঁহার মন্তিষ্ক কভকগুলি ভাবে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, এইগুলি লিপিবদ্ধ না করা পর্যন্ত তিনি স্বন্থি পাইতেছেন না। সেইদিন সন্ধ্যায় ভ্রমণাস্থে ফিরিয়া আদিয়া নিবেদিতা ও তাঁহার সন্ধিগণ 'Kali the Mother' কবিতাটি দেখিতে পান। এক স্থতীত্র দিব্য প্রেরণার আবেগে কবিতাটি রচনা করার পর অবসন্ন স্বামীজী মেঝেতে লুটাইয়া পড়িয়াছিলেন।

খেলা মোর হ'ল শেষ : My Play is Done

[বসম্ভকাল, ১৮৯৫; নিউ ইয়ৰ্ক ]

- 8>২ তুসনীয়: জোদেফিন ম্যাকলাউডকে লেখা ১৮ই এপ্রিল ১৯০০ তারিখের পত্র।
- His brain was teeming with thoughts, he said one day, and his fingers would not rest till they were written down. It was that same evening that we came back to our house-boat from some expedition, and found waiting for us, his manuscript lines on 'Kali the Mother'. Writing in a fever for inspiration, he had fallen on the floor, when he had finished—as we learnt afterwards,—exhausted with his own intensity. (Vide Chapter on 'Kshir Bhowani', The Master as I saw Hir.—Nivedita)

#### অন্ধানা দেবতা: Angles Unawares

িনভেম্বর, ১৮৯৮ ; কলিকাতা ]

, 🗝 মৃথ

৪২০ এ কবিতাটিতে স্বামীজীর জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত ও তজ্জাত অভিজ্ঞতার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ**নীলাপ্রসদ:** দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনুথ—অষ্টম অধ্যায়, প্রথম পাদ দ্রষ্টব্য।

পরবর্তী কালে প্রীমতী মৃণালিনী বহুকে লিখিত স্বামীদ্রীর একটি পরাংশ এ প্রদক্ষে স্বামীদ্র—'যখন হৃদয়ের মধ্যে মহাযাতনা উপস্থিত হয়, চারিদিকে তৃংখের ঝড় উঠে, বোধহয় যেন এ যাত্রা আলো দেখতে পাব না, যখন আলা-ভরদা প্রায় ছাড়ে ছাড়ে, তখনই এই মহা আধ্যাত্মিক তুর্যোগের মধ্য হইতে অন্তর্নিহিত ব্রদ্ধক্ষ্যোতি ফ্রতি পায়।'

অকালে ফোটা একটি ফুলের প্রতি : To an Early Violet
ভিই জামুমারি, ১৮৯৬ : নিউইয়র্ক ]

৪২৪ ভারোলেট প্রতীচ্যদেশের বসস্তের ফুল। শীতের দিনেই ষে ভারোলেটগুলি ফুটিতে শুরু করে, তাহাদিগকে তুষারশীতল আবহাওয়ার মধ্যে সংগ্রাম করিয়া ফুটিতে হয়। এমনি একটি শীতের দিনে প্রস্কৃটিত ভারোলেটের চিত্রকল্ল-অবলম্বনে কবিতাটি রচিত।

পানপাত্ৰ: The Cup

[ রচনার স্থানকাল—অজ্ঞাত ]

8২৬ কবিভাটি বীর ভক্তের প্রতি জীবন-দেবতার বাণী।

শান্তিতে সে লভুক রিশ্রাম: Requiescat in Pace

[ জুন, ১৮৯৮ ; আলমোড়া ]

৪২৮ ভাগনী নিবেদিতার 'Notes of Some Wanderings etc.'
(স্বামীক্ষীর সহিত হিমানয়ে ) গ্রন্থের ততীয় অধ্যায়ে দ্রাইবা :

পৃষ্ঠা

'One day he carried off a few faulty lines of some one's writing, and brought back a little poem, which, was sent to the widowed mother, as his memorial of her son.' এখানে ঐ 'some one' সম্ভবতঃ নিবেদিতা।

সাক্ষেতিক অন্থলিপি-লেথক 'বিশ্বন্ত' গুড়উইনের অক্সই স্বামীজীর বক্তৃতাবলী গ্রন্থাকারে রক্ষা করা সন্তব হইরাছে। ১৮৯৮ খৃঃ গ্রীমকালে স্বামীজী যথন নিবেদিতা প্রভৃতির সঙ্গে হিমালয়ে ভ্রমণরত, সেই সময় উত্তকামণ্ডে গুড়উইনের লোকান্তর (২রা জুন) ঘটে। সংবাদ-ভাবণে মর্মাহত স্বামীজী বলিয়াছিলেন, 'আমার ডানহাডটি থলে প'ড়ল।' গুড়উইনের মাকে তিনি যে সান্থনাপত্রটি পাঠাইয়াছিলেন, উহার অংশবিশেষ এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃতি-যোগ্যঃ 'তার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ কোনদিনই শোধ করতে পারব না। যারা আমার কেনি চিস্তাধারার ধারা উপকৃত হয়েছেন ব'লে মনে করেন, তাঁদের সকলেরই জানা উচিত যে গুড়উইনের নিংম্বার্থ ও অক্লান্ড উত্তমের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। গুড়উইনকে হারিয়ে আমি একজন ইম্পাতের মতো দৃঢ়নিষ্ঠ বন্ধু, একজন চির-অন্থগত শিশু ও চির-অক্লান্ড কর্মাকে হারিয়েছি। পরার্থে জীবনধারণই যাদের ব্রত, সেই ক্পজনাদের একজনকে হারিয়ে পৃথিবী নিংম্বতর হ'ল।'

## মুক্তি: To the Fourth of July

[ ৪ঠা জুলাই, ১৮৯৮ ; শ্রীনগর ]

৪২৯ এই সময় স্থামীজী ও তাঁহার পাশ্চাত্যশিশ্বমণ্ডলী কাশ্বীরে নোকাল্রমণ করিতেছিলেন। তরা জুলাই আমেরিকার স্থাধীনতা-দিবসের, পূর্বদিন সন্ধী আমেরিকাবাদীদিগকে অভিনন্দন জানাইবার উদ্দেশে স্থামীজী ও নিবেদিতা প্রভৃতি মিলিয়া গোপনে উৎসবের আয়োজন করিতে থাকেন। স্থানীয় এক দরজির সাহাব্যে কোনরকমে আমেরিকার একটি জাতীয় পতাকা প্রস্তুত করা হইল। প্রদিন ৪ঠা জুলাই আমেরিকার স্থাধীনতা-দিবসের প্রভাতে পত্রপুষ্পপল্লবশোভিত তরণীশীর্ম্ব আমেরিকার

জাতীয় পতাকাটি স্থাপিত হইল। এমন সময়ে আমেরিকান শিক্সাগণ প্রাতঃকালীন চা-পানের জন্ম নৌকাখানিতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন স্বাধীনতা-দিবসের উৎসবের আয়োজন প্রস্তুত। উৎসব-সভায় অন্যান্মদের অভিভাষণের সঙ্গে স্বামীজী আমেরিকাবাসীদের এই কবিভাটি উপহার দিলেন। এই প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' ৭ন' অধ্যায় স্তুইব্য।

#### শান্তি: Peace

[ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৮৯৯ , রিজলি ম্যানর, নিউ ইয়র্ক ]

৪৩০ স্বামীজীর দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য ভ্রমণের সময় স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার সঙ্গে আসেন। স্বামীজী ইংলও হইয়া আমেরিকায় যান, নিবেদিতা ইংলওেই থাকিয়া যান। কিছুদিন পর তিনি নিউ ইয়র্কে মিং লেগেটের বাসভবন 'রিজ্বলি ম্যানর'-এ স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করেন। কয়েকদিন এখানে বাস করার পর নিবেদিতা নির্জনে সাধনা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং ব্রন্ধচারিণীর উপযুক্ত বেশভ্যা পরিধান করিবেন বলিয়া সঙ্কল্ল প্রকাশ করেন। স্বামীজী এ প্রস্তাবে সম্মতি দেন। এই সময়েই একদিন ভ্রমণাস্কে ফিরিয়া নিবেদিতা দেখিলেন, স্বামীজী তাঁহার শুভসঙ্কল্ল উপলক্ষ করিয়া এই কবিতাটি রচনা করিয়াছেন।

## জীবন্মুক্তের গীতি: The Song of the Free

[ ১৫ই ফেব্রুআরি, ১৮৯৫ , নিউ ইয়র্ক ]

৪৩২ . ১৫ই ফেব্রুজারি, ১৮৯৫ খৃঃ লিখিত স্বামীজীর পত্রকাব্যটিকে অবলম্বন করিয়া স্বামীজী ও প্রীমতী হেলের মধ্যে কিছুদিন পত্র-কাব্যবিনিময় চলে। 'অছৈত আশ্রম'-প্রকাশিত Complete Works (Vol. VIII) গ্রন্থে সমগ্র পত্রালাপটি An Interesting Correspondence নামে প্রকাশিত। এই প্রসঙ্গে মেরী হেলকে লেখা স্বামীজীর ইলা ফেব্রুজারি, ১৮৯৫ ৠ পত্র জ্বইব্য। বর্তমান কবিতাটি প্রথম পত্রের জংশ।

## ব্যক্তি-পরিচয়

#### ( পত্রাবলীতে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের পরিচয়\* )

- আক্র অক্রর্মার ঘোষ, কলিকাতার সন্ত্রান্ত বংশের যুবক। থাণ্ডোয়ায় সামীজীর সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হয়। পরে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের এটনি হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে মিদ মূলারের তত্তাবধানে যথন তিনি ছিলেন, সামীজী তাঁহাদের বাটীতে অতিথি হন।
- অক্ষরকুমার সেন—শ্রীরামক্ষের শিশু, 'শ্রীরামক্ষ্ণ-পুঁথি'-প্রণেতা। স্বামীজী তাঁহাকে 'শাঁকচুলী মাষ্টার' বলিতেন। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথির প্রভৃত প্রশংসা করিয়া বলেন: এই গ্রন্থ জনসাধারণের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী প্রচার করিবে।
- অথগুনন্দ, স্বামী (গঙ্গাধর, গঙ্গা)—গ্রীরামক্বফের সন্ন্যাদী শিয়; গ্রীরামক্বফ মঠ ও মিশনের তৃতীয় অধ্যক্ষ (১৯৩৪-৩৭)। তিনি পরিব্রাজক অবস্থায় উত্তরাথণ্ডের তুর্গম তীর্থরাজ্ঞি দর্শন করিতে করিতে হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বতে ধান। সেধানে বৌদ্ধমঠে কিছুকাল কাটাইয়া কাশ্মীর হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। অতঃপর স্বামীজী কাঁহাকে হিমালয় ভ্রমণের সাধী করেন। স্বামীজী-পরিকল্পিত সেবার আদর্শকে তিনিই প্রথম কার্যে রূপায়িত করেন—প্রথমে থেতড়িতে, পরে ম্র্লিদাবাদে।
- অচ্যতানন্দ সরস্থতী, (অচু, অচ্যত, গুণনিধি)—দ্য়ানন্দ-প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজের প্রচারক। পূর্বনাম গুণনিধি ভট্টাচার্য। স্থামীজীর সহিত কাশ্মীর ভ্রমণকালে তিনি বে ডায়েরী লিথিয়াছিলেন, তাহা হইতে স্থামীজীর জীবনের সেই সময়কার অনেক ঘটনা জানা যায়।
- অজয় ( অজয়হরি )—স্বরূপানন্দ দ্রেষ্টব্য ।
- অজিত সিং—রাজপুতানায় থেতড়ি রাজ্যের রাজা, স্বামীজীর শিশু। পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী তাঁহার প্রাসাদে কিছুদিন বাস করেন। স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রাকালে তিনি তাঁহার আল্থালা পাগড়ি প্রভৃতি কিনিয়া

<sup>🍍</sup> স্থুল অক্ষরে মৃক্রিত নামগুলির পৃথক পরিচয়-টীকা ডাইবা ।

দেন এবং যথেষ্ট অর্থাদি সাহায্য করিয়াছিলেন। স্বামী অথগুনন্দের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। স্বামীজীর প্রেরণায় উভয়ে থেতড়ি রাজ্যে বহু জনহিতকর কার্যের প্রবর্তন করেন। নিজব্যয়ে মোগলযুগের একটি প্রাচীন কীর্তির সংস্থারকার্য পরিদর্শনকালে মিনারের উপর হইতে পড়িয়া গিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। কথিত আছে তাঁহারই অফ্রোধে স্বামীজী 'বিবেকানন্দ' নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

- অত্লবাবৃ—অত্লচক্র ঘোষ, নাট্যসমাট গিরিশচক্র ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।
  শ্রীরামক্বফদেবের বিশেষ ভক্ত, কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল।
- অবৈতানন্দ, স্বামী (গোপালদাদা, বুড়োগোপাল)— শ্রীরামক্বফের সন্ন্যাদী
  শিশুদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। কাশীপুর উত্থানবাটীতে শ্রীরামক্বফদেব তাঁহার
  প্রদত্ত কয়েকথানি গেরুয়াবল্প নরেক্রনাথ প্রম্থ ত্যাগী যুবক ভক্তদের
  দিয়াছিলেন।
- অভুতানন্দ, স্বামী ( লাটু )—শ্রীরামক্রফদেবের সন্ন্যাদী শিশু। তাঁহার অক্ষর-পরিচয় ছিল না; শ্রীরামক্রফের ক্লপায় তিনি পরম জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিলেন।
- ष्य छत्रानम---(भन्नी नूरे खप्टेना।
- অভেদানন্দ, স্বাম্বী (কালী)—গ্রীরামক্বফদেবের সন্ন্যাদী শিশু। স্বামীজীর নির্দেশে তিনি প্রথমে লগুনে ও পরে নিউ ইয়র্কে বেদাস্ত প্রচার করিছে যান; এবং ২৫ বৎসর কাল ঐ কার্যে জামেরিকায় কাটান।
- অলকট, কর্ণেল—বি্থ্যাত থিওসফিস্ট নেতা, কলিকাতায় থিওসফিক্যাল সোদাইটির স্থাপয়িতা।
- অসীম—শ্রীবামক্রফের বাগবান্ধারনিবাসী ভক্ত, চুলী**লালবাব্**র পুত্র।
- আত্মানন্দ, স্বামী ( স্কুল )—স্বামীজীর সন্ন্যাসী শিশু। পূর্বনাম গোবিন্দপ্রদাদ স্কুল। ছাত্রজীবনে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন।
  ১৮৯৬ খৃঃ আলমবাজার মঠে যোগদান করেন। ১৮৯৯ খৃঃ বেলুড়ে
  সন্ন্যাসদীকা হয়। ১৮৯৮ খৃঃ কলিকাভায় প্রেপ মহামারীতে স্বামী
  সদানন্দের সহিত সেবাকার্যে যোগ দেন। কিছুকাল 'উঁঘোধন' পত্রিকাপরিচালন্দার স্বামী ত্রিগুণাভীভানন্দের সহকারী ছিলেন; মান্রাজেপ্রচার-

কার্যেও তিনি স্বামী রামক্ষণনন্দের সহকারী ছিলেন; বালালোর, ঢাকা প্রভৃতি মঠে অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯২৩ খৃঃ কাশীধামে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

- আলাদিলা, পেরুমল—স্বামীজীর বিশেষ অহুগত শিশু। ইহারই নেতৃত্বে
  মাত্রাজী যুবকগণ ঘারে ঘারে ভিক্ষা করিয়া স্বামীজীর আমেরিকা-যাত্রার
  পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছিল। ইনি একটি স্থলে শিক্ষকতা করিতেন,
  পরে মাত্রাজ হইতে প্রকাশিত 'ব্রহ্মাবাদিন্' পত্রিকার সম্পাদনা করেন।
- ইঙ্গারদোল—(১৮০৩-৯৯) রবার্ট ইঙ্গারদোল, আমেরিকাবাদী বিখ্যাত অজ্ঞেরবাদী লেখক ও বক্তা। বক্তৃতা-কোম্পানির কার্যোপলক্ষে ইহার সহিত স্বামীজীর পরিচয় এবং ধর্মদর্শনাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। ইহার স্পষ্টবাদিতা ও আম্বরিকতার জন্ম স্বামীজী ইহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। ইহার রচিত গ্রন্থাবলী: The Gods and other Lectures; Some mistakes of Moses.

ইন্দু-- এরামরফের গৃহী শিশু বলরামবাবুর দৌহিতী। ইন্দুমতী মিত্ত-হ্রিপদ মিত্রের স্ত্রী, স্বামীজীর শিশা।

- ঈশান মুখোপাধ্যায়—স্বামীজার বাল্যবন্ধু সতীশচন্দ্রের পিতা। শ্রীরামকৃষ্ণ ইহাদের বাড়িতে কয়েকবার গিয়াছেন। 'কথামৃত' দ্রষ্টব্য।
- উডস্, মিসেস ট্যানাট—চিকাগো বক্তৃতার পূর্বে ১৮৯৩ খৃঃ অগদ্ট মাসে মিসেস
  ট্যানাট উডস্ সেলেমে তাঁহার বাড়িতে স্বামীজীকে আমন্ত্রণ করেন। স্বামীজী
  সেধানে এক সপ্তাহ কাটান এবং বক্তৃতা দেন; ধর্মধান্তকগণ তাঁহার রিক্ষ
  সমালোচনা করেন। মিসেস উডস্ ভাল বক্তৃতা দিতে পারিতেন, রচনার
  জন্মও তাঁহার স্থনাম ছিল। স্তুর্যঃ 'New Discoveries', pp. 27-28.
- উপেন—'বঙ্গমতী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। শ্রীরাম-ক্বফের ভক্ত।

- ঋষিবর মুখোপাধ্যায়—কাশ্মীরের ভদানীস্তন প্রধান বিচারপতি, কাশ্মীর ভ্রমণকালে শ্রীনগরে স্বামীজী তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন।
- এবট, লীম্যান—ক্রকলিনের প্রীমাথ কংগ্রিগেশকাল চার্চ-এর ধর্মধাক্ষক এবং লাময়িক পত্র 'Outlook'-এর সম্পাদক। সমাক্ষ ও শিল্পসংস্থারে এবং ধর্ম-আন্দোলনে তিনি উর্ভোগী ছিলেন। চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান করেন, দেখানেই স্থামীজীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়।
- এলবার্টা—মিদ্ এলবার্টা স্টার্জিন, মিসেন জেনেগেটের প্রথম বিবাহের কন্সা;
  পরে কাউন্টেদ অব স্থাগুউইচ্।
- ওকাকুরা, মি:—কাকাজু ওকাকুরা, বিখ্যাত জাপানী প্রাচ্যশিল্প-বিশেষজ্ঞ; স্বামীজীকে জাপানে লইয়া যাইবার জন্ম ভারতে আদিয়াছিলেন; স্বামীজীর সহিত বুদ্ধগয়া, কাশী প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করেন।
- ওয়াইকফ (মিসেদ কেরী মিড্ ওয়াইকফ )—স্বামীজী তাঁহার গৃহে কিছুদিনের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে স্বামী তুরীয়ানন্দের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া তিনি 'ভগিনী ললিতা' নামে পরিচিতা হন। তাঁহার লস্ এঞ্জেলেদ-এর বাড়ি 'বিবেকানন্দ হোম' নামে খ্যাত। ভগিনী ললিতার ঐ বাটীতেই হলিউড বেদাস্ক সমিতি প্রতিষ্ঠিত।
- ওয়াল্ডো, মিস এস্ ই.—সামীন্ধীর ক্রকলিন-বাসিনী শিক্তা, 'ভগিনী হরিদাসী'
  নামে পরিচিতা। পাউজ্ঞাও আইল্যাও পার্কে স্বামীজীর সহিত কথোপকথনগুলি তিনি লিপিবদ্ধ করেন। পরে ঐগুলি 'Inspired Talks'
  (বাংলায় 'দেববাণী') নামে প্রকাশিত। তিনি কিছুকাল নিউইয়র্ক
  বেদাস্ত-সমিতি পরিচালনা করেন এবং স্বামীজীকে প্রচারকার্যে ও গ্রন্থশম্পাদনায় সাহায্য করিয়াছিলেন।
- কালভে, মাদাম— দ্বাদীদেশীর বিখ্যাত গায়িকা। জীবনের এক সফটমূহুর্ভে স্বামীজীর সহিত দেখা হয়, স্বামীজী তাঁহার মনের জ্বণাস্তি দ্ব
  করেন; পশ্চিম ইওরোপ, তুর্কীস্থান, মিদর প্রভৃতি দেশ-ভ্রমণে
  তাঁহার পাথী হন। বছদিন পরে মাদাম কালভে বেল্ড় মঠ দর্শন

করিতে আদেন। আত্মজীবনীর একটি অধ্যায়ে তিনি স্বামীজী সম্বদ্ধে লিখিয়াছেন।

কানী ( কানী তপস্বী )—অভেদানন্দ দ্ৰষ্টব্য।

কালীচরণ বাঁডুজ্যে, রেভা:—খুষ্টধর্মাবলম্বী প্রাসিদ্ধ ধর্মধাজক। একসময়ে ভিনি কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের রেজিস্তার ছিলেন।

কালীক্লফ---বিরন্ধানন্দ স্রষ্টব্য।

কালীকৃষ্ণ বাবু-কালীকৃষ্ণ দত্ত, একটি ব্যাকের ক্যাঁশিয়ার।

কিভি—স্বামীজীর শিশু সিঙ্গারভেলু মুদালিয়র, মাদ্রাজ ক্রিশ্চান কলেজের বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক। স্বামীজী তাঁহাকে বিশেষ ভালবাসিতেন। তিনি পাথির মতো স্কলাহারী ছিলেন বলিয়া স্বামীজী তাঁহাকে 'কিভি' বলিয়া ভাকিতেন। তামিল ভাষায় 'কিভি' শব্দের অর্থ পাথি। মাদ্রাজ হইতে 'প্রবৃদ্ধ ভারত' পত্রিকা যথন প্রকাশিত হইত, তথন তিনি উহার অবৈতনিক কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন।

कुभानम, त्रामी-ना उनवार्ग खहेवा।

ক্বপানন্দ, স্বামী—বৈকুণ্ঠনাথ সাক্তাল দ্ৰষ্টব্য।

কৃষ্ণময়ী—ভক্ত বলরাম বস্তুর কনিষ্ঠা কন্সা।

কৃষ্ণলাল (কেইলাল ব্রহ্মচারী)—পরে স্বামী ধীরানন্দ; শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্র-শিষ্য, মঠে প্রথম তুর্গাপুজায় পূজারী ছিলেন।

কৃষ্ণানন্দ, স্বামী---পূর্বনাম কৃষ্ণপ্রসন্ন দেন, বিখ্যাত বক্তা ও হিন্দুধর্ম-প্রচারক। ভগবদগীতার টাকা-লেখক।

কৃষ্টিন (ক্রিন্টিন) ভগিনী—ভেট্রয়েটের মিস কৃষ্টিন গ্রীনষ্টিভেল, স্বামীজীর শিক্সা। ভারতীয় নারীশিক্ষা-কার্যে ভগিনী নিবেদিভার সহকর্মিণী; স্বামীজী তাঁহার আধ্যাত্মিকতার বিশেষ প্রশংসা করিতেন।

थर्गन--- विश्वनां नम् खष्टेवा । रथाका ( ऋरवांथ )---- ऋरवांथानम् खष्टेवा ।

গৰাধর (একা, গ্যাঞ্চেদ )—অথতানন্দ ত্রইব্য। গগন বাবু—গাজীপুরনিবাদী গগনচন্দ্র রায়। স্বামীজী ও অক্তাক্ত গুরুলাতাগণ পরিব্রাজক অবস্থায় তাঁহার আডিথ্য গ্রহণ করেন। ডিনিই প**ওহারী** বাবার সহিত স্থামীজীর পরিচয় করাইয়া দেন।

- -গার্নসি, মিসেস—নিউ ইয়র্ক-বাসিনী শিষ্যা, স্বামীজী ১৮৯৪ খৃঃ কিছুদিনের জন্ত গার্নসি-পরিবারে বাস করিয়াছিলেন।
  - গিরিশবাবু—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বিখ্যাত নট ও নাট্যকার, শ্রীরামক্বফের অগ্যতম প্রধান ভক্ত। স্বামীজী তাঁহাকে 'জি. দি.' (G. C.) বলিয়া ডাকিভেন।
  - গুডইয়ার—নিউ ইয়র্কের মি: ও মিসেস ওয়ান্টার গুডইয়ার, আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারকার্যে স্বামীজীকে সাহায্য করেন।
  - গুড়উইন, মি: জে. জে.—স্বামীজীর একজন প্রিয় অন্থগত ইংরেজ শিয়। স্বামীজীর বহু বক্তৃতা ইনি সাংকেতিকলিপিতে লিখিয়া রাখেন, সেজগুই এগুলি পাওয়া সম্ভব হইয়াছে। স্বামীজী বলিতেন—Faithful Goodwin (বিশ্বস্ত গুড়উইন)। স্বামীজীর সহিত তিনি আমেরিকা, ইওরোপ ও ভারতের অনেক স্থানে ভ্রমণ করেন। দক্ষিণ ভারতে উতকামণ্ডে তাঁহার অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে ব্যথিত হইয়া স্বামীজী 'Requiescat in Pace' কবিতাটি লেখেন।
  - গুণনিধি—অচ্যুতানন্দ দ্ৰষ্টব্য।
  - গুপ্ত ( শরৎচন্দ্র শুপ্ত )—সদানন্দ জইব্য ।
  - গুরুমহারাজ--- শ্রীরামক্বফদেব।
  - গেডিদ, অধ্যাপক—স্কটল্যাণ্ডের এডিনবার্গ বিশ্ববিভালয়ে সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডিস; কিছুকাল বোম্বাই বিশ্ববিভালয়ের সমাজ-বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, পরে ফ্রান্সে একটি কলেজ স্থাপন করেন। গোপালদাদা (বুড়োগোপাল)—অবৈভানন্দ ক্রষ্টব্য।
  - গোপালের মা—কামারহাটি-নিবাসিনী অঘোরমণি দেবী, উচ্চ-অমুভূতি-সম্পন্ন। বাৎমল্যভাবে সিদ্ধা সাধিকা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তিনি গোপালভাবে দেখিতেন এবং সেইভাবের অভূত দর্শনাদি তাঁহার হইত। স্বামীজী তাঁহার অতি স্নেহের পাত্র ছিলেন।
  - গোবিন্দচক্র বহু, ডা:—-এলাহাবাদের ডাক্তার; তার্থপর্যটনকালে (১৮৮৮ খৃ:)
    স্বামীদ্ধী ও অক্তান্ত গুরুত্রাভাগণ তাঁহার বাড়িতে করেকদিন অবস্থান
    ক্রিয়াছিশ্বন।

- গোবিন্দলাল সা-স্বামীকীর আলমোড়া-নিবাসী ভক্ত।
- त्शाविन महाय-जालायात-निवामी चामीकीत निय।
- গোলাপ-মা—গোলাপমণি দেবী, শ্রীরামক্লফের শিক্সা; তিনি বছ বংসর শ্রীশ্রীমায়ের সেবা করিয়াছিলেন। 'শোকাতুরা ব্রাহ্মণী' এই নামেই 'কথামৃতে' তাঁহার পরিচয় দেওয়া আছে।
- গৌর-মা—( গৌরীমা, গৌরদাসী ) শ্রীরামক্রফদেবের শিক্সা; সন্ন্যাসিনী। গ্রিফিন, লেপেল—শুর লেপেল গ্রিফিন ভারতীয়দের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। ববীক্ররচনাবলীতে 'সমূহ'-গ্রন্থের পরিশিষ্টে তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।
- চক্রবর্তী, জ্ঞানেস্রনাথ—এলাহাবাদে অধ্যাপক ছিলেন; পরবর্তী কালে লখনউ বিশ্ববিভালয়ের ভাইস-চ্যাম্পেলার হন। ১৮৯৩ খৃঃ থিওসফি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে চিকাগো ধর্মসম্মেলনে যোগদান করেন।
- চাক্ল—চাক্ষচন্দ্র বস্থ, পালিভাষায় পণ্ডিত; প্রসিদ্ধ পালিগ্রন্থ 'ধন্মপদে'র বাংলা অমুবাদক ও 'অশোক-অমুশাসন' প্রভৃতি পুস্তকের লেখক।
- চুনীবাব্—বাগবাঞ্চার-নিবাদী চুনীলাল বহু; শ্রীরামক্বফের গৃহী ভক্ত।
- ছবিল দাস—বোষাই-এর বিখ্যাত ব্যারিস্টার শেঠ রামদাস ছবিলদাস।
  আমেরিকা যাত্রার প্রাকালে স্বামীজী তাঁহার অতিথি হইয়াছিলেন।
- জগমোহন—মুসী জগমোহন লাল, খেতড়ি মহারাজের প্রাইভেট সেকেটারি, স্বামীকীর অহগত ভক্ত, আমেরিকা যাত্রার সময় তিনিই স্বামীকীকে জাহাজে তুলিয়া দেন।
- জজ-প্রিওদফিক্যাল সোসাইটির আমেরিকা-কেন্দ্রের অধ্যক্ষ।
- জনসন, মিদেস—ইংলণ্ডে বেদাস্ত-প্রচারকার্যে স্বামীজীকে নানাপ্রকাবে সাহায্য করিয়াছিলেন।
- জনস্টন, মি: (জনসন)—চার্লস জনসন; ব্রন্ধচর্যব্রত-গ্রহণের পর 'ব্রন্ধচারী অমৃতানন্দ' নামে পরিচিত হন। মায়াবতী অবৈত আশ্রমে কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিলেন।
- জিনি, ভগিনী-শ্বামীজী ধখন মি: হিউ এল. বিকলির সভিখি হইয়া

- মেমিফসের একটি বোর্ডিং হাউদে গিয়াছিলেন, উহার মালিক ছিলেন মিস ভার্জিনিয়া মূন, সকলে তাঁহাকে আদর করিয়া 'ভগিনী জিনি' বলিয়া ভাকিতেন। মিস মূন উক্ত বোর্ডিং হাউদে স্বামীজীর জন্ম একটি সভার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জন্তব্য : New Discoveries, p 144.
- র্জি. জি —বাকালোরের জি. জি. নরসিংহাচারিয়ার স্বামীজীর অহুগত ভক্ত, মান্তাজ হইতে প্রকাশিত 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকার সহিত যুক্ত ছিলেন।
- জুল বোয়া—ফরাসী দেশের বিখ্যাত দার্শনিক ও সাংবাদিক। স্থামীজী প্যারিসে কিছুদিনের জন্ম তাঁহার আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্থামীজীর সঙ্গে ইওরোপের নানাস্থান ভ্রমণ করেন।
- জেনস্, ডক্টর লুই জি.—প্রসিদ্ধ বক্তা ও পণ্ডিত; তিনি ক্রকলিন এথিক্যাল এসোসিয়েশনের সভাপতি এবং 'স্থল অব কম্পারেটিভ রিলিজিয়নে'র প্রধান পরিচালক; এসোসিয়েশনে হিন্দুধর্ম-প্রসঙ্গে ধারাবাহিক বক্তৃতা করিবার জন্ম স্বামীজীকে স্বাহ্বান করিয়াছিলেন।
- জেষদ্, ডক্টর উইলিয়ন—হার্ভার্ড বিশ্ববিভালয়ের অধ্যাপক, প্রাসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিড; 'Varieties of Religious Experience' প্রভৃতি দার্শনিক গ্রন্থের লেখক। স্বামীজীর সহিত ব্যক্তিগত পরিচয় ও আলাপের ফলে ইনি স্বামীজীর দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হ'ন। ক্রন্থের: Life of Swami Vivekananda, Ch. XXV.
- ু জো—মিদ,জোদেফিন ম্যাকলাউড দ্রষ্টব্য।
  - টাটা, শুর জামদেদজী—বোঘাইরের প্রসিদ্ধ ধনকুবের। জামদেদপুরে বৃহৎ লোহ ও ইম্পাভের কারধানা, বাদালোরে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাতা।
  - টার্ব্র, ডা:—১৮৯৬ খৃঃ শেষভাগে চিকাগোর ডাঃ টার্ব্র নামক স্বামীজীর এক আমেরিকান ভক্ত কলিকাভার জালিরাছিলেন। তিনি আলম-বাজার মঠে আলিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ শিথিতেন, জ্যোভিষ আনিভেন এবং শ্রীরামক্ষকের কোটা বিচার করিয়া বলেন, 'ইনি জীবের উদারকর্তা ও অজ্ঞানাদ্ধকার-নাশক।'
  - টেসলা—মিঃ ক্কিলা টেসলা; আমেরিকার একজন বিখ্যাত তড়িৎ-তত্ববিদ্।

স্বামীজীর মূথে সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হন; উহান্তে বর্ণিত 'স্প্টিতত্ত শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন।

- ঠাকুর সাহেব—গুলুরাটের অন্তর্গত লিমডির মহারাজা এবং স্বামীজীর শিশু। স্বামীজী তাঁহার প্রাসাদে স্বাতিণ্য স্বীকার করিয়াছিলেন।
- ভয়দন, অধ্যাপক—পল ভয়দন জার্মানির প্রসিদ্ধ প্রাচ্যদর্শনবিদ্; কিয়েল বিশ্ববিভালয়ের দর্শনশাল্কের অধ্যাপক। তিনি শাক্ষরভায়-সমেত বেদান্ত-স্ত্র, ৬০ থানি উপনিষদ্ ও মহাভারতের কতকাংশ জার্মান ভাষায় অহ্বাদ করেন। তিনি স্থামীজীকে স্থীয় বাসভবনে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। স্থামীজী তাঁহার সম্বন্ধ একটি প্রবন্ধ লিখেন।

ডাক্তার-নাঞ্জ বাও দ্রষ্টব্য।

ভাচার, মিস — স্বামীজীর শিষা; দেণ্টলরেন্স নদীবক্ষে সহত্রত্বীপোতানে ইহারই
নির্জন আবাদে স্বামীজী কিছুদিন অবস্থান করিয়া ঘাদশজন শিষ্যশিষ্যাকে
বেদাস্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন।

ডে. ডাক্টার-স্বামীন্ধীর ভক্ত ডা: এলেন ডে।

তারক ( তারকদাদা )—শিবানন্দ স্রষ্টব্য।

ত্বীরানন্দ, স্থামী (হরিনাথ)—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্থাসী শিশু; আবাল্য বৈদান্তিক; স্থামীজী বিভীয়বার আমেরিকায় ঘাইবার সময় তাঁহাকে সদে লইনা গিয়াছিলেন। আমেরিকায় 'শান্তি আশ্রম' তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার উদ্দীপনাপূর্ণ পত্রগুলি সাধনজীবনের পথনির্দেশক। স্থামীজী তাঁহাকে 'হরি-ভাই' বলিতেন।

जूननी--- निर्मनानम् खहेवा ।

- জুলসীবাব—ভুলসীরাম বোব, খামী প্রেমানন্দের জ্যেষ্ঠপ্রাডা; ডিনি শ্রীরামকুফলেবকে বছবার দর্শন করিয়াছিলেন।
- ত্রিগুণাতীভানন্দ, খামী ( দারদা )— শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্রাসী শিক্ষ। খামীন্দীর নির্দেশে ভিনি 'উরোধন' পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন এবং আনেরিকা-বারার পূর্ব পর্বন্ত উহার সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকার প্রকাশ ও প্রচারের কর উহিক্তে অভ্যন্ত পরিপ্রাম, করিতে হইত।

আমেরিকাতেও তিনি 'Voice of Freedom' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। স্থান ফ্রান্সিক্ষার বেদান্তমন্দির তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে বেদান্তকে স্প্রতিষ্ঠিত করার ক্রতিত্ব অনেক-ধানি তাঁহারই। আমেরিকাতেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

- থার্গবি, মিদ এমা—বিখ্যাত গাঁয়িকা, পাশ্চাত্যে বেদান্তপ্রচারকার্যে তিনি নানা প্রকারে স্বামীজীকে সাহাধ্য করেন। তিনি মিদেদ ব্লের বন্ধু এবং মিদ ফিলিপদ্ ও মিদ স্মিথের সহিত নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতির সভ্য হইয়াছিলেন।
- দক্ষ ( দক্ষরাজা)—স্বামী জ্ঞানানন্দ; কিছুকালের জ্বন্ত বরানগর মঠে ছিলেন।
  দমদম মাটার—যজ্ঞেশরচন্দ্র ঘোষ; দমদমের একটি স্থলে শিক্ষকতা করিতেন
  বলিরা তাঁহাকে 'দমদম মাটার' বলা হইত। বরানগর ও আলমবাজার
  মঠে যাতায়াত করিতেন।
- দয়ানন্দ, স্বামী—আর্থসমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-৮০)।
  সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সয়্যাসী—বেদকে অবলম্বন করিয়া ধর্ম- ও সমাজ-সংস্কারে
  জুগ্রণী হন। কলিকাতার অবস্থানকালে একবার শ্রীরামক্বফের সহিত তাঁহার দেখা হয়। ১৮৭৫ খঃ বোম্বাই-এ আর্থসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।
- লাশু—দাশরুধি সাক্তাল, স্বামীজীর সহপাঠী ও বিশেষ বন্ধু; পরে কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল হইয়াছিলেন।
- मीननाथ ( मीच )-- मिक्रमानम खडेवा।
- দেবেজনাথ ঠাকুর, মহর্ষি—কবি রবীজনাথ ঠাকুরের পিতা; উনবিংশ শতকের অন্ততম চিন্তানায়ক এবং বামমোহনের ভাবাদর্শে আদি রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠানতা। ইহারই উত্তোগে 'তত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
- ধর্মণাল—জুনাগারিক ধর্মণাল; কলিকাতা মহাবোধি সোনাইটি এবং নারনাথ মহাবোধি মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৯৩ খৃঃ চিকাগো ধর্মমহাসভার বৌদ্ধর্মের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন। ১৮৯৮ খৃঃ সামীদ্ধীর সহিত নাক্ষাং করিভৈ বেশুড় মঠে সান্দেন।

- ধীরামাতা ( স্থিরামাতা )—বুল ( মিসেদ ওলি ) দ্রষ্টব্য।
- ন-ঘোষ—নগেন্দ্রনাথ ঘোষ; মেটোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ এবং 'ইগুয়ান নেশন' পত্তিকার সম্পাদক।
- নগরকার, বি বি —বোষাই হইতে প্রার্থনা সমাজের প্রতিনিধিরণে চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান করেন এবং উক্ত মহাসভার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন।
- নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত--লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক। আমেরিকা হইতে ফিরিয়া কাশ্মীর ও পাঞ্জাব ভ্রমণকালে স্বামীজী তাঁহার অতিথি হইয়াছিলেন। ড্রেব্য---Reflections and Reminiscences: Nagendranath Gupta
- নঞ্ত রাও, ডাক্তার—মাদ্রাব্দের (ময়লাপুর) অধিবাদী তদানীস্থন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক; স্বামীজীর অহুগত ভক্ত। ইনিই মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত 'প্রবৃদ্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।
- नत्रिश्हां तिशात, कि. कि.—कि. कि. खडेरा।
- নরসিংহাচারিয়ার, রাও বাহাত্র—মহীশ্র সরকারের প্রত্তত্ত্বিভাগের ভিরেক্টর।
- নরিসংহাচার্য (নরিসমা)—ইনি বৈষ্ণব ও বিশিষ্টাবৈতবাদী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরণে চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান করেন। আমেরিকার। স্বামীজীর সহিত পরিচয় হয়।
- নাগ-মহাশয়—পূর্ববন্ধের ত্র্গাচরণ নাগ, প্রীরামক্তফের অক্সডম প্রধান গৃহী
  ভক্ত। ইনি,গৃহী হইরাও সয়্যাসীর মতো জীবন যাগন করিতেন এবং
  অভ্যন্ত ভক্তিমান্ সাধক ও দীনভার প্রতিমৃতি ছিলেন। পাশ্চাভ্য দেশ
  হইতে স্বামীজী কলিকাভায় ফিরিলে নাগ-মহাশয় স্বামীজীকে দর্শন
  করিতে জাসেন। স্বামীজীও পূর্বক প্রমণকালে নাগ-মহাশয়ের দেওভোগ
  গ্রামের বাড়িতে গিয়াছিলেন। জ্রান্তব্য-শ্রীশয়চন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত পাধু
  নাগ-মহাশ্রা।
- নারার্থ দাস--সংস্কৃত বৈরাকরণ ও থেতড়ির রাজা অজিত সিংহের সভাপত্তিত; স্বামীজী তাঁহার নিকট পডঞ্চি-কৃত পাণিনিস্তের টীকা

'মহাভাশ্য' অধ্যয়ন করেন এবং পত্তাবলীতে 'মদীয় অধ্যাপক' বলিয়া প্রকাশ প্রকাশ করিয়াছেন।

- ্রনিত্যগোপাল—শ্রীরামক্বঞ্দেবের ভক্ত; পরে জ্ঞানানন্দ অবধৃত।
  - নিত্যানন্দ স্বামী (যোগেন চাটুজ্যে)—স্বামীজীর সন্ন্যাসী শিশু। বরানগরের অধিবাসী, মঠের স্চনা হইভেই যাতায়াত করিতেন। ১৮৯৭ খৃঃ আলমবাজার মঠে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ছড়িক্স-পীড়িত মুর্শিদাবাদের মহলা গ্রামে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সেবাকার্যে তিনি স্বামী অথপ্রানন্দের অক্তম সহকারী ছিলেন।
- নিবেদিতা, ভগিনী—মিস মার্গারেট ই. নোব ল্; স্বামীজীর শিক্সা। স্বামীজী কর্তৃক অহপ্রাণিত হইয়া ভারতের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। এদেশে শ্বীশিক্ষাবিন্তারের কার্যে আত্মনিয়োগ -করেন এবং ভারতের মৃক্তি-আন্দোলনের সহিত্ত জড়িত ছিলেন। The Master as I saw Him, Notes of some Wanderings with the Swami Vivekananda, Web of Indian Life, Craddle Tales of Hinduism প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িত্রী। ১৯১১ খৃঃ দার্জিলিং-এ দেহত্যাগ করেন। কলিকাতায় বাগবাজার অঞ্লে ভারতীয় আদর্শে শ্রীশিক্ষাদানের জন্ত একটি বালিকা বিভালয় স্থাপন করেন; ঐ বিভালয়ই বর্তমানে নিবেদিতা বালিকা বিভালয়' নামে পরিচিত।
- নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী (নিরঞ্জন)—পূর্বনাম নিত্যনিরঞ্জন ঘোষ। শ্রীরামক্তফের সন্ন্যান্ত্রী শিশু। নির্ভাক ও সরলপ্রকৃতি ছিলেন বলিয়া স্বামীন্দী তাঁহাকে স্বত্যন্ত স্নেহ করিতেন।
- নির্মলানন্দ, স্বামী (তুলসী)—কলিকাতা বাগবাজার অঞ্চলের অধিবাসী।
  তিনি করেকবার শ্রীরামক্তক্ষকে দর্শন করিয়াছিলেন। বরানগর মঠে
  স্বামীলীর নিকট সন্মাস গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ খৃঃ আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারকার্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন। পরে বালালোরে ও দক্ষিণ ভারতের
  নানা স্থানে ধর্মপ্রচার করেন।
- নীলাম্ব বাৰ্—নীলাম্ব মুখোপাধ্যায়, কাশ্মীর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।
  বেলুড়ে গলাভীরস্থ তাঁহার বাড়িডে শ্রীশ্রীমা কিছুকাল বাদ করিয়াছিলেন
  এবং পরে ১৮৯৮ খৃঃ আলমবালার হইতে মঠ দেখানে স্থানান্তরিভ হয়।
  নোব্ল, মিদ—ভাগিনী নিবেদিতা ভাইব্য।

- পণ্ডিভঞী মহাবাজ---শহরলাল দ্রষ্টবা।
- পল কেরস্, ডাঃ—প্রসিদ্ধ বৌদ্ধর্যাবলম্বী ; বুদ্ধ সম্বন্ধে গ্রন্থাদির রচয়িতা।
- পওহারী বাবা—গাজীপুরের বিখ্যাত যোগী; স্বামীজী তাঁহার নিকট হইছে হঠবোগ শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়া কিছুদিন যাতায়াত করিয়াছিলেন। স্বামীজীর লেখা 'পওহারী বাবা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ৮ম খণ্ডে।
- পামার, টমাদ—বিশ্ব মহামেলার (World's Fair Commission) সভাপতি
  নিঃ টমাদ পামারের ডেউয়েটের বাড়িতে অতিথিরূপে স্বামীজী এক
  পক্ষকাল বাদ করেন। ইনি পূর্বে স্পেনদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাজদৃত ছিলেন,
  এবং যুক্তরাষ্ট্রের দেনেটার হইয়াছিলেন।
- পুরুষোত্তম যোশী—চিকাগো ধর্মসভায় প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। প্রতাপ মজুমদারের Lectures in America দ্রষ্টব্য।
- পূর্ণচন্দ্র ঘোষ—শ্রীরামক্বফের গৃহী ভক্ত। বাল্যকালেই 'কথামৃত'-কার শ্রীম-র সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। পরে সরকারী অর্থবিভাগে চাকরি করিতেন।
- প্যারীবাব্—উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন ম্থোপাধ্যার। চিকাগো বক্তার পর স্বামীজীকে সমর্থন করার জন্ত কলিকাতা টাউন হলে ১৮৯৫ খৃঃ বে সভা হয়, তাহার সভাপতি ছিলেন।
- প্রকাশানন্দ ( স্থাল )—স্বামী শুদ্ধানন্দের ভাতা; স্বামীজীর সন্থাসী শিশু।
  ১৮৯৬ খৃঃ আলমবাজার মঠে ধোগদান ও ১৮৯৭ খৃঃ স্বামীজ্পীর নিকট,
  সন্থাসদীক্ষা। পরে 'স্থানক্রান্সিন্ধো বেদান্ত সোসাইটি'র অধ্যক্ষ।
  ১৯২৭ খুঃ সেখানেই দেহত্যাগ।
- প্রতাপ মজুমদার—কেশবচন্দ্র সেন-প্রতিষ্ঠিত 'নববিধান' ব্রাহ্মসমাজের অন্ততম নেতা, প্রীরার্মকৃষ্ণের নিকট তিনি বছবার ষাভারাত করিয়াছেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে 'Hindu Saint' নামক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। চিকাগে। ধর্মহাসভার তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। 'Oriental Christ' লিখিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার লিখিত 'Paramahamsa Ramakrishna' প্রত্তিকা উবোধন হইতে প্রকাশিত।
- প্রমন্দান মিত্র—কাশীর অমিনার; পাণ্ডিত্য, ধর্মাছরাগ ও শ্রীরামককের উপর

- বিশাদ এবং ভক্তির জন্ম সামীজী তাঁহাকে অত্যস্ত প্রজা করিতেন। পরিব্রাজক অবস্থায় সামীজী ও অপর গুরুত্রাতারা কাশীতে তাঁহার আতিখ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দম্বজ্ব লিখিত একটি স্তবে বেদাস্ক্রানের সহিত তাঁহার অপূর্ব ভক্তি ও বিশাস প্রকটিত হইয়াছে।
- প্রেমানন্দ, স্বামী (বার্রাম)—শ্রীরামক্তফদেবের সন্ন্যাসী শিশু। তাহার ভক্তিমতী মাতার আমন্ত্রণৈ স্বামীজী ও অন্তান্ত গুরুলাতাগণ আঁটপুরে গিরাছিলেন। বলরামবাবু এই ভক্তপরিবারেরই জামাতা।
- ফকির—ষজ্ঞেশর ভট্টাচার্য, ব**লরাম** বহুর পুত্র রামকৃষ্ণ বহুর গৃহশিক্ষক। স্থামীজী তাঁহাকে 'ফকিকুদীন হালদার' বলিতেন।
- ফার্মার, মিস—মিস সারা ফার্মার বিখ্যাত তডিৎতত্ত্বিদ্ গেরিস ফার্মারের কল্পা। নিউ ইয়র্কে স্বামীজীর সহিত পরিচয় হয় এবং গ্রীনএকারে নিজের বাড়িতে স্বামীজীকে আমন্ত্রণ জানান। ইনিই 'গ্রীনএকার রিলিজিয়াস কনফারেন্সের'প্রতিষ্ঠাত্রী। স্বামীজী তাঁহার বাড়িতে কিছুকাল বাস করেন।
- বক্রীসা, লালা---আলমোড়া-নিবাসী ব্যবসায়ী, স্বামীজীর ভক্ত।
- বনি, যি: চার্লস ক্যারল—আমেরিকার বিখ্যাত আইনজ্ঞ; ১৮৯০ খৃ: হইতে 'International Law and Order League'-এর সভাপতি; ১৮৯০ খৃ: ৩০শে অক্টোবর গঠিত World's Congress Auxiliary of the Columbian Exposition-এর সভাপতি হন। বিভিন্ন মানবিক বিষয় আলোচনার জন্ম কতকগুলি সম্মেলন-অন্তর্গানের পরিকল্পনার কথা তিনিই প্রথম চিস্তা করেন।
- বলরাম বাবু—বলরাম বহু, প্রীরামরুফের গৃহী ভক্ত ও রদদার। প্রীরামরুফ বাগশালারে তাঁহার বাড়িতে বহুবার গিয়াছেন এবং প্রীমা ও স্বামীজী প্রমুথ গুরুজাত্রগণ তথায় মাঝে মাঝে বাদ করিয়াছেন। ১৮৯৭ খৃঃ এই বাড়িতেই একটি সভায় প্রীরামরুফ মিশনে'র স্ত্রপাত হয়।
- বহু, ডাক্তার—বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অগনীশচন্ত্র বহু। প্যারিশে ধর্মেডিহাস সম্মেলনে স্থামীজীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। 'পরিবাজক' গ্রন্থে 'পারিপ্রাশ্বনী' ক্ষর্টব্য।

- वाव्याम-- (अभानम खहेवा।
- বার্বার, মিদেস—একজন সমাজনেত্রী; ১৮৯৫ থৃ: ইহার পৃষ্ঠপোষকভার স্বামীজী কভকগুলি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সেগুলি 'বার্বার্স্ লেকচার' নামে প্রসিদ্ধ।
- বালগন্ধার তিলক—মহারাষ্ট্রদেশীয় বিখ্যাত মনীয়ী ও রাজনীতিক নেতা।
  একদা ট্রেনে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি স্বামীজীর প্রসঙ্গে
  স্বৃতিকথা লিখিয়াছেন। ভারতের জাতীয় মহাসমিতির (Indian National Congress) অধিবেশন উপলক্ষে যখন তিনি কলিকাতায়
  আদেন, তথন বেলুড় মঠে স্বামীজীর সহিত দেখা করিয়াছিলেন।
- বালাজী—ডি. আর. বালাজী রাও; ইনি পরে মাল্রাজ ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কের সেক্রেটারি হইয়াছিলেন।
- বিজয় গোস্বামী—বিজয়ক্ত গোস্বামী; স্বামীজীর সমসাময়িক বাংলাদেশের একজন ধর্মনেতা। শ্রীরামক্ষেরে অতি প্রিয়পাত্র। পূর্বে বান্ধসমাজের আচার্ব ছিলেন। তাঁহার অনেক শিয়াও ভক্ত আছেন।
- বিজ্ঞানানন্দ, স্থামী ( হরিপ্রসর )— শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য; শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও
  মিশনের চতুর্থ অধ্যক্ষ (১৯৩৭-৩৮)। প্রথম জীবনে ইনি ইঞ্জিনিয়র ছিলেন।
  ১৮৯৭ খৃঃ শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে যোগদান করেন। স্থামীজীর আদেশে
  তাঁহারই পরিকল্পনা লইয়া ভিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের নকশা করিয়াছিলেন,
  ভদম্যায়ী বেল্ড় মঠে মন্দির নির্মিত হয়। মঠে স্থামীজীর মন্দির তাঁহার ব
- বিনয়ক্ষণ, রাজা—কলিকাতা শোভাবাজার রাজপরিবারের রাজা বিনয়ক্ষণ দেব। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে স্বামীজীকে কলিকাভায় বে সভায় অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয় (ফেব্রুআরি ১৮৯৭ খৃঃ), ইনি সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন।
- বিমলা—কালীক্বফ ঠাকুরের জামাতা।
- বিষলানন্দ ( খগেন )—স্বামীজীর শিক্ত। ১৮৯০ খৃ: 'প্রবৃদ্ধ ভারত' প্রিকার পরিচালকর্দে স্বামীজী কর্তৃক মায়াবতী অবৈত আশ্রমে প্রেরিত হন। ১০০৮ খৃ: মায়াবতীতে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।
- বিবজানন্দ ( কালীকৃষ্ণ )—সামীজীর সেবক ও সন্ন্যাসী শির্তা। শ্রীবামকৃষ্ণ

- মঠ ও মিশনের বর্চ অধ্যক্ষ (১৯০৮-৫১)। স্বামীজীর ইংরেজী জীবনী ও রচনাসংগ্রহের সম্পাদনা ও প্রকাশনায় তাঁহার অবদান অবিশারণীয়। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ-প্রণীত 'অতীতের শ্বতি' ক্রইব্য।
- বিলিগিরি—বিলিগিরি আয়েজার; আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর আমীজী মাল্রাজে সম্প্রতীরস্থ 'ক্যাসল কার্নান বা আইস হাউস' নামক বিলিগিরির প্রাসাদোপম গৃহে ছিলেন। পরে আমী রামক্রফানন্দের অধ্যক্ষতায় এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ (মাল্রাজ কেন্দ্র) স্থাপিত হয়।
- বিহিমিয়া টাদ—লিমডির ( কাথিয়াবাড় ) অধিবাসী।
- বীরটাদ গান্ধী—বোষাই-এর ব্যারিস্টার বীরটাদ গান্ধী। ইনি জৈনধর্মের প্রতিনিধিরূপে চিকাগো ধর্মসম্মেলনে ধোগদান করেন; সেখানেই স্থামীজীর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়।
- ব্ল, মিসেদ ওলি—স্বামীজীর শিশুা, নরওয়েবাদী বিখ্যাত বেহালাবাদক
  মি: ওলি ব্লের স্থী। তাঁহার নিজ নাম সারা (Sarah)। বহু পত্তে
  স্বামীজী তাঁহাকে 'মা' বা 'ধীরামাতা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। বেল্ড়
  মঠ স্থাপনের সময় তিনি স্বামীজীকে অর্থসাহাষ্য করিয়াছিলেন এবং
  অক্তভাবেও ভারতে ও পাল্চাত্যে তাঁহার কাজে সহায়তা করেন।
- বেদান্ত, ড: মিদ্ধেদ এনি—থিওদফিক্যাল দোদাইটির নেত্রী ও বক্তা; কাশী হিন্দু কলেজ ও স্থলের প্রতিষ্ঠাত্রী। চিকাগো ধর্মমহাদভায় স্বামীজীর দহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তাঁহার ভাষায় স্বামীজী একজন 'বোদ্ধা দল্লাদী' (warrior monk)। ইংলতে তাঁহার বাদভবনে স্বামীজী ভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরে আলমোড়াতে ত্-একবার উভয়ের দাক্ষাৎ হয়।
- বৈকুণ্ঠনাথ, সান্তাল—'স্থামী রূপানন্দ' নাম গ্রহণ করিয়া কিছুকাল পরিব্রাহ্মক-রূপে উত্তরাধণ্ডে ভ্রমণ করেন। স্থামীজী তাঁহাকে 'সাণ্ডেল' বলিতেন। বোয়া, জুল—জুল বোয়া জ্ঞাইব্য।
- ব্যারোজ, ভক্টর—চিকাগোর প্রেসবিটেরিয়ান চার্চের ধর্মধাজক রেভারেও জে এইচ. ব্যারোজ। চিকাগো ধর্মসন্মেলনের জেনারেল কমিটির সভাপুতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন।
- ব্যাগলি, মিলেস—মিশিগানের গভর্নর ব্যাগলির পত্নী। ১৮৯৩ খৃঃ চিকাগো বিশ্বমেলান্ডে (World's Fair) মিলেস ব্যাগলি একজন মহিলা-কর্মাধ্যক্ষ

নিযুক্ত হন। ডেলিগেটদের সংবর্ধনাসভার স্বামীন্দীর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয় এবং ১৮৯৪ খৃঃ কেব্রুত্মারি মাসে স্বামীন্দী ডেটুয়েটে মিসেস ব্যাগলির গ্র্যাগুদার্কাদ-পার্কের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। মিসেস ব্যাগলি ডেটুয়েটের সামান্ধিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কর্ণধারগণের উপস্থিতিতে স্বামীন্দীর জন্ম এক আয়োজন করিয়াছিলেন।

- বন্ধানন্দ, স্বামী ( রাধাল )—- শ্রীরামক্ষের মানসপুত্র ও সন্থাদী শিশু; শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে 'রাজা মহারাজ' নামে পরিচিত। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের
  প্রথম অধ্যক্ষ ( ১৮৯৯-১৯২২ ); ইনিই স্বামীজীর পরিকারত সংঘকে
  গড়িয়া ভোলেন।
- ব্রীড, মিদেস—লীনের (আমেরিকা) একজন সমাজনেত্রী এবং 'নর্থ শোর কাবের' একজন চার্টার সভ্যা। স্বামীজী তাঁহার বাড়িতে এক সপ্তাহ অবস্থান করেন এবং উক্ত ক্লাব ও অক্সকোর্ড হলে জনসাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা করেন। মিদেস ব্রীড হার্ভার্ডেও স্বামীজীর বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। ব্র্যাডলি, অধ্যাপক—ডঃ রাইটের বন্ধু অধ্যাপক ব্রাডলির সঙ্গে এভানস্টনে স্বামীজীর বন্ধুত্ব হয়। ১৮৯৪ খঃ অগস্টে এনিস্কোয়ামে মিদেস ব্যাগলির অতিথি থাকা কালে উভয়ের মধ্যে বিতীয়বার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।
- ভগবানদাস বাবাজী—কালনার বিশিষ্ট বৈফব সাধক ও ্সিদ্ধপুরুষ বলিয়া কথিত। 'শ্রিশ্রীরামরুফলীলা-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।
- ভট্টাচার্য—মান্তাজের এসিস্ট্যান্ট একাউন্টেন্ট-জেনারেল মর্মধনাথ ভট্টাচার্য। পরিপ্রাজক অবস্থায় স্বামীজী তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন। ভিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ম্হেশচন্দ্র গ্রায়রত্বের পুত্র ও স্বামীজীর কলেজ-বন্ধু।
- ভবনাথ—বরানগর-নিবাসী ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরামক্বফদেবের গৃহী ভক্ত। স্বামীজীর ( নরেন্দ্রনাথের ) বিশেষ বন্ধু।
- ভাটে সাহেব—পরিব্রাক্তক অবস্থায় স্বামীকী বেলগাঁও-এ উপস্থিত হইয়া একজন বিশিষ্ট মারাঠা ভদ্রলোকের অভিথি হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র অধ্যাপক জি. এম. ভাটে তাঁহাদের অভিনব অভিথি সম্পর্কে এক স্থনীর্ঘ স্বভিক্থা লিখিয়াছেন। ক্রইব্য: Reminiscences of Vivekananda.

- ভাষর সেতৃপতি—রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতৃপতি, স্বামীজীর শিশু; তিনি স্বামীজীকে আমেরিকা প্রেরণের ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। স্বামীজী আমেরিকা হইতে ফিরিয়া ভারতের মাটিতে বেখানে প্রথম পদার্পণ করেন, সেধানে ইনি একটি ৪০ ফুট উচ্চ স্বতিস্কন্ত নির্মাণ করেন।
- জ্রমান, ডা:—স্বামীজী বাণ্টিমোরে রেভা: ওয়াণ্টার জ্রমান এবং তাঁহার ভ্রাতৃর্বদের অতিথি ছিলেন । বাণ্টিমোরে তাঁহার ভ্রাতাদের আয়োজনে স্বামীজী কয়েকটি বক্তৃতা দেন ।

মজুমদার—প্রভাপচন্দ্র মজুমদার স্রম্ভব্য।

মধুস্দন চট্টোপাধ্যায়—হায়দরাবাদের স্টেট ইঞ্জিনিয়র। তাঁহার অহুরোধে স্বামীজী মাদ্রাজ হইতে হায়দরাবাদে গিয়াছিলেন এবং আমেরিকা যাইবার প্রাকালে একটি বক্তৃতাও দেন।

भनि बांबाद-श्वकाग बांबाद खहेगा।

মণিভাই—বরোদারাজ্যের দেওয়ান বাহাত্র মণিলাল নাডুভাই। হরিদাস বিহারীদাসের বন্ধ। স্বামীজী ইহার বাড়িতে তিন সপ্তাহ অতিথি ছিলেন। মণিলাল দিবেদী—উত্তর প্রদেশের এই ব্রাহ্মণ বৈদিক হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরপে চিকাগো ধর্মহাসভায় যোগদান করেন।

মতি-স্চিদানন দ্ৰষ্টব্য।

মহিম ( মহিন )—মহেজনাথ দত্ত, স্বামীজীর মধ্যম সহোদর।

মহিম, মহিমাচরণ চক্রবর্তী—শ্রীরামক্তফের নিকট বাতায়াত করিতেন। মহেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (M. N. Bannerji)—ইনি দার্জিলিং-এর সরকারী

উকিল। স্বামীন্দী দার্জিলিং-এ তাঁহার বাড়িতে কিছুদিন বাস করেন। মাডাঠাকুরানী-—শ্রীরামকৃষ্ণসংঘজননী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী।

भाषात्र ठार्ठ-भित्मन (इन खहेरा।

মার্গট, মার্গারেট, মার্গো, মার্গোরাইট—ভগিনী নিবেদিতা ত্রষ্টব্য।

মাষ্টার মহাশয়—মহেজনাথ গুণ্ড, শ্রীরামক্কফের গৃহী ভক্তদের অক্সতম।
'শ্রীপ্রীরামক্ককথাৰত' প্রণেতা। কথামতে তিনি মাষ্টার, মণি, শ্রীম প্রভৃতি
ছল্মনামে প্রবিচিত। বিশ্বাসাগর স্থান শিক্ষকতা করিতেন এবং ছাত্রদের

শ্রীরামক্কারে কাছে লইয়া আসিতেন, তাই শ্রীরামক্কা তাঁছাকে 'ছেলে-ধরা মাষ্টার' বলিতেন।

- মিত্র, ভাক্তার—আশুভোষ মিত্র কাশ্মীরের বিশিষ্ট রাজকর্মচারী ছিলেন।
  মূলার, মিদ হেনরিয়েটা—স্বামীজীর ভক্ত ইংরেজ মহিলা। ১৮৯৬ খৃঃ
  স্বামীজী কিছুদিন তাঁহার অতিথি ছিলেন। বেলুড়ে মঠস্থাপনকার্বেও
  তিনি অর্থসাহাষ্য করিয়াছিলেন।
- মৃণালিনী বস্থ—স্বামীজীর শিয়া, দ্বসম্পর্কীয় আত্মীয়া; নিবাস বড় জাগুলিয়া। ম্যাক্ষিগুলি, মিস (ইনাবেল)—মিস হেল-দের সম্পর্কিত ভগিনী।
- ম্যাক্লাউড, মিদ জোদেফাইন—স্থামীজীর পাশ্চাত্য-দেশীয় প্রধান জহুরাগী ভক্তদিগের অক্সতমা। তিনি স্থামীজীকে তাঁহার কার্যে দর্বদা সহায়তা করিতেন। তাঁহার জীবন স্থামীজীর ভাবে জহুপ্রাণিত ছিল। স্থামীজী তাঁহাকে 'জো' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মিদ ম্যাক্লাউড বেলুড় মঠে আসিয়া অনেকবার অভিথিরণে বাদ করিয়াছেন। ১৯৪৯ খৃঃ আমেরিকায় হলিউড শহরে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।
- ম্যাক্সমূলার, এফ—অক্সফোর্ড বিশ্ববিচ্চালয়ের প্রাচ্যদর্শন- ও সংস্কৃতভাষাবিৎ প্রসিদ্ধ জার্মান অধ্যাপক। তিনি ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অর্থসাহায়্যে ঋথেদ প্রকাশ করেন। এতদ্বাতীত Sacred Books of the East (পঞ্চাশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) গ্রন্থমালার তিনি সম্পাদনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত Ramakrishna: His Life and Sayings ১৮৯৮ খৃঃ প্রকাশিত হয়।
- যজেশর বাবু—মীরাটে যজেশর মুখোপাধ্যায়ের অতিথিরপে স্বামীজী প্রমুখ গুরুত্রাতাগণ কিছুকাল কাটান। পরে ইনি 'জ্ঞানানন্দ' নাম লইয়া (ভারতধর্ম মহামগুলে) সন্ন্যাসী হন।
- বোগানন্দ, স্থামী, (বোগেন) যোগীজনাথ—শ্রীরামক্তফের সরাট্রনী শিশু তাঁহার প্রধান কাজ ছিল শ্রীশ্রীমায়ের সেবা। ১৮৯৫ খৃঃ কলিকাভা টাউন হলে স্থামীজীর সমর্থনে স্মষ্ঠিত সভার ভিনি স্কল্পতম উ্ভোক্তা ছিলেন।
- যোগীন-মা—বোগীক্রমোছিনী বিখাস, শ্রীরামক্তফদেবের শিক্তা, শ্রীশ্রীমায়ের অন্তর্ম সেবিকা।

- বঘুনাথ ভট্টাচার্য—টিহিরী রাজ্যের দেওয়ান, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শান্ত্রীর অগ্রজ।
  বন্ধাচার্য, অধ্যাপক—আলাসিকা পেরুমলের ভগিনীপতি, ত্রিবাক্রম্ কলেজের
  স্বায়নশাল্পের অধ্যাপক ছিলেন; দক্ষিণ ভারতে বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিত
  হিসাবে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল।
- রবি বর্মা—কেরলদেশীয় চিত্রশিল্পী, পাশ্চাত্য শিল্পরীতি অমুকরণ করিয়া স্থ্যাতি ও সমৃদ্ধি অর্জন করেন। স্থামীন্দীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে রবিবর্মা-প্রসন্ধ ত্রন্তব্য।
- রমা বাই—মহারাষ্ট্রদেশীয়া বিত্বী হিন্দু বিধবা; খুটানধর্ম গ্রছণ করেন; স্বামীজীর আমেরিকা-গমনের কিছু পূর্বে তিনি সে দেশে ভারতীয় বালবিধবাদের জ্বস্থ অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে নানাস্থানে সমিতি গঠন করেন; এবং ভারতীয় নারীদের তুর্দশার কথা অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করেন, স্বামীজী 'ক্রকলিন রমাবাঈ সার্ক্ ল্'-এর মহিলাদের নিকট 'ভারত ও ভারতীয় নারীদের ষ্থার্থ অবস্থা' বিবৃত করেন।
- বাইট, জন হেনরী—ডক্টর রাইট ছিলেন হার্ডার্ড বিশ্ববিভালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক। আমীজীর সহিত আলাপ হইবার পর তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যে মৃথ্য হইয়া চিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে বোগদানের জন্ম আমীজীকে প্রদত্ত পরিচরপত্তে লিখিয়াছিলেন, 'ইনি এমন একজন মান্ত্র, হাঁহার পাণ্ডিত্য আমাদের জ্ঞানী অধ্যাপকদের মিলিত পাণ্ডিত্যকেও হার মানার।' আমীজী কয়েকবার তাঁহার আভিগ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।
- রাধাল ( রাজা )—ব্ন্ধানন্দ ভট্টবা।
- বাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডান্ডার--প্রাপদ ঐতিহাসিক, কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা।
- বাম-বামকৃষ্ণ বহু, বলরাম বহুর পুত্র।
- বামঠ্বকানন্দ, স্বামী (শণী)—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিশু। কাশীপুরে ' গুরুদেবায় আজনিয়োগ করেন; শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজায় তাঁহার নিষ্ঠা অতুলনীয়। স্বামীজীর আদেশে মাদ্রাজে বাইয়া লান্দিণাত্যে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের অক্সভম বৃহৎ কেন্দ্রের স্ত্রপাত করেন।
- রামদয়াল, রাইদয়াল বাবু--আটপুর-নিবাসী রামদয়াল চক্রবর্তী, শ্রীবামক্রফদেবের

- ভক্ত; বলরাম বহুব পুরোহিতবংশীয়; কলিকাডা হোর মিলার কোম্পানিতে কাজ করিতেন।
- রামবাৰ্—রামচন্দ্র দত্ত; শ্রীরামক্বঞ্দেবের অগ্যতম প্রধান গৃহী ভক্ত; কাঁকুড়গাছি 'যোগোত্থান'-এর প্রতিষ্ঠাতা।
- বামলাল---বামলাল চটোপাধ্যায়; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতৃষ্পুত্র।
- লগান, ডাক্তার—স্বামীজীর শিশু, স্থানফ্রান্সিকো বেদাস্ত সোসাইটির স্ভাপতি।
- नार्ट्रे-षड्डानम उद्देश।
- লালাভী--বজী সা ভাইব্য।
- লালা হংসরাজ—আর্থসমাজভূক্ত লালা হংসরাজ সাহানী, লাহোরের একটি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ধর্মবিষয়ে স্বামীজীর সহিত তাঁহার অনেক আলোচনা হইয়াছিল।
- লুই, মিস মেরী—ফরাসী মহিলা, স্বামীন্ধীর শিখ্যা; 'থাউন্ধ্যাও আইল্যাও পার্কে' স্বামীন্ধী তাঁহাকে সন্ধাসত্রতে দীক্ষিত করিয়া নাম দেন 'স্বামী অভয়ানন্দ'।
- লেগেট, মি:—ফ্রান্সিন এইচ. লেগেট, নিউইয়র্কের বিখ্যাত, সন্ত্রাস্ত ব্যক্তি।
  স্বামীন্সীর শিক্তম গ্রহণ করেন এবং নানান্তাবে তাঁহার সহায়তা করেন।
  কথন কথন স্বামীন্সী আদ্র করিয়া মি: লেগেটকে 'ফ্রান্ধিন্সেল' নামে
  ডাকিতেন।
- লেগেট, মিদেদ—মিদ ম্যাকলাউডের বিধবা ভগিনী মিদেদ স্টার্জিদ, মি:
  লেগেটের দহিত পরিণয়স্ত্রে আবদ্ধ হন। এই দম্পতীকে স্বামীজী
  বিশেষভাবে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। তাঁহারাও সর্বতোভাবে স্বামীজীকে
  সাহায্য করিতেন।
- লেভিঞ্ন সাহেব—মূর্নিদাবাদের ভদানীস্তন জেলা ম্যাজিস্টেট ই. ভি. দেভিঞ্জ স্বামী অথগুনন্দকে তৃতিক্ষ্যেবাকার্যে ও অনাথ আপ্রম-স্থাপনে বথেষ্ট সাহায্য করেন। এই ব্যাপারে স্বামীজীর সহিভ তাঁহার প্রালাণু হয়।
- ল্যাওগৰাগ-হের লিয়ন ল্যাওগৰার্গ ছিলেন আমেরিকান নাগরিক, জন্মগভভাবে রাশিয়ান ইছ্লী। ল্যাওসবার্গ স্বামীনীর প্রচারকার্বে

সাহায্য করিয়াছিলেন, তবে কিছুদিনের জক্ত স্বামীজীকে ছাড়িয়া চলিয়া যান। পরে 'থাউজ্ঞাণ্ড জাইল্যাণ্ড পার্কে' জাবার জাসেন এবং সেধানে স্বামীজী তাঁহাকে সন্ন্যাসত্রতে দীক্ষা দিয়া নাম দেন 'বামী রূপানন্দ'।

শহর পাতৃরদ—পোরবন্দরের বেদক্ষ পণ্ডিত। লিমডির রাজপ্রাসাদে অবস্থানকালে স্বামীজী তাঁহার নিকট বেদান্তের ব্যাসস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শহরলাল, পণ্ডিত—স্বামীজীর থেতড়িনিবাসী ভক্ত। স্বামীজী তাঁহাকে 'পণ্ডিতজী মহারাজ' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

শরৎ--- भारतानम खडेरा।

नवरुष्ठ खश्च-नमानम सहैरा।

শরংচন্দ্র চক্রবর্তী—স্বামীজীর গৃহী শিশু; 'স্বামি-শিশু-সংবাদ', 'সাধু নাগ-মহাশয়' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক। পূর্ববঙ্গের অধিবাসী বলিয়া স্বামীজী কথন কথন তাঁহাকে সম্মেহে 'বাস্থাল' বলিয়া ডাকিতেন।

ननी-दायक्षानन खडेवान

- শশী ভাক্তার—কলিকাতা বাগবান্ধারনিবাসী ভাক্তার শশিভূষণ ঘোষ।
  শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আদিয়াছিলেন, এবং পরে তাঁহার একথানি
  বাংলা জীবনী লেখেন। তিনি বলরাম মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন
  সভার 'আগুর সেক্রেটারি' ছিলেন।
- ুশশী সাম্যাল—কাশীনিবাদী জনৈক ব্রাহ্মণ; তাঁহার অনেক শিশু ছিল।
  শার্মান, মিদেদ ফ্লোরেন্স—ডেউয়েটের মিদেদ ব্যাগালির বিবাহিতা কলা।
  শাক্দমী—অক্ষয়কুমার দেন তাইব্য।
  - শিবানন্দ, স্বামী (ভারক, ভারকদা)—শ্রীরামক্তফদেবের সন্ত্রাদী শিশু; শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভীয় অধ্যক্ষ (১৯২২-৩৪)। স্বামীজী তাঁহাকে 'মহা-পুরুষ্' বলিভেন, সেইজন্ম মঠে তিনি 'মহাপুরুষ মহারাজ' নামে পরিচিত।
  - শিবনাথ শাখ্যী—সাধারণ ত্রান্ধসমাঞ্চের অক্তম প্রতিষ্ঠাতা। জীরামকৃষ্ণের সন্থিত তাঁহার করেকবার সাক্ষাৎ হয়। 'আত্মচরিত' এবং 'Men I Have Seen' প্রস্থ জাইবা।
  - শিব্—শিবরাষ চটোপাধ্যার; শীরাসক্ষদেবের আতৃপ্ত। তথানন্দ, সামী ( স্থার)—সামীজীর সন্ন্যাসী শিক্ত; শীরাসকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের

ঘিতীয় সম্পাদক (১৯২৭-৩৪) এবং পঞ্চম অধ্যক্ষ (১৯৩৮)। স্বামীজীর বছ লেখা ও বজ্তা তিনি বঙ্গভাষায় অহ্বাদ করেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকার স্টনা হইতেই তাঁহার পরিচালনায় তিনি স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের প্রধান সহকারী ছিলেন, পরে উদ্বোধনের সম্পাদক হন। স্বামীজীর রচিত 'মঠের নিয়মাবলী'র তিনি ছিলেন লিপিকার।

শ্রীম-মাষ্টার দ্রষ্টব্য।

- শ্রীশ বাবু—এলাহাবাদ-নিবাদী শ্রীশচন্দ্র বস্থ। ইনি তাঁহার ভ্রাতা মেন্তর বি. ডি. বস্থর সহিত এলাহাবাদে পাণিনি প্রেস স্থাপন করেন ও অনেক বছমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ করেন।
- সচিদানন্দ (১), স্বামী—স্বামী সারদানন্দের শিশু; মঠে 'বুড়ো বাবা' বলিয়া পরিচিত।
- সচিদানন্দ (২), স্বামী—পূর্বনাম মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়; স্বামীজীর সন্ন্যাসী
  শিশু। ১৮৯৮ থৃঃ রামক্কফ-সংঘে যোগদান করেন। স্বামীজীর আদেশে
  আমেরিকায় কয়েক বৎসর বেদান্ত প্রচার করেন।
- সভীশচন্দ্র—ভন সোগাইটির বিখ্যাত সভীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, স্বামীজীর বাল্যবন্ধু; হাইকোর্টে ওকালভি করেন এবং 'Dawn' পত্রিকা প্রকাশ করেন। আলমবাজ্ঞার মঠের সহিত তাঁহার যোগাযোগ ছিল।
- সদানন্দ, স্বামী (গুপ্ত, শরংচন্দ্র গুপ্ত )—স্বামীজীর সন্ন্যাসী শিশু। হাতরাস রেল স্টেশনে সহকারী স্টেশন মাষ্টার ছিলেন। ১৮৮৮ খৃঃ পরিব্রাজ্ঞক স্বামীজীকে দর্শন করার পর সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া তিনি স্বামীজীর শিশুজ গ্রহণ করেন এবং কিছুকাল একসলে ভ্রমণাস্তে বরাহনগর মঠে আসেন। ১৮৯৯ খৃঃ কলিকাতায় প্রেগ-মহামারীতে তাঁহার সেবাকার্য উল্লেধহোগ্য। ১৯১১ খৃঃ দেহত্যাগ করেন।
- (ম:) সরফরাজ হোসেন—নৈনীতালের মৃদলমান ভত্রলোক, স্বামীজীর ভক্ত।
  সরলা ঘোষাল—পরে সরলাদেবী চৌধুরানী নামে পরিচিতা হন। রবীজনাথ
  ঠাকুরের ভাগিনেরী। 'জীবনের ঝরাপাতা'র (আত্মচরিতে) স্বামীজীর
  ক্বা কিছু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

সাকাল ( সাতেল )—বৈক্ঠনাথ ভটব্য।

সারদা—ত্রিগুণাতীতানন্দ ত্রইবা।

- পোরদানন্দ, স্বামী (শরৎ)—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্থাসী শিশু; শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম সম্পাদক (১৮৯৯-১৯২৭)। স্বামীজীর আদেশে ইংলগু ও আমেরিকার বেদান্ত প্রচার করেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-রচনা তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। স্বামী যোগানন্দের পর তিনি শ্রীশ্রীমান্ত্রের সেবার ভার গ্রহণ করেন।
- সারা বার্নহার্ড—ফরাসীদেশীয়া বিখ্যাত অভিনেত্রী। ১৮৯৫ খৃঃ নিউ ইয়র্কে এবং ১৯০০ খৃঃ প্যারিসে স্বামীজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তিনি স্বামীজীকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

माता मि. त्व-( भिरमम अनि ) त्व छहेता।

ত্বকুল--আত্মানন দ্রষ্টবা।

স্থীর—ভদানন্দ দ্রপ্তব্য।

- স্থবোধানন্দ, স্বামী (থোকা, স্থবোধ)—শ্রীরামক্লফদেবের সন্ন্যাসী শিহা। তিনি অত্যস্ত সরল ছিলেন; মঠে তিনি 'থোকা মহারাজ' নামে পরিচিত।
- স্বন্ধণ্য আয়াব,—মান্তাজের প্রসিদ্ধ বিচারপতি শুর স্বন্ধণ্য আয়ার। স্বামীদীর অমুরাগী; মান্তাজ অভিনন্দন-সভার সভাপতি ছিলেন।
- ় হুরেন—স্থবেশ্বানন্দ দ্রষ্টব্য।
  - স্থরেন্দ্র ঠাকুর—কবি রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠল্রাভা সভ্যেন্দ্রর পুত্র।
  - স্থরেশ বাব্—স্থরেন্দ্রনাথ মিত্র; শ্রীরামক্বফদেবের অশ্বতম গৃহী ভক্ত। ঠাকুর তাঁহাকে 'স্থরেশ' বলিয়া ডাকিতেন। শ্রীরামক্রফের কাশীপুরে অবস্থানকালে এবং পরে বরানগর মঠের ব্যয়নির্বাহে সাহায্য করিতেন। তিনি শ্রীরামক্রফের চারজন রসদদারের অশ্বতম।
- স্বেশ দুত্ত—শ্রীবামক্বকদেবের গৃহী ভক্ত। তিনি 'শ্রীবামক্বকের উক্তি' নামে
   একটি উপদেশ-পৃত্তক প্রকাশ করেন। হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্তবংশের
   সন্তান, প্রথমে বাদ্ধসমান্তভুক্ত ছিলেন।
  - ख्रांचेत्रांनल-व्यामीकीत मन्नांभी निश्च। ১৮৯৮ थुः मन्नांमनीका धह्र करतन।

স্থামী অথগ্যনন্দ কর্তৃক মুর্শিদাবাদের মহলাতে ছুভিক্ষণীড়িতদের জন্ত ১৮৯৭ খৃঃ যে সেবাকার্য হয়, সেথানে স্থামীজীর নির্দেশে তিনি সহকারিরপে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

## স্থলীল-প্রকাশানন্দ দ্রষ্টব্য।

- সেভিয়ার, মি: (ক্যাপ্টেন জে. এইচ) ও মিদেস—স্বামীজীর বিখ্যাত ইংরেজ শিশু ও শিশু।; বেদান্তপ্রচারকার্যে তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং স্বামীজীর ইচ্ছাম্পারে 'মায়াবতী অবৈত আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। ক্যাপ্টেন দেভিয়ার ১৯০০ খৃ: মায়াবতীতে দেহত্যাগ করেন। মিদেস সেভিয়ার বছ বৎসর মায়াবতীতে এবং শ্রামলাতালে বাস করিয়া পরে ১৯৩১ খৃ: ইংলণ্ডে দেহত্যাগ করেন। রামকৃষ্ণ-সংঘে তিনি 'মাদার' (Mother) বলিয়া পরিচিতা।
- সোরাবজী, মিদ—মিদ জিনি সোরাবজী নামী পার্শী মহিলা পুনা হইতে পার্শী-ধর্মের প্রতিনিধিরূপে চিকাগো সম্মেলনে যোগদান করেন।
- স্টার্ডি, মি: ই. টি.—একজন ইংরেজ ভক্ত; প্রথম জীবনে ভারতবর্ষে ছিলেন এবং আলমোড়ায় তপস্থা করেন। ইংলণ্ডে বেদাস্ত-প্রচারকার্ষে তিনি স্বামীজীকে সাহায্য করেন।
- শ্বিথ, মিদেস—স্বামীজী ১৮৯৪ খৃঃ ২৪শে এপ্রিল Woldrof Hotel-এ
  মিদেস আর্থার শ্বিথের আলোচনা-চক্রে 'ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্ম' প্রসঙ্গে
  বক্তা দেন। ঐ বক্তাকালেই মিঃ ও মিদেস গার্নসির সঙ্গে স্বামীজীর বন্ধুত্ব হয়। মিস ফিলিপস্ ও মিদেস এমা থার্সবির সঙ্গে মিদেস আর্থার শ্বিথও পরে নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির সভ্য হন।
- ভানবর্ন, (মিদ) কেট—এই বর্ষীয়দী বাগ্মী লেখিকা আমেরিকায় স্বামীজীর 
  দাহায্যার্থ প্রথম অগ্রণী হন। বস্টনের পথে টেনে প্রথম পরিচয়ের পর
  ভিনি স্বামীজীকে ম্যাদাচুদেটদ্-এ তাঁহার 'ব্রীজি মেডোজ' নামক' ফার্মে
  (গোলাবাড়িতে) লইয়া যান।
- ভানবর্ন, মি: ক্রান্থলিন বেঞ্চামিন—মিসেস কেট ভানবর্নের সম্পর্কিন্ড প্রাতা, ইনি 'হিন্দু সন্ন্যাসী'র বিরুদ্ধে প্রথমে সুন্দেহ পোষণ করিয়াছিলেন। পরে ত্রীজি মেডোজ-এ স্বামীজীর সহিত সাক্ষাতের পরই তাঁহার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়। নিউ ইয়র্কের সারাটোগা ভিং-এ

আমেরিকান সোস্থাল সায়ান্স এসোসিয়েশনের এক সন্মিলনীতে বক্তৃত। দিবার জন্ম তিনি স্বামীজীকে আমন্ত্রণ করেন।

- শ্বরণানন্দ, স্বামী ( অজ্বরহরি )—স্বামীজীর সন্থাসী শিশ্ব। বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যান্তের ভাড়াটিয়া মঠবাড়িতে সন্থাস-দীক্ষা ( ১৮৯৮ ) গ্রহণ করেন। পূর্বাশ্রমে বহু সুদহ্ষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন ও স্থবিখ্যাত 'Dawn' পত্রিকার সতীশ মুখোপাধ্যান্তের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। মায়াবতী অবৈত আশ্রমের তিনি প্রথম অধ্যক্ষ এবং 'প্রবৃদ্ধ ভারত' পত্রিকার দিতীয় সম্পাদক। স্বামীজীর ইংরেজী গ্রন্থাবলী সংগ্রহে এবং তাহার কিয়দংশের মুন্ত্রণে তাঁহার অক্লান্ত শ্রম চির্ম্মরণীয়। ১৯০৬ খৃঃ ২৭শে জুন নৈনীভালে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।
- হরমোহন—হরমোহন মিত্র; শ্রীরামক্বফদেবের ভক্ত এবং স্বামীজীর বন্ধু। ইনি স্বামীজীর কয়েকখানি বই ভারতে সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন।
- হরি—তুরীয়ানন্দ দ্রপ্টব্য।
- হরিদাস বিহারীদাস দেশাই—জুনাগড়ের দেওয়ান; স্বামাজী তাঁহাকে 'দেওয়ানজী সাহেব' এবং কখন কখন 'হরিদাস ভাই' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।• তাঁহার সাহায্যে ভারতের বহু রাজার সহিত স্বামীজীর পরিচয় হয়।
- र्तिमानी, छिनिनी-अन्नात्का सहेवा।
- হরিপদ মিত্র—বেলঝাঁয়ের ফরেস্ট অফিসার, স্বামীজীর শিশু; পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী কয়েকদিনের জন্ম তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার ভৈটা গ্রামে। স্বামীজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ও কথোপকথন 'স্বামীজীর কথা'য় ডাইব্য।
- হরিপ্রসীয় (হরিপদ অক্ষচারী)—বিজ্ঞানানন্দ ভাইব্য।
- হরি সিং—ঠাকুর হরি সিং লাভকানি। তিনি একসময় জয়পুর বাজ্যের প্রধান শেনাপতি ছিলেন। তিনি স্বামীজীর ভক্ত ছিলেন। পরিব্রাক্তক স্ববস্থায় ভ্রমপ্তকালে স্বামীজী কিছুদিন তাঁহার স্বাতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।
- হরিশ—হরিশচন্দ্র মৃস্তফী, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত।
- হাউ, মিলেন-Battle Hymn of the Republic গ্ৰন্থেৰ লেখিকা

বিখ্যাত জুলিয়া ওয়ার্ড হাউ। মিদেল হাউ-এর 'Women's Club'-এ খামীজী ১৮৯৪ খৃঃ ১৭ই মে বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

- হাউইস, মি: চিকাপো মেলাতে জ্যাংলিক্যান চার্চের জ্মগুতম নেজা মি: ক্যানন হাউইস-এর সঙ্গে স্বামীজী পরিচিত হন। তিনি স্বামীজীর বক্তা শুনিয়া মুগ্ধ হন। The Dead Pulpit নামক প্রবন্ধে তিনি Vivekanandaism-প্রসঙ্গ জালোচনা ক্রিয়াছেন।
- হিউম, রেভা:—ভারতেই জন্মগ্রহণ করেন এবং ভারতের এটান মিশনের ভিরেক্টার ছিলেন। স্বামীজী ১৮৯৪ খৃঃ ১১ই মার্চ ডেট্রয়েটের অপেরা হাউদে ভারতের এটান মিশনরীদের কার্বকলাপের সমালোচনা করিয়া একটি বক্তৃতা দেন। রেভাঃ হিউম তাহার প্রতিবাদ করিয়া স্বামীজীকে কয়েকটি পত্র লেখেন এবং একটি আন্দোলন সৃষ্টি করার চেটা করেন।
- হিগিন্স্, মি: চার্লস্—ক্রকলিন এথিক্যাল এসোসিয়েশনের একজন কর্মচারী।
  ১৮৯৪ খৃ: নভেম্বরে তিনি স্বামীজীর সম্বন্ধে একটি দশপৃষ্ঠার পুত্তিকা
  ছাপাইয়া প্রাচ্যধর্ম-অধ্যয়নে উৎসাহীদের মধ্যে বিতরণ করেন। মি:
  হিগিন্স্ নিজের বাড়িতে স্বামীজীকে আমন্ত্রণ করেন। আমেরিকান
  ও ভারতীয় উভয় দেশের সংবাদপত্রগুলি হইতে স্বামীজী সম্বন্ধে তথ্যঅবলম্বনে পুত্তিকাটি লিখিত।
- ছিগিন্সন, কর্নেল—ধর্ম-মহাসভার প্রতিনিধি এবং সেই যুগের একজন উদারমতাবলমী লেখক। ১৮৯৪ খৃঃ অগঠ প্রীমাথে অফ্র্টিভ ফ্রি রিলিজিয়স এলোসিয়েশনের সভায় বক্তৃতার জ্ন্ম খামীজীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।
- ছটকো (ছটকো গোপাল)—গোপালচন্দ্র ঘোষ, গ্রীরামক্তফদেবের ভক্ত। মাঝে মাঝে হঠাৎ আসিতেন বলিয়া ঐ নাম হইয়াছিল।
- হেল, মি: ও মিদেস—তাঁহারা উভয়েই খামীজীকে বিশেষ ভালঝাদিতেন।
  চিকাগো ধর্মমহাদভা আরম্ভ হইবার পূর্বদিন খামীজী ধধন দেখিলেন,
  এই অপরিচিত দেশে তিনি নিতাস্তই অসহায়, ঠিক সেই সময়, মিদেস
  হেলের সঙ্গে ঘটনাচক্রে তাঁহার দেখা হয়। তিনি বিশেষ ব্যুস্হকারে
  খামীজীকে তাঁহার বাড়িতে আদিতে বলেন এবং ধর্মমহাদভায় বাহাতে
  খামীজী হিনুধর্মের প্রতিনিধিরূপে গুহীত হইতে পারেন, ভাহার ব্যবস্থা

করিয়া দেন। স্বামীকী মিসেদ হেলকে 'মা' এবং তাঁহার কন্তাদের 'ভগিনী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন; কথন কথন মিসেদ হেলকে 'মাদার চার্চ' এবং মিঃ হেলকে 'ফাদার পোপ' বলিতেন। হেল-পরিবারের সকলের সহিত তাঁহার বিশেষ অন্তর্গতা হইয়াছিল। প্রথম দিকে এই বাড়িই ছিল স্বামীকীর আমেরিকার ঠিকানা।

হেল, মিদ মেরী—হেল পরিবারের কন্সা। স্বামীজী তাঁহাকে ভগিনীর মডো স্নেহ করিতেন।

হেল, মিদ হারিয়েট—ঐ

- হেলেন, মিস—স্বামীজীর লস্ এঞ্জেলেস-নিবাসিনী শিয়া; ভগিনী ললিভার ( ওয়াইকফ্) ভগিনী।
- হ্যানস্বরো, মিদ (মিসেস হ্যানস্বরো, হ্যানস্বার্গ )—স্বামীজীর লস্ এঞ্জেলেসনিবাসিনী শিশু।; ভগিনী ললিতার আর এক ভগিনী। ক্যালিফর্নিয়া
  ভ্রমণকালে তিনি কিছুকাল স্বামীজীর সেক্টোরি-রূপে কাঞ্চ করিয়াছিলেন।
- হাম্লিন, মিদ—স্বামীজীর ভক্ত; নিউ ইয়র্কে ক্লাদ চালাইবার কাজে স্বামীজীকে বিশেষ সাহাষ্য করিয়াছিলেন।
- হামগু, মি: ও মিসেদ—ইংলপ্তের মি: এরিক হামগু ও তাঁহার পত্নী উভয়েই সামীজীর অফুগত ভক্ত ছিলেন। মি: হামগু স্বামীজীর সম্বন্ধে কবিতা স্থতিকথা-প্রভৃতি লিখিয়াছিলেন, সেগুলি ব্দ্বাদিন্-পত্তিকায় প্রকাশিত হয়।

হারি—দেভিয়ার দ্রষ্টব্য।

## নির্দেশিকা

অথগ্রানন্দ ( গঞ্চাধর )—২১৫, ৩৭১
অগ্নিহোত্ত্রী ( পণ্ডিত্ত )—১৫৮
অক্তিত্ত সিং (থেতড়ি মহারাজ)—২৩৩১
অহরাধাপুর—৩১৫
অহরাধাপুর—৩১৫
অবতার—১৪, ৫০, ৭৬, ৭৭, ৮৮, ১১৩,
১৯৪, ২০৭, ২৪৩, ৩৩৪; বৃদ্ধ ১৯৭;
কৃষ্ণ ১৯৮; রামকৃষ্ণ ১৯৮
অবিত্যা—১৯৮
অবত্তানন্দ ( কালী )—২৯৬
অমরত্ব—১১৯ আত্মার—১২৯, ১৩১
অর্চার্ড (মিস )—৩৭৮
অহং—২৬৭, ২৯৮

আজাহ্বতিতা, আজাবহতা—১০৯,
১৭৬, ২০৫, ২৪৪, ২৫৩, ২৬৫,
০৭২
আত্মা—৭৬, ৭৮, ১২২, ১৪৭, ১৯৮,
২২২, ২৯৭, ২৬৮, ৩০০, ৩২৮, ৩৫৯,
৩৬৪; -মৃক্তি ৮১; জীব-২৯৮;
অস্তর-২৯৮
আমেরিকা—৩৪,৬১, ৯৬, ২৬৭, ২৭১,
২৯১; -উচ্চশ্রেণীর নব্ধনারী ১৮১;
কাগজ ৬৮; -গরীব সম্প্রদায়ের স্বরূপ
৫ প-৫৮; -নিগ্রো ও শেত জাতি ৪;
-নারীগণ ৩৮; -পারিবারিক জীবন
৩৭; -পুরুষ ও নারী ৩৯; -প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ২৫০; -সর্বজনীন মন্দির
১১৯, ২০২; -সংবাদপত্রের বিবরণী
৪১; -সমালোচকগণ ২৮৯

আয়ার, হুত্রদ্ধ্য—২২, ৫৯

ष्पानांत्रिका ( **८१कमन** )—১৫৬, ১৬**१** ष्पारनांत्रात्र—১११

ইওরোপ—১০, ১০৫, ৩৬৮
ইণ্ডিয়া—৮৮
ইণ্ডিয়ান মিরর (পত্রিকা)—২৫, ৩১,
১৮৫, ২৮৫, ২৯৪, ৩১৪, ৩৯৩
ইংশীল (Iziel)—২২১
ইয়াকি—৯৩,৯৮,৩৬২,৩৬৩;-দেশ২৪৬
ইংরেজ—১৫৯, ১৬৫, ৩০৭; জাতি
২৮৭, ২৯৩ নরনারী ১৬৫;
ইংলগু—জাতিভেদের পক্ষপাতী ২১২;
ধর্মকর্মের কাজ ১৬৯; সমালোচকগণ ২৮৯
ইংলিশ চার্চ—২১১

ঈশা—২৯৫ ঈশ্ব—৭৬, ৮২, ৮৪, ১৪০, ২৬৮

উপনিবেশ—মধ্যভারতে স্থাপনের পরিকল্পনা ১০ উপনিষদ—৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫ উপাদনা—৩৬৪-৩৬৫ ; দক্ষীতরূপ ৩১২

ঋষিবরবাব্—৩৯১
'একমেবাদ্বিতীয়ন্'—২৭৪
এথিক্যাল কালচার সোদাইটি—৫৪
এরেনা (পত্রিকা)—১১২
এশিয়া—১০৫

ওরায়ন (Orion)—২৭০

करोत्र—२৮५, ७४७ কর্ম-১৯৮ ; নিন্ধাম-৭৭ কর্মধোগ—২২৬ কলিকাতা—টাউন হলের সভা ৬; वावूत क्ल ७१० ; -मर्ठ २०२, ७৮० কল্প--- 88 কাক্রি—স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ২৭ কার্পেন্টার (ডাঃ)—৩১ কালা আদমি--১৬৫, ৩৬৮; বাণ্টিমোরে ১৩২ কালী ( অভেদানন্দ )--- ১১ কালীকৃষ্ণবাব্---৪০ काम्बीत---७२०,७२८,७२८; (यांशीस्त्र অমুকৃল ৩৯৩ কিডি ( দিশারভেলু মুদালিয়র )—৯৩, কুটীচক---১৭ কুর্মপুরাণ---১৪৭, ২১৩ क्रेभानम ( नां अम्वार्ग )---२७७ (ঐ) কৃষ্ণ—৪৪, ৩৪৩, ৩৪৫, ৩৬৯ কৃষ্ণানন্দ ( কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন )—১৮ঃ কেম্ব্রিজ সম্মেলন—৩১৮ কেরস, পল—১১৪ ক্যাট্সকিল-৮• ক্যাম্পবেল ( মিল )—৩৬৯ ক্রমবিকাশ---২৯৮, -বাদ ১৪৮ 'ক্রিশ্চান সায়েন্স'—১৬; পাদটীকা 983

থেডড়ি—১৩, ২৯, ৩০, ১৭৭;
-মহারাজ (রাজা অজিড সিং) ৩৭, ৩৭৬ গ্রীষ্টধর্ম—৩২,১১৩; আমেরিকার ৯৭ শ্রীষ্টান—৬৭, ১৬; -ধর্ম ৬৫, ৩৩২;

-পান্তী ১৩৯

গলাধর—অধগুনন্দ দ্রন্তব্য 🕠 गांकी, वीवठांम---७ গীতা—৬০, ৩৪৩, ৩৪৫ গুডউইন (দংকেত-লিপিকার)—২১৩, 000, 008, 0b3 গুক—৩৫, ৮৭, ১৪০; -দেব ৯৫, ২৫°০, ৩৩০ ; -ভক্তি ৩৫, ১৭৯ ; -মহার্ক ১৭ গুরুপূজা, বাংলাদেশে—৮৭ গ্রীনএকার---১৯২ গ্ৰীনম্যান কোম্পানি—২৫১ ঘোষ, এন--১৯৯ ঘোষাল, সরলা ( শ্রীমতী )--৩২৯ চরিত্রগঠন—৭, ৮, ৯, ৫৩, ৫৭, ১০৪, ১৪৩, ২৩৬, ২৫১ ; জাতীয়- ৭০ চিকাগো—২৮; ধর্মহাসভা ৬; ধর্ম-মহামেলা ৩৯ ; পাদটীকা ২৯৫, ৩৩১ চিত্তশুদ্ধি-->৭, ৩০, ৮১, ১৯৮, ২৭৪ চুনীবাৰু—৬৪ চৈ**তন্ত্র** ( দেব )—১১, ৪৪, ৩৪৩

জনান্তববাদ—১০৯, ১৩১ •
জন্ খুড়ো—১২৮
জাত—২৫•
জাতি—৬, ৭, ১৯৭, ২০৭, ২০৬, ২৫৯,
৩২৬; ক্বম্লকায় ২১; ধবংসের
কারণ ১৮৯; বৈশিষ্ট্য ৩১৩;
সংজ্ঞার্থ ৬•; স্বরূপ-ব্যাধ্যা ৫
[জি. জি. (নরসিংহাচারিয়ার)—৩৪
জিনবর বমার, পি. সি —৩৯৫
[জীবন—২৯৮, ৩••; প্রাকৃতী অর্থ
ব্যাধ্যা ১৩•

জেন্স্ ( ডা: )—ধ৪, ২৯২, ১৫৩, ৩০৪

জজ ( মি: )---৩২

জান—১৪৮, ২৬৮ জান—১৪৮, ২৬৮ জানবোগ—২২৬

টিমাস আ কেম্পিস্'—২১ টিবেট (ডিব্ৰড)—২২৭ টেসলা (মিঃ)—২২১ টাজক্ৰিপ্ট (পত্ৰিকা)—১°১ ট্ৰিবিউন (পত্ৰিকা)—৪০

ভয়সন (অধ্যাপক)—১৪৮, ২৭৯,২৮৪;
যুধ্যমান অধৈতবাদী ২৭৯
ডেলি নিউন্ধ ( পত্রিকা )—২৮৫
ডোরা ( মিদেস )—১৩৮

ভারকদাদা (শিবানন্দ )—৩০, ৬৪ তিলক, বালগদাধর—২৭০ তুরীয়ানন্দ ( হরি )—১৯৪, ৩৭০ তুলসী (নির্মলানন্দ )—১৯৪, ৩৯২ তুলসীদাস—৮৬, ২৮৬ ত্যাগ—২৯৮, ৩%৯ ত্রিগুণাভীতানন্দ (সারদাচরণ)—২১৫

থিওসফিক্যাল সোপাইটি—৩২ থিওসফিন্ট—১২, ৬৪, ৬৯, ২১৬, ২১৭, ৩১৭, ৩৩৫; কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে ২০৮; সম্প্রদায় ১৪৯

দয়ানন্দ ( সরস্বতী )—৩৪৪ 'দানা'—৩৭২ বৈতবাদু—১১৩

ধর্ম—১২,১২২,১২৮,১৪২,১৭১,২০১, ২৬৭,২৬৮;-প্রচার ২২৫; প্রাচীন ১০;-মহাক্ষ্ণে৬৫;-শিক্ষা ৮৪ ধর্মপাল ( অনাগারিক )—৩৩৪ 'ধর্মগুলী'—১৭৭ ধর্মশালা ( পাহাড় )—৩৯০ ধ্বংসস্থূপ—উড়িয়ায় অথবা জগন্নাথে ৩১৫

নওরোজী (মি:)—১০৮
নরদিংহ (জি. জি.)—৬৪-৬৫
নাইণ্টিছ দেঞ্বী (পত্রিকা)—২৪৮,
২৪৯, ২৬১
নাগ-মহাশ্ম—১০৮
নানক—২৮৬, ৩৪৩
নাবী—মার্কিন ২১২; ইংরেজ ২১২;
ভারতীয় ৩৮১
নিউ ইয়র্ক—৬৫, ১১৭, ২২৫; সমিতি
হাপন ১০; বেদাস্ত এলোসিয়েশন
৩১৮
নিগ্রো—আমেরিকার ৪, ২১
নির্ভয়ানন্দ (কানাই)—৩০৯
নীতি—এতে ক্রমোয়তি—৩১১
নেটিভ—৩৫৩, ৩৬৮
নোবল্, মার্গারেট (নিবেদিতা)—৩০৫,

পতঞ্জলি—১৪৪
পশ্পিয়াই—৩১৫
পরমহংসদেব (শ্রীরামকৃষ্ণ)—১৪, ৪৩,
৪৪, ৪৬, ১২২, ২৪৩
পাঞ্জাব—৩৮৮
পোরিয়া'—৩৬৪
পার্সি—১৩৫, ১৩৭
পাশ্চাত্য—৮১, ১০৩, ১১১, ১৪৬;
-বাসী ২৩১; -দেশ ১০৪, ২৮৯,
৩২৩; -ন্ধাত্তি ৩, ৫৫, ৩৩২
পিপ্রবিটি কংগ্রেস'—২৬৯

009, 668, 680, 63P, 6P9

বিলিগিরি—৩২১

প্রবৃদ্ধ ভারত (পত্রিকা)—৯৪, ২৫৮, ২৮৫ প্রাচ্য—৩৭, ১০৩, ১৪৬ প্রেম—জীবনের প্রকাশ ৭, ৮, ১৮, ১০৯, ১৯৮, ২৬৭, ৩৫৪, ৩৫৯; নিকাম-৭৭; স্বদেশ-২৫৯ প্রেসবিটেরিয়ন—২১১;-যাজক ৮২,

ফনোগ্রাফ—১৩, ১১৯
ফাগুর্সন—৩১৫
ফার্মার (মিস )—১০৭, ১২৬, ১৯২
ফিনিক্স্—৩৫১
ফিলিপ্স্, মেরী (মিস )—১৬৭
ফি রিলিজিয়স্ সোসাইটি—৩১
ফেজার (অধ্যাপক )—১৬৫
ফ্রন (মি: )—১১৭

বনি (মি: )—৩৯
বন্ধন—২২৩, ৩৪৩
বর্ডারল্যাণ্ড (পত্রিকা )—১২৬
বর্গ—৩০১ ;-বিভাগ ৬০
বলরাম—৬৪
বন্ধমতী (পত্রিকা )—৩৩৯
বন্টন—৬৫
বহরমপুর ৩৬৬
বাঙালী—৪৭, ১৪৪; চারিত্রিক
বিশেষত্ব ২৭;-জাতি ৫৫, ৩১৩
বার্না (মি: )—৩৯
বাংলা দেশ—২৮, ৫৯, ৭৪, ৮৭,
৮৮
বিজ্ঞান ভিক্—১৪৭
বিবাহ—১৭৭, ২৮০, ২৮৭; বাল্য-

১৮৯; সভাবদিদ্ধ ধর্ম ২২৬

विभना ( - इत्र )--- १४, १८

বিশিষ্টাবৈত—১১৩
বিশচেতনা—১৪৮
বিশমেলা (প্যারিস )—৩৭৯
'বৃক অব জব'—৩০৮ পাদটীকায়
(শ্রী ) বৃদ্ধ—৪৪, ১২১, ৩৩৪
বৃদ্ধি—জাতি-৩৪৩; জীব-৩৫৯
বৃদ্ধ (মিসের্ন )—৮০, ১০৭, ২৩০
বেদ—১৪, ৩৪৪, ৩৪৮
বেদান্ত—১১৩, ১৪১, ২২১, ৩০১;
বেদ-২০৭; অবৈত-১৪৩
'বেদান্তবাদ' (ম্যাক্সমূলর প্রণীত)—১০৯
বেসান্ট, এনি—২৬৫, ৩৮৯

ব্যারোজ (ডা:)—২১, ৬৫, ১১১, ২৯৫, ৩১৬, ৩৩১ ;-ধর্মহাসভা

বৈরাগ্য—১৬, ৩৫৮, ৩৫৯

সম্বন্ধ বিবরণ-পুস্তক ২০-২১
ব্যাল্বোয়া সমিতি—১৭৫
ব্যালেরেন সোসাইটি—১৭৫
ব্যালেরেন সোসাইটি—১৭৫
ব্যালেরেন সোসাইটি—১৭৫
ব্যাল ৩৪০; নগুণ ৩৪০; সগুণ ১৪৭
ব্যালিন (পত্রিকা)—১৩০; পাদটীকা ১৬৬, ২১৬, ২২৪, ২৩১, ২৬২, ২৬৩, ০১৪; পত্রিকার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ ২৩৫;-সম্বন্ধে স্বামীন্দীর কপ্রস্থাব ১৭৭;
ব্যায়ান—৩৭০
ব্যায়ান—৩৭২
ব্যাহ্মাণ (ম্লাভি)—৭৪, ৭৫, ১৬,

ব্ৰাহ্মণ (বেদের অংশ)--- ৭৫, ৩৪৫

ব্ৰুক্লিন—৮৬

ভব্বি--১৯৮ ভক্তিষোগ—১৮৮, ২৯৬ ভগবান---৫, ১০, ৪৮, ৭৪, ৭৯, ৮১, 3.2, 50., 266, 298, 058 ভর্তৃহরি—৮৫ ভারত---৪৩, ৫১, ৫৮, ৫৯, ৬২, ৮১, a., a, 555, 588, 58¢, 2.9, २११, २৮৫, २৮৯, २৯১, २৯৫, ७७८, ७७२, ७१२, ७৮৮; ष्यटेषठवारानत्र প্রাধান্ত ১৪৬ ; অধঃপতন সম্পর্কে ২০২ ; আধ্যাত্মিক বিষয়ের শিক্ষক ২৬৫;-আধ্যাত্মিক সভ্যতা ১০; -খবরের কাগজ ৫৫; এটিধর্মের विकुष्ठ क्रथ ७२ ; एविस ग्रममार्यास्त्र **সংখ্যাধিক্য ৪-৫ ; দাসস্থলভ মনো-**বুত্তি ৩; পতানের কারণ ৬; পুনরুত্থান সম্পর্কে ৭, ১৮, ৩৫, ৩৬, ১২৪; পৌরোহিত্যরূপ পাপ ১০, বর্তমান ৭৬ ; -বাদী ১১১ ; -বাদীর শক্তিহীনতা ১২ ; -ভবিশ্রৎ ১২, ৭৫ ; শক্তিহীনতার কারণ ৪৫; সনাতন ধর্ম ১৭; সংঘশক্তির অভাব ২৩৫ ভালবাদা---৫, ১, ৪৪; উপাদনার মাধ্যম ৬ ভোজন---নিরামিষ ৩৩০

মজুমদার (প্রভাপ)—২৩, ২৬৫, ৩১৩
'মট্ শ্বডিমন্দির'—১১৭
মঠ—৪৫, ২০০; পরিচালনা সম্পর্কে
নির্দেশ ২৩৯-২৪৩; -বাসিগণের
উদ্দেশে স্বামীজী ১৯৩-১৯৫;
মন্কিপ্তর, কন্ওয়ের নৈতিক, সমিতি
—১৭২
মন্থ্ (সংহিতা) ১৯৮৪, ৯০

'মণ্টি রোজা'—২ ৭৮ यद्गी---७३२ মহাবোধি---৩৭৪ মহলা---৩৭১ मरहस्र खश्च, मरहस्रवांव्-->৫१, ১৬१ মহোৎসব---১•• মা-ঠাকক্ন---৪৫ মাদার চার্চ—২৪৮ মানব (জাতি)—ভবিশ্বৎ ১০৪ मो<del>लांख</del>—७•, ৫२, ७२, १०, २৫२, ২৮**৭ ; -বাসী ১৬,** ৪৭ **यांग्रा—১৪१, ১৪৮, २२७, ७००** মাকিন—৩৬০, ৩৬৫ মাষ্টার মহাশয় ( শ্রীম )---৬৪, ১৬৩ মিরার (পত্রিকা) [ইণ্ডিয়ন মিরর]—৩৪ মিলার (মিঃ)—মাদ্রাজ এটান কলেজের অধ্যক্ষ ১৩০ মিশনরী—২২, ৮৫, ১১০, ১১৫, ১৩৩, ১৫৩, ২০০, ২৮৯ ৩৬২ ;-কাগজ ২১ মৃক্তি—১৩• মূদ্রাকর সমিত্তি—১১৯ মুসলমান--->•, ७১, ७१, १৫, ১৪२; -ধর্ম ১১৩ মৃলার (মিল)—১৭১, ২৪৯, ৩০৩, ৩৮৩ মৃত্যু—৩০০ মেকলে---৫৫ মেটাফিজিক্যাল ম্যাগাজিন-->>৪ মেনন---১ ৭৯ ম্যাকলাউড (মিস)—জো, জোদেফিন 286 ম্যাক্সমূলার (অধ্যাপক)—১২৯, ২৪৭, ২৪৮, ২৬২; শ্রীরামক্বফের জীবনা-সম্মতি-জ্ঞাপন প্রণয়নে

শ্ৰীরামকৃষ্ণদম্বদীয় প্রবন্ধ ২৬১

बीखशृष्टे—८६, २००

যোগ—৩৫৮ 'ষোগস্ত্ত'—১৪৭ যোগানন্দ ( ডাঃ খ্লীট )—২২১

वर्गावाञ्चे—२४, ১১৫, ১७२, ७२२ রাজপুতানা—৩৮৮ 'রাজযোগ'—২২৬; -হিন্দা অমুবাদ সম্পর্কে ৩৯২; -সমালোচনা ২৮৮ রাম—৩৪৩ (শ্রী) রামক্বঞ্চ--৬, ১৬, ১৮, ১০৮, ১৪৫, ७०৪, ७৪०, -क्षीयन मन्भर्क ১৪ ; অভূত গল্প ১৫ ; -জীবনচরিত **সম্বন্ধ ১৩,** ১৪ वांमकृष्ध (भवमङ्शास्त्र)--- 88, ৫०, ৭৫; -শিষ্য ৫৬, ৭১; -ভাবপ্রচার ৯৩; স্বামীজীর দৃষ্টিতে ১২২ (ত্রী) বামকৃষ্ণ-জীবনী ( স্থবেশ প্রণীত)—৭৩ রামকৃষ্ণ-সভা---৩৯১ রামাত্মজ---১৪৭, ৩৪৩

লাগু ( মিঃ )—৯৭, ১১০ লেগেট ( মিঃ )—১৩৭, ১৮১, ২১২ লেভিঞ্জ ( মিঃ )—৩৮৫ ল্যাগুস্বাৰ্গ ( মিঃ )—৮৬, ১০৭, ১২৫ ' ( কুপানন্দ )

শক্তি—৫০, ১৫৭, ২০০, ২২১, ২২২, ২৫৩, ৩২৮ ; -উৎস ২৩৬ ; জাগতিক ১৮৭ ; বৃদ্ধি ১৪৮ ; মানসিক ৩১২ ; সংগঠন ৩, ৫৩ শহর, শহরাচার্য—৩৪৩, ৩৪৮ শাঁকচুরী ( অক্ষয় দেন)—১০০; ২৫৭,

-পুঁথি ২০০, ২০৬

শিকা—১০,৫৯, ৭৬, ১০৪, ১২২, ১৯২,
১৯৬, ২০৮, ২০৯, ২৪৩, ৩২৬, ৩২৭,
৩৭১, ৩৭৭, ৩৮৬; আধ্যাত্মিক
৩৯৭;লোক -১৭,৩০, ১২৩; জন৭০; -প্রচার ৩২৭; বেদান্ত ও
যোগ ২৮৭;
শিবানন্দ ( ভারক )—৪৬
শোপেনহাওয়ার—১৪৭
শ্রজা—বেদ-বেদান্তের মূলমন্ত্র ৩২৭
শেত আমেরিকান—৪

সত্য-৮৩; আধ্যাত্মিক-২৭৯
সত্যনাথন—২৮৮
সন্ন্যাস, সন্ন্যাসী—২৭, ৭৫, ৮৪, ৯০,
২৬৭
সন্মাসীর গীতি—১৪০
সভ্যতা—১২৬
সমাজ—১৪৫
সহস্রদীপোজান—১০৬
সংকেতলিপিকার (গুডইউন)—১৮৭
সংঘ—৮, ১৩, ৬৯, ১৪৫, ২০৮
সংশ্ব—১৭৬
সংস্কার—আধ্যাত্মিক ১৩৯; সামাজিক
১৩৯
সংহিতা—৩৪৪; ৩৪৫
সাপ্তেল, শশী—৫১, ৫৩, ৭৪, ৭৭, ১৭৪,

সারদা(ত্রিগুণাভীভানন্দ)—১২•,১২৩, ১৯৪, ২•১; তিব্বভীদের সংক্ষ

376

সামারা--- ১৭, ১১৬

म्बिन---२६०, २१৮, २१३ সাংখ্যকারিকা ( গ্রন্থ )—২১**৩** বিলভারলক (মিঃ)—১৭১ निश्हनी--७১৫ হুরেশ ( হুরেশ দত্ত )—৬৪, ২০৫ 'जुन्तराहर'---२৮२ সেভিয়ার (মি: ও মিদেস)—<sup>2</sup>২৭০ ; মি: ৩০৩ ; মিসেস ৩৮৩ সেমিটিক জাতি—১১৩ সেলেম সোসাইটি—২৭০ স্টার্জিস, এলবার্টা ( মিস )—১৩৬ ন্টাডি (মি:)—১৪৪, ১**৫৬, ১৫৮-**১৫৯, ১৬১, ১৭০, ২৩১ ; মিদেস স্টার্লিং ( মাদাম )---১৪৬ স্ট্যাণ্ডার্ড ( পত্রিকা )—১৬৬ স্ত্রীট ( ডাঃ )—২২১ ( যোগানন্দ ) ন্ত্ৰী—জাভি ১৯৮ ; -গুৰু ১৯৮ স্থাপত্যশিল্প, পার্থিনন---৩১৫ ; ইন্দো-শারাদেন ৩১৫ স্বাধীনতা—৮; সাহার পোশাকাদি বিষয়ে ৯ খামীজী-- অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা व्याचानमीका २०६; व्यानर्गरामी ব্যক্তিত্ব৮৯; আলমোড়ায় হিন্দীতে বক্ততা ৩৮৫; ইংরেজীতে রচিত **এরামক্তফের সংক্ষিপ্তজীবনী সম্পর্কে** ৭৩; উপদেশ ও বাণী ১৯৭-১৯৯; পত্তিকা প্রকাশের পরিকল্পনা ১১৫; পত্রিকার প্রতীক-রচনা ২৫৯: প্রভূত্বে অম্বীকার ২৭৪; 'পরমহংসের চেলা' ১২০; পরিকল্পিত কার্যপ্রণালী ৫০; ভাব
সম্বন্ধে ৭০; 'ভারতী' পত্রিকার
প্রবন্ধ সম্পর্কে ৩২৩-৩২৪; মৃলমন্ত্র
১৬০; লগুনে পত্রিকা-প্রকাশের
বাসনা ২৪০; 'সাইক্লোনিক হিন্দু'
২৪

वामना २८२; 'माहेक्सानिक हिन्सू' ₹8 হরমোহন---২৩০; ব্রান্মদের সঙ্গেলড়াই হরি—তুরীয়ানন্দ দ্রষ্টব্য হরিপ্রসন্ন ( ব্রহ্মচারী )—৩৯৮ হাড্সন---২০০ হার্ডার্ড ফিলজফিক্যাল ক্লাব---১৮৫ হিউম (মিশনরী)—১৫৩ हिनिन्म् ( जाः )-- 48 'हिरामन'—८७२ . হিন্দী অহবাদ—চিকাগো বক্ততার হিন্দু—৫, ৭, ১০, ৬১, ৬৪, ৬৫, ৬৭, ७२, ১১১, २७४, २७४, ७७४, ७७४; -খাত্য ১৫৩ ; -জাতি ১৬৩ ; -জাতি-বিভাগ ১৬৫; -জাতির ক্লীবন্ধ ৪৭; -मर्भन २७) : -४र्भ ०৫, ৫১, ७৫, ११, ১১১, ১৩২; -ধর্মপ্রচার ২২; -ধর্মের পুনরুজীবন সম্পর্কে ৩৪; -মতবাদ ১৪৯ ; -শান্ত্র ৪৩ হেল (মিল) হারিয়েট—২৮০; মেরী 262 হেলবয়েস্টার, মেরী—৩৭৭ হামলিন (মিন)—১০১, ১০৭